# বাংলা দেশের ইতিহাস

শীরমেশচন্ত মৃত্যুদার, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি
চাক। বিশ্ববিভালনের ভূতপুর্ব ভাইল-চেল্লেলর

জনাত্রন প্রিটার্স মার্চ পারিশার্স নির্মিটড়

श्र का कर : क्षीन्द्रत्मभावतः पान, धम-ध ष्ट्रमाद्यम शिक्षार्भ का क्षी है, कि का का

দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাপ, ১৩৫৬ মূল্য ৫১ পীচ টাকা মাঞ

জেনারেল প্রি-টার্স র্য়ান্ড পারিশার্স লিমিটেডের মন্ত্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মভলা স্ট্রীট ক্রিকাডা] শ্রীসংরেশচন্ত্র দাস এম-এ কর্মুক মন্ত্রিভ

# উৎসগ পত্ৰ

অভি শৈশবেই যাঁহার ক্রোড়চ্যুত হইয়াছিলাম সেই

পরমারাধ্যা পুণ্যফলে স্বর্গগতা জননী বিশ্বসূত্রী দেবী

13

মাতৃহীন হইয়াও যাঁহার করুণায় মাতৃক্ষেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই সেই

পূত-চরিত্রা স্বর্গীয়া মাতৃকল্লা

গঙ্গামনি দেবীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে জন্মভূমির এই ক্ষুদ্র ইতিহাস উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

জননী ও জন্মভূমি স্বৰ্গ হইভেও শ্ৰেষ্ঠ।

#### প্রথম সংক্ষরতের ভূমিকা

প্রাচীন ভারতবাসিগণ সাহিত্যের নানা বিভাগে বছ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিছ নিজেদের দেশের অতীত কাহিনী লিপিবছ করিবার জন্ম তাঁহাদের কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। পণ্ডিতপ্রবর কহলণ রাজতরজিণী নামক গ্রন্থে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইভিহাস রচনা করিয়াছেন। কিছ এই প্রেণীর আর কোন গ্রন্থ অত্যাবি ভারতবর্ধে আবিদ্ধৃত হয় নাই। ইহার ফলে ভারতের প্রাচীন যুগের ইভিহাস একরকম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উনবিংশ শতাপীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও অন্তান্ত ধ্বংসাবশেষ আবিদ্ধার করিয়া হিন্দুর্গের ইভিহাস উদ্ধারের স্চনা করেন। কালক্রমে অনেক ভারতবাসীও তাঁহাদের প্রবৃত্তিত পথে অনুসন্ধান-কার্য্যে অগ্রসের হইয়াছেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে যে সমুদর তথ্য আবিদ্ধৃত হইয়াছে, ভাহাতে প্রাচীন যুগের ইভিহাসের কাঠামো রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে।

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বে কতদূর গভীর ছিল, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্মা রচিত 'রাজতরক' অথবা 'রাজাবলী' গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির স্মৃতি ও জনশ্রুতি বে কতদূর বিকৃত হইয়াছিল, এবং পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ঐতিহাসিক স্থ্র কিরূপে সমূলে ছিল্ল হইয়া গিয়াছিল, এই গ্রন্থখানি পড়িলেই ভাহা বেশ বোঝা যায়।

পরবর্ত্তী একশত বংসরে প্রাত্ত আলোচনার ফলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্ব্রে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ৮রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থানি তাহার প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা বাইতে পারে। এদেশের আনেকে—বিশেষত প্রাচীনপদ্বিগণ —প্রাত্ত্বকে 'পাথুরে প্রমাণ' বলিয়া উপহাস অথবা অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারে ইহার মূল্য যে কত বেলী, 'রাজাবলী'র সহিত 'গৌড়রাজমালা'র তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

'গৌড়রাজমালা' আধুনিক বিজ্ঞান-সমত প্রণালীতে লিখিত বাংলার প্রথম ইতিহাস। ১৩১৯ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার ছই বৎসর পরে ৮রাধালদাস বন্দ্যোপাধার প্রণীত 'বালালার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। নামে 'বালালার ইতিহাস' হইলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষেবাংলা ও মগধের ইতিহাস।

উল্লিখিত ছইখানি গ্রন্থেই কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হইরাছে। বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইভিহাস লিখিবার করনা অনেকবার হইরাছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ইহার হত্রপাত করেন, এবং পরবর্ত্তী ত্রিশ বংসরে আরও ছই-একজন এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ফলবতী হর নাই। ৮দীনেশচক্র সেন

এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে ছই খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (১০৪১ সন)। কিন্তু, জনেক মূল্যবান তথ্য থাকিলেও, এই গ্রন্থ বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে বিষক্ষনের নিকট সমাদর লাভ করে নাই।

চাকা বিশ্ববিভাগর হইতেই সর্বপ্রথমে বাংলার একখানি পূর্ণান্ধ ইভিছাস প্রকাশিত হয়। আমার সম্পাদনায় ভিন বৎসর হইল ইহার প্রথম থগু বাহির হইয়ছে। ইহাতে হিন্দুর্গের শেষ পর্যান্ত বাংলার ইভিহাস আলোচিত হইয়ছে। এই গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত। যথন ইহার প্রথম পরিকল্পনা হয়, তথন আমার ইচ্ছা ছিল যে, ইংরেজী গ্রন্থ বাহির হইবার পরই ইহার একখানি বাংলা অম্বাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনায় বছ বিলম্ব হওয়ার ফলে, ইহার প্রকাশের পূর্বেই আমি ঢাকা বিশ্ববিভালয় হইতে অবসর গ্রহণ করি। বিশ্ববিভালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষগণ যে সম্বর ইহার বলাম্বাদের কোন ব্যবস্থা করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। স্বতরাং বাংলা ভাষায় বাংলার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ইভিহাস এবং বাঙ্গালীর ধর্মা, শিল্প ও জীবন্যাত্রার অভ্যান্থ বিভালের মোটামুটি বিবরণ সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন অম্বভব করিয়া এই ইভিহাস লিখিতে প্রায়্ত হই। ঢাকা বিশ্ব বিভালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইভিহাস যে এই গ্রন্থের আদর্শ ও প্রধান উপাদান, ভাহা বলাই বাছলা।

এই গ্রন্থ বাকালী পাঠকের জন্ম, স্বতরাং ইহাতে যুক্তি-তর্ক-বারা ভিন্ন ভিন্ন মতের নিরাস ও প্রমাণপঞ্জী-যুক্ত পাদটীকা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছি। যাঁহারা এই সমুদ্য জানিতে চাহেন, তাঁহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন। ইংরেজী ভাষায় অনভিক্ষ পাঠকের পক্ষে এই সমুদ্য অনাবক্সক, কারণ এ সম্বেজ প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি প্রায় সবই ইংরেজী ভাষায় লিখিত।

হিন্দুব্দের বাংলাদেশ সম্বন্ধ যে সম্দয় তথা এ যাবং আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহারই সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা ইংরেজী ইতিহাসথানি পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অনাবশ্রক। কিন্তু বাহাদের ঐ গ্রন্থ পাঠের স্থাোগ, স্থবিধা অথবা সময় নাই, তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন। অবশ্র এই ইতিহাসের অভি সামাগ্রই আমরা জানি। কিন্তু এই গ্রন্থ-পাঠে যদি বাঙ্গালীর মনে দেশের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে ক্ষীণ ধারণাও জন্মে এবং বাঙ্গালী-জাতির অতীত ইতিহাস জানিবার জন্ম কৌত্রণ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

৪নং বিপিন পাল রোড কলিকাতা পৌষ, ১৩৫২

**बीत्ररममहत्य मञ्**यमात

### বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অতি অন্ন সময়ের মধ্যে এই গ্রাছের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইরাছে। ইছাতে প্রমাণিত হয় যে, বাদালীর মনে অতীত ইতিহাস জানিবার আগ্রহ জন্মিয়াছে। সাত শত বৎসর পরে বাদালী হিন্দু পরাধীনতার শৃত্যল হইতে মুক্ত হইয়াছে। স্বতরাং যে যুগের ইতিহাস এই গ্রাছে বণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আগ্রহ ক্রমণই বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ ভরসা করা বায়। এই জন্মই ব্যাসভব তাড়াতাড়ি করিয়া এই নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আন্তোপাস্ত পরিশোধিত করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইবার পর বংগলার ইতিহাস সন্ধরে যে সমুদর নৃতন তথ্য আবিষ্ণৃত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে সারিবেশিত হইয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ হরিকেল ও চক্রনীপের অবস্থান, রাত উপাধিধারী নৃতন এক রাজবংশ, ভবদেব ভটের বালবলভীভূজক উপাধির অর্থ, বল্লালসেনের গ্রন্থালয় এবং তাঁহার রচিত নৃতন একথানি গ্রন্থ, ময়নামতী পাহাড়ে আবিষ্কৃত ভাস্কর্যের নিদর্শন, নৃতন বাক্লালী বৈত্যক গ্রন্থকার প্রভৃতির উল্লেখ করা ষাইতে পারে। ২৫ খানি নৃতন ছবিও যোগ করা হইয়াছে।

তিন বংসর পূর্ব্বে যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন গ্রন্থান্ত বাংলা দেশের নাম ও সীমা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিথিয়াছিলাম, "পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভির করিয়া কোন প্রদেশের সীমা ও সংজ্ঞা মির্ণন্ন করা যুক্তিযুক্ত নছে।" এই নীতির অফুসরণ করিয়া বঙ্গ-বিভাগ সন্তেও এই ইতিহাসে বাংলা দেশের নাম ও সীমা সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করি নাই। যেখানে কোন জিলা বা বিভাগের উল্লেখ আছে, সেখানেও অবিভক্ত বঙ্গে ইহা যেরূপ ছিল তাহাই বুঝিতে হইবে।

কিরপে স্থার প্রাচীনকাল, ইইতে নানাবিধ বিবর্তন ও পরিবর্তমের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাদীরা এক জাতিতে পরিণত ইইয়ছিল, গ্রন্থশেষে তাহার আলোচনা করিয়ছি। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দত্তেও এই অংশের কোন পরিবর্তন করি নাই। কারণ অভীতকালে বালালী যে এক জাতি ছিল, ইহা ঐতিহাসিক সভ্য। ভবিশ্বতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যদি বর্তমান বিভাগ চিরস্থারী হইয়া ছই বাংলার অধিবাসীর মধ্যে আচার, রুটি ও ভাষাগত শুরুতর প্রভেদেরও স্টি হয়, তথাপি বালালীর একজাতীয়তার ঐতিহ্ চিরদিনই বালালীর স্মৃতির ভাগুরে সমুজ্জন থাকিবে। হয়ত অতীতের এই স্মৃতি ভবিয়তের পর্থ-মির্ণয়ে সহায়তা করিবে। এই হিসাবে গ্রন্থের এই অংশ পূর্ব্বাপেকা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করি। পাকিস্তান স্থাইর পূর্বেই গ্রন্থের এই অংশ রচিত হইয়াছিল। স্থতরাং আশা করি কেহ ইহাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন বা প্রচার-কার্য্য বলিয়া মনে করিবেন না।

ভট্টপল্লী-নিবাসী শ্রীবৃক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশব বল্লালসেন-রচিত ব্রতসাগর গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আরুষ্ট করেন। এই জয় আমি তাঁহার নিকট ক্বতজ্ঞতা শ্রীকার করিতেছি।

বাছোক্ত অনেক মন্দির, মূর্জি ও চিত্রের প্রক্তিকতি দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।
ইহাতে এই সমৃদরের বর্ণনা হালয়দম করা কইসাধ্য হইবে। বে সকল পাঠক এই সমৃদর
প্রতিক্রতি দেখিতে চান, তাঁহারা ঢাকা, রাজসাহী ও বলীর সাহিত্য পরিবদের
চিত্রশালার এবং কলিকাতা ও আগুতোষ যাত্বরের মুদ্রিত মূর্জি-তালিকা, অর্গীর রাখালদাস
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture",
১০কাশীনাথ দীক্ষিতের "Excavations at Paharpur", টেলা ক্র্যামরিস প্রণীত "Pala and
Sena Sculptures of Bengal", প্রীসরসীকুমার সরস্বতী রচিত "Early Sculpture of
Bengal" এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "History of Bengal, Vol, I"
প্রভৃতি প্রায়ে প্রায় সমৃদয় শিল্প-নিদর্শনের প্রতিক্রতিই পাইবেন। এই প্রয়োক্ত বর্ণনার
সাহায্যে ঐ সমৃদয় প্রত্বের চিত্রগুলি আলোচনা করিলে, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকও বাংলার
প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির সর্বপ্রিক্র বালাচনা করিলে, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকও বাংলার
প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির সর্বপ্রেচি নিদর্শন তাহার অভীত শিল্পকলা সম্বন্ধ সম্যুক জ্ঞান
লাভ করিতে পারিবেন। সাধারণত যে সমৃদয় চিত্র স্থারিচিত নহে—বেমন গোবিন্দভিটা
ও মরনামতীর পোড়া-ইট, চট্টগ্রামের বৃদ্ধুর্ত্তি প্রভৃতি—তাহাই অধিকসংখ্যায় এই প্রস্থে
বাল বিরাছে। এই জন্মই অনেক অধিকতর স্থার কিত্ত স্পরিচিত মূর্জি
বাল বিরাছে।

ভারত সরকারের পূর্বতিষ বিভাগ ১৮, ২৬, ১৫ (থ), ৩০ ও ৩১ সংখ্যক চিত্রের ব্লক ও ৪, ১০, ১৪, ১৬, ২৪, ২৫ সংখ্যক চিত্রের ফটো দিয়াছেন। আগুতোষ যাত্ত্বর কাশীপুরের স্থামূর্ত্তি এবং বদীয় সাহিত্য পরিষদ কোটালিপাড়ার স্থামূর্ত্তির ব্লক দিয়াছেন। ইংাদের সকলের নিকট ক্লতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

৪নং বিপিন পাল রোড কলিকাতা চৈত্র ১৩৫৫

बीत्रदम्भाष्ट्य बजूममात्र

## সূচী

| ভূমকা                             | ****         | •••  |       |            |
|-----------------------------------|--------------|------|-------|------------|
| প্রথম পরিচ্ছেদ—বাংলা দেশ          |              |      |       |            |
| নাম ও সীমা                        |              | **** | •••   | >          |
| প্রাক্কতিক পরিবর্ত্তন             | •••          | •••  | •••   | ર          |
| প্রাচীন জনপদ                      | ***          | **** | •••   | •          |
| বঙ্গ                              | ••••         | ***  | ****  | ৬          |
| পুণ্ডু ও বরেন্দ্রী                | ****         | **** | ****  | 9          |
| রাঢ়া                             | ****         | •••  | ****  | 1          |
| গৌড়                              | ****         | •••  | •••   | ь          |
| দিতীয় পরিচ্ছেদ—বাঙ্গালী জাতি     |              |      |       |            |
| বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি            | ****         | **** | ***   | ุล         |
| আৰ্য্য প্ৰভাব                     | •••          | ***  | •••   | •<br>5₹    |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাচীন ইতিহা     | <b>म</b> ··· | **** | ****  | >¢         |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ—গুপ্ত-যুগ         | ,            |      |       |            |
| গুপ্ত শাসন                        | »• <b>•</b>  | **** | ****  | 15         |
| স্বাধান বন্ধরাজ্য                 | ****         | •••  | ****  | २२         |
| পৌড় রাজ্য                        | ***          | **** | •••   | २७         |
| *[*][\$                           | ****         | •••  | ••••  | <b>२</b> 8 |
| পঞ্চম পরিচেছদ— অরাজকতা ও ম        | <u>ংক্ত</u>  |      |       |            |
| গৌড়                              |              | •••  | ••••  | ٠.         |
| বঙ্গ                              | 4000         | •••  | * * * | ૭ર         |
| ষষ্ঠ পরিচেছদ—পাল সাম্রাজ্য        |              |      |       |            |
| গোপাল                             | •••          | •••  | ****  | ৩৫         |
| <b>धर्मा भा</b> न                 | 4,11         | ***  | ••••  | وم         |
| দেৰপাল                            | ****         |      | ***   | 88         |
| সপ্তম পরিচেছদ—পাল সামাজ্যের প     | পতন          |      |       | i.         |
| অফ্টম পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় পাল সাত্র | াজ্য         | -    |       |            |
| মহীপাল                            | •••          | **** | •••   | <b>C</b> b |
| বৈদেশিক স্বাক্রমণ ও সম্বর্জিন্তোহ | •••          | ***  | • • • | ७२         |

|                                   | Ho/         | •           |      |                |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------|----------------|
| নবম পরিচ্ছেদ—তৃতীয় পাল সা        | ates;       | ·           |      |                |
| বরেক্স বিজোহ                      | ****        | ***         | •••  | ৬৫             |
| রামপাল                            | •••         |             | •••  | 66             |
| দশম পরিচ্ছেদপাল রাজ্যের ং         | <b>বং</b> স |             |      | 92             |
| একাদশ পরিচ্ছেদ—বর্ণ্মরাজবংশ       | 1           |             |      | 9@             |
| দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—সেনরাঞ্কবংশ       |             |             |      |                |
| উৎপত্তি                           | •••         | •••         |      | 95             |
| বিজয়সেন                          | ••••        | ****        | **** | <sub>6</sub> እ |
| বল্লালসেন                         | •••         | ****        | •••  | <b>-8</b>      |
| লক্ষণদেন                          | ***         | •••         | •••  | <b>৮</b> 9     |
| তুরস্ক দেনা কর্ত্তক গৌড় জন্ম     | ****        | •••         | •••  | *>             |
| সেন রাজ্যের পতন                   | •••         | •••         |      | 59             |
| ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—পাল ও সেন       | ারাজগণের    | কাল নিৰ্ণয় |      | >05            |
| চতুর্দ্দশ পরিচেছদ—বাংলার শেষ      | স্বাধীন রা  | জ্য         |      |                |
| দেববংশ                            | •••         | 2000        | •••  | >09            |
| পটিকেরা রাজ্য                     | ••••        | 1000        | •••  | > 5            |
| পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—রাজ্য শাসন-       | পদ্ধতি      |             |      |                |
| প্রাচীন যুগ                       | ****        | ••••        | •••• | >>>            |
| গুপ্ত সাম্রাজ্য ও অব্যবহিত পরবর   | ৰী যুগ      | ****        | •••  | >>5            |
| পান সাম্রাজ্য                     | •••         | ••••        | •••  | >>8            |
| সেনরাজ্য ও অহান্ত খণ্ডরাজ্য       | •••         | •••         | •••  | >>9            |
| ষোড়শ পরিক্ছেদ—ভাষা ও সাহি        | ্তা<br>ভ    |             |      |                |
| বাংশা ভাষার উৎপত্তি               | •••         | 4           | •••  | 8 C C          |
| পালযুগের পূর্ব্বেকার সংস্কৃত সাহি | ত্য         | •••         | **** | >50            |
| পাশ্যুগে সংস্কৃত সাহিত্য          | •••         | •••         | •••  | <b>३</b> २७    |
| সেন্ধুগে সংস্কৃত সাহিত্য          | ****        | • • •       | •••  | 200            |
| ৰাংশা ভাষা ও সাহিত্য              | ****        | .****       | **** | <b>५०</b> ८    |
| वाःना निभि                        | ••••        | ••••        | •••• | 704            |
| সপ্তদশ পুরিচ্ছেদ-ধর্ম             |             |             |      |                |
| প্রথম খণ্ড—ধর্মমত                 |             |             |      |                |
| আর্যাধর্মের প্রতিষ্ঠা             | •••         | •••         | •••  | 28•            |
| देविकिक धर्मा                     | •••         | •••         | •••  | 787            |

|                                          | 10     |      |       |             |
|------------------------------------------|--------|------|-------|-------------|
| পৌরাণিক ধর্ম                             |        | ***  | ****  | >84         |
| देवकृत भूम                               | •••    | •,•• | •••   | 280         |
| শৈব ধর্ম                                 | ****   | •••  | ****  | 288         |
| অহান্ত পৌরাণিক ধর্ম সম্প্রদায়           | •••    | **** | •••   | >8€         |
| टिक्स धर्म                               |        | •••  | •••   | 286         |
| বৌদ্ধশৰ্ম                                | •••    | •••  | •••   | >89         |
| সহজিয়া ধর্ম                             | ***    | •••  | • • • | >60         |
| বাংশার ধর্মমত                            | ****   | •••  | ****  | >@@         |
| <b>দিতীয় খণ্ড—দেবদেবীর মূর্ত্তি-পরি</b> | ΙБয়   |      |       |             |
| विकृ मृर्खि                              | •••    | **** | ****  | >%          |
| শৈৰ মৃত্তি                               | •••    | •••  | •••   | 760         |
| শক্তি মৃত্তি                             | •••    | **** | ****  | >00         |
| অভাভ পৌরাণিক দেবম্ভি                     | •••    | •••  | ***   | ১৬৮         |
| टेब्बन मृर्खि                            | •••    | **** | ****  | दरद         |
| <b>वोक मृ</b> र्खि                       | ****   | ***  | ****  | 390         |
| অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—সমাজের কথা              |        |      |       |             |
| জাতিভেদ                                  | ****   | **** | • • • | >98         |
| ব্ৰাহ্মণ                                 | •••    | ***  | ****  | >p.•        |
| করণ-কামস্থ                               | ****   | •••  | •••   | 228         |
| व्यष्कं-ट्रेवज्ञ                         | ****   | •••  | •••   | 366         |
| অ্যান্ত জাতি                             | •••    | •••  | •••   | 368         |
| পূজা-পাৰ্বাণ এবং আমোদ উৎসব               | •••    | ***  | •••   | 746         |
| বাঙ্গালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রা            | ••••   | •••  | •••   | 190         |
| উনবিংশ পরিচেছদ—অর্থ নৈতিক                | অবস্থা |      |       |             |
| कृषि                                     | ****   | **** | ***   | <b>५</b> ८८ |
| শিল                                      | ••••   |      | ****  | 229         |
| বাণিজ্য                                  | •••    | **** | •••   | 794         |
| व्याहीन मूखा                             | •••    | •••  | •••   | <b>द</b> हर |
| বিংশ পরিচ্ছেদ—শিল্লকলা                   |        |      |       |             |
| হাপত্য-শিল                               | ,      | •••  | ****  | <b>₹•</b> > |
| ভূপ                                      | •••    | •••  | •••   | २०२         |
| विकात                                    | •••    | •••  | •••   | ₹•8         |

| মন্দির                    | •••               | 444                                     | •••   | २०६          |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|
| ভাস্কর্য্য                | ***               | ****                                    | •••   | <b>\$</b> >• |
| প্রাচীন যুগ               | ••••              | ****                                    | ****  | २५०          |
| পাহাড়পুর                 | •••               | ***                                     | •••   | २১১          |
| পোড়া-মাটির শিল্প         | ***               | •••                                     | ****  | २५७          |
| পালযুগের শিল              | •••               | ****                                    | ****  | \$70         |
| চিত্ৰ-শিল্প               | ••••              | ****                                    | 4044  | <b>૨</b> ૨૨  |
| বাংলার শিল্পী             | ****              | ****                                    | •••   | <b>२</b> २8  |
| একবিংশ পরিচেছদ—বাংলা      | র বাহিরে বাঙ্গালী | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | * * * | २२७          |
| দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ —বাংলার | র ইভিহাস ও বাং    | দালী জাতি                               | •••   | ২৩৬          |
| โลเสตลง                   | •••               | •••                                     | ****  | ২৪৯          |

#### রাজা ও রাজবংশের কাল-বিজ্ঞাপক সূচী

#### খুষ্টাৰ ( আতুমানিক )

8र्थ **७ ६**म भठ:को — ७४ माञाजा

েলাপচন্দ্র, স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

ec• —ধর্মাদিতা

৫৭৫ - সমাচারদেব

\$ 14x - 400-000

৬৫০- ৭০০ - খজা ও রাত বংশ

१८०-->>७--- भाल वःभ

১০৭৫--১১৫০--বর্দ্ম বংশ

১০৯৫-১২৫০-সেন বংশ

२२००—>२२৫— त्रनव**क्र**महा ओह त्रिकालामव

>२२१ --> ७०० -- (मृत वर्भ

#### সংশোধন ও পরিবর্তন

পু ১৬, পংক্তি ১৮ চিত্র নং '১ক' স্থলে '২৮ক' পড়িতে ছইবে

পু ১৩•, পংক্তি ২২ 'পিতৃদ্য়িত' স্থানে 'পিতৃদ্য়িতা' পড়িতে হইবে।

পু ২১৫—ছিতীয় প্যারার পরে নির্মালখিত অংশ যোগ করিতে হইবে।

"প্রাচীন কোটিবর্ষ (১৯২ পু) নগরীর ধ্বংস মধ্যেও অনেকগুলি পোড়া-মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। এগুলি মৌর্যা, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল্যুগের বলিয়া পণ্ডিতেরা অফুমান করেন। ইহার মধ্যে শুঙ্গযুগের কয়েকটি নারীমূর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোটিবর্ষের ধ্বংস-ভূপ বর্ত্তমানে বাণগড় নামে পরিচিত ও দিনাজপুর জিলায় অবস্থিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তক এই স্থানে খননকার্য্যের ফলে প্রাচীন মৌর্যাযুগের স্তর পর্যাস্ত আবিদ্ধত হইয়াছে। সম্প্রতি এই খনমকার্য্যের যে বিবরণ প্রাকাশিত হইয়াছে, ভাহাতে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন যুগের ভাস্বর্য্যের অনেক নিদর্শন বণিত হইয়াছে।

## প্রথম পরিচেইদ

#### वाःला (मण

#### ১। নাম ও সীমা

ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রদেশেরই নাম ও সীমা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শাসন কার্যোর স্থবিধার জন্ম এক ইংরেজ আমলেই একাধিকবার বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রদেশের অস্তর্ভু ক হইয়াছে। এখন যে ভূখণ্ডকে আমরা বাংলা দেশ বলি এই শতাব্দীর আরম্ভেও তাহার অতিরিক্ত অনেক স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার সম্প্রতি বাংলা দেশ ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া তুইটি বিভিন্ন দেশে পরিণত হইয়াছে। স্থতরাং এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া বাংলা দেশের সীমা নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নহে। মোটের উপর যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার অধিক সংখ্যক লোক সাধারণত বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে তাহাই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন। এই সংজ্ঞা অমুসারে বাংলার উত্তর সীমায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কয়েকটি পার্বেভ্য জনপদ:বাংলার বাহিরে পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের পূর্বে 👁 পশ্চিম বঙ্গ, আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংহভূম ও সাঁওভাল পরগণার কতকাংশ বাংলার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। প্রাচীন হিন্দু যুগেও এই সমুদয় অঞ্লে একই ভাষার ব্যবহার ছিল কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু আপাতত আর কোনও নীতি অমুসারে বাংলা দেশের সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। স্বতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা এই বিস্তৃত ভৃথগুকেই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করিব।

প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না।
ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বঙ্গে পুণ্ডু ও বরেক্র
( অথবা বরেক্রী), পশ্চিম বঙ্গে রাচ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ,
সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এতন্তিন্ন উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের
কতকাংশ গৌড় নামে স্থপরিচিত ছিল। এই সমুদ্য় দেশের সীমা ও বিস্তৃতি
সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে।

মুসলমান যুগেই সর্বব্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাংলা অথবা বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয়। এই বাংলা হইতেই ইউরোপীয়গণের 'বেল্লা' ( Bengala ) ও 'বেঙ্গল' ( Bengal ) নামের উৎপত্তি। মুঘল সাম্রাজ্যের যুগে 'বাঙ্গালা' চটুগ্রাম হইতে গহি পর্যান্ত বিস্তত ছিল। আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল বলেন যে "এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীনকালে ইহার রাজার। ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'আল' নির্মাণ করিতেন— কালে ইহা হইতেই 'বাঙ্গাল' এবং 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি।" এই অমুমান সত্য नरह। প্রাচীনকালে বঙ্গ ও বঙ্গাল তুইটি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেকগুলি শিলালিপিতে এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং বঙ্গ দেশের নাম হইতে 'আল' যোগে অথবা অন্ত কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে ইহা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্রদেশের বাংলা এই নামকরণ হইয়াছে এ বিষয়ে কোন मत्लर नारे। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন, তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের ভটভূমি যে ইহার অন্তভুক্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণকে যে বাঙ্গাল নামে অভিহিত করা হয় তাহা সেই প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃতিই বহন করিয়া আসিতেছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গোড় ও বঙ্গ এই ছুইটি সমগ্র বাংলা দেশের সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু যুগে ইহারা বাংলা দেশের অংশ বিশেষকেই বুঝাইত, সমগ্র দেশের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয় নাই।

#### ২। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন

উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যান্ত বিস্তৃত সমতলভূমি লইয়া বাংলা দেশ গঠিত। পূর্বের গারো ও লুসাই পর্বত এবং পশ্চিমে রাজ-মহলের নিকটবর্ত্তী পর্বত ও অফুচ্চ মালভূমি পর্যান্ত এই সমতলভূমি বিস্তৃত। কুদ্র ও বৃহৎ বহুসংখ্যক নদনদী এই বিশাল সমতলভূমিকে স্কুলা ও স্ফলা এবং শস্তাশামলা করিয়াছে। পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্বের ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের অসংখ্য শাখা উপশাখা ও উপনদীই বাংলা দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্রা সম্পাদন ও ইহার বিভিন্ন অংশের সীমা নির্দেশ করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু যুগে এই সম্দয়্ম নদনদীর গতি ও অবস্থিতি যে অনেকাংশে বিভিন্ন ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। কারণ পত তিন চারি শত বৎসরের মধ্যেই যে এ বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বাংলার কয়েকটি বড় বড় নদীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই ভাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অমুচ্চ রাজমহল পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া গলানদী বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এইস্থানে পর্বত ও নদীর মধাবর্ত্তী প্রদেশ অতি সংকীর্ণ, স্তরাং ইহা পশ্চিম হইতে আগত শক্রুসৈম্ম প্রতিরোধের পক্ষে বিশেষ স্বিধাজনক। এই কারণেই তেলিয়াগঢ়ি ও শিকরাগলি গিরিসঙ্কট পশ্চিম বাংলার আত্মরক্ষার প্রথম প্রাকাররূপে চিরদিন গণ্য হইয়াছে এবং ইহার অনভিদ্রেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড় (লক্ষ্ণাবতী), পাতৃয়া, তাতা ও রাজমহল প্রভৃতি নগরের পত্তন হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বের রাজমহলের পাহাড় অতিক্রেম করার পরে গঙ্গা নদীর স্রোত বর্ত্তমানকালের অপেক্ষা অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বর্ত্তমান মালদহের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন গৌড় নগর খুব সম্ভবত ইহার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমানকালে প্রাচীন গোডের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী চুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখন ইহার অধিকাংশ জলরাশিই বিশাল পদ্মানদী দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বহন করে। আর যে ভাগীরথী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কলিকাতার নিকট দিয়া সমূজে পড়িয়াছে—তাহার উপরিভাগ শুক্পায়। কিন্তু প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর প্রধান প্রবাহ সোজা দক্ষিণে ঘাইয়া ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ করিত। ভাগীরথী অপেক্ষা সরস্বতী নদীই প্রথমে বড ছিল। ইহা সপ্তগ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া তমলুকের (প্রাচীন তাম্রলিপ্তি) নিকট সমূদ্রে মিশিত এবং রূপনারায়ণ, দামোদর ও সাঁওতালপরগণার অনেক ছোট ছোট নদী ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার স্রোত বৃদ্ধি করিত। এই সরস্বতী নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলেই প্রথমে তাম্রলিপ্তি ও পরে সপ্তগ্রাম, এই ছুই প্রসিদ্ধ বন্দরের অবনতি হয়। ক্রমে ভাগীরথী সরস্বতীর স্থান অধিকার করে এবং ইহার ফলে প্রথমে হুগলী ও পরে কলিকাতার সমৃদ্ধি হয়। ভাগীরথীরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকার স্থায় কলিকাতার পরে পশ্চিমে শিবপুর অভিমূথে না গিয়া শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহা সোজা দক্ষিণ দিকে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

কেহ কেহ অসুমান করেন যে পাঁচ ছয় শভ বংসর পূর্বের পদ্মা নদীর অভিছই ছিল না। কিন্তু ইহা সভ্য নহে। সহস্রাধিক বংসর পূর্বেও যে পদ্ম নদী ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ চর্যাপদে\* (৪৯নং) পদ্মাখাল বাহিয়া বাঙ্গালদেশে যাওয়ার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে হাজার বছর আগে পদ্মা অপেকাকৃত কুড নদী ছিল। অসম্ভব নহে যে প্রথমে খাল কাটিয়া ভাগীরথার সহিত পূর্ব্বাঞ্চলের নদীগুলির যোগ করা হয়-পরে এই খালই নদীতে পরিণত হয়। কারণ কলিকাতার নীচে গলা ও সরস্বতীর মধ্যে যে খাল কাটা হয় তাহাই এখন প্রধান গলা নদীতে পরিণত হইয়া খিদিরপুরের নিকট দিয়া শিবপুর অভিমুখে সিয়াছে এবং কালীঘাটের নিকট আদিগন্ধা প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই পদ্মা বিশাল আকার ধারণ করে। গত তিন চারিশত বৎসরে পদ্মানদীর প্রবাহ-পথের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু সমুদ্ধ জনপদ ও প্রাচীন কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। সম্ভবত পূর্বেব পদ্মা চলনবিলের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। বুড়ীগঙ্গা এই নামটি হয়ত সেই যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার নিমূভাগ বর্ত্তমান কালের অপেক্ষা অনেক দক্ষিণে প্রবাহিত হইত এবং ফরিদপুর ও বাধরগঞ্জ জিলার মধা দিয়া চাঁদপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণ-দাক্ষণ-সাবাজপুরের উপরে মেঘনার সহিত মিলিত হইত। মহারাজ রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর তথন পদ্মার বামতীরে অবস্থিত ছিল। এই নগরীর নিকট দিয়া কালীগঙ্গা নদী পদ্মা হইতে মেঘনা নদী পর্যান্ত প্রবাহিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লার জলস্রোত এই কালীগলার খাত দিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর এবং চাঁদরায় ও কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত অনেক নগরী ও মন্দির ধ্বংস হয়। এই কারণে ইহার নাম হয় কীর্তিনাশা। তারপর পদার আরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

ব্রহাপুত্র নদী পুরাকালে গারো পাহাড়ের পাশ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব মুখে গিয়া ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর জললের মধ্য দিয়া ঢাকা জিলার পূর্বভাগে সোনারগাঁর নিকট ধলেখনী নদীর সহিত মিলিত হইত। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী নাললবন্দে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের শুদ্ধপ্রায় খাতে এখনও প্রতি বংসর লক্ষ্ হিন্দু অষ্টমী সানের জন্ত সমবেত হয়। বর্ত্তমানে ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ

<sup>•</sup> ইराর বিশেষ বিবরণ যোড়শ পরিচ্ছেদের পঞ্চম ভাগে দ্রষ্টবা।

সোজা দক্ষিণে গিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অংশের নাম যমুনা।

ভিন্তা ( জিল্রোভা ) উত্তর বন্ধের প্রধান নদী। প্রাচীনকালে ইহা ক্লেলাইগুড়ির নিকট দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পরে তিনটি বিভিন্ন লোডে প্রবৃত্তির হইত। সম্ভবত এই কারণেই ইহা জিল্রোভা নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বে করভোয়া, পশ্চিমে পূর্ল্ডবা এবং মধ্যে আত্রেয়ী নদীই এই তিনটি স্রোত। আত্রেয়ী নদী চলনবিলের মধ্য দিয়া করভোয়ার সহিত মিলিত হইত। করভোয়া এখন শুক্তপ্রায় কিন্তু এককালে খুব বড় নদী ছিল এবং ইহার ভীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী পূত্রবর্জন নগরী অবস্থিত ছিল। করভোয়ার জল পবিত্র বিলিয়া গণ্য হইত এবং 'করভোয়া-মাহাত্মা' গ্রন্থ এই পূণ্য-সলিলা নদীর প্রাচীন প্রকির পরিচায়ক। ১৭৮৭ খুষ্টাব্দে ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে জিল্রোভার মূল নদী পূর্বেধাত পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বেদিকে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে বর্ত্তমান তিন্তা নদীর সৃষ্টি হয় এবং করভোয়া, পুনর্ভব। ও আত্রেয়ী ধ্বংসপ্রায় হইয়া ওঠে। প্রাচীন কৌশিকী ( বর্ত্তমান কুশী ) নদী এককালে সমস্ত উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হইত। ক্রমে পশ্চিমে সরিতে সরিতে ইহা এখন বাংলা দেশের বাহিরে পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া রাজমহলের উপরে গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই সমুদ্য সুপরিচিত দৃষ্টাস্থ হইতে দেখা যাইবে যে গত পাঁচ ছয় শত বংসরের মধ্যে বাংলার নদনদীর স্রোভ কত পরিবন্তিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের প্রাচীন হিন্দু যুগেও যে অনুরূপ পরিবর্ত্তন ইইয়াছে তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কোন বিবরণই আমাদের জানা নাই। স্বভরাং সে যুগে এই সমুদ্য নদনদীর গতি ও প্রবাহ কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা চলে না। হিন্দু যুগের বাংলা দেশের ইতিহাস পাঠকালে একথা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে কেবল মাত্র বর্ত্তমান কালের নদনদীর অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে কোন রূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

নদনদীর গতি ও প্রবাহ ব্যতীত অস্থ্য প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্তনেরও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থানরবন অঞ্চল যে এককালে স্থাসমূদ্ধ জ্বনপদ-পূর্ণ লোকালয় ছিল এরূপ বিশাস করিবার কারণ আছে। ফরিদপুর জিলার অস্তর্গত কোটালিপাড়ার বিল অঞ্চলে যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাসিদ্ধ নগরী ত্বৰ্গ ও বন্দর ছিল শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গলা পদ্মা ও বন্দপুত্র নদ উচ্চতর প্রদেশ হইতে মাটি বহন করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বন্ধীপে যে বিস্তৃত নৃতন নৃতন ভূমির স্পৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলেও অনেক গুরুতর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্থৃতরাং নদনদীর স্থায় বাংলার স্থলভাগও হিন্দু যুগে এখনকার অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল।

#### ০। প্রাচীন জনপদ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের বিশিষ্ট কোনও নাম ছিল না এবং ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ইহার মধ্যে যে কয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল নিমে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

#### বঙ্গ

এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ববক্ষ লইয়া গঠিত ছিল।
সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পল্লা, পূর্বের ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে
সমুদ্র ইহার সীমারেথা ছিল, কিন্তু কোনও কোনও সময়ে যে ইহা পশ্চিমে
কপিশা নদী ও পূর্বের ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পূর্বেতীর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল ভাহার
প্রমাণ আছে। শিলালিপিতে 'বিক্রমপুর' ও 'নাবা'—প্রাচীন বঙ্গের এই তৃইটি
ভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। বিক্রমপুর এখনও স্থপরিচিত। নাব্য
সম্ভবত বরিশাল ও ফরিদপুরের জলবহুল নিম্নভূমির নাম ছিল, কারণ এই অঞ্চলে
নৌকাই যাভায়াতের প্রধান উপায়।

সমতট ও হরিকেল কখনও সমগ্র বন্ধ এবং কখনও ইহার অংশ বিশেষের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে বন্ধ ও হরিকেল একার্থবাধক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মঞ্জুন্সিমূলকল্প নামক বৌদ্ধগ্রন্থে হরিকেল, সমতট ও বন্ধ ভিন্ন ভূখণ্ডের নাম। আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও বাড়েশ শতাব্দীতে লিখিত তুইখানি পুঁথিতে হরিকেল শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞাপানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তি একখানি মানচিত্র অনুসারে হরিকেল তাম্রলিপ্তির (বর্ত্তমান তমলুক) দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। হয়েন সাং সমতটের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে ইহাকে বঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। বন্ধাল-দেশও বন্ধের এক অংশেরই নামান্তর। ইহার বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। চন্দ্রবীপ বন্ধের অন্তর্গত আর একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। ইহা মধ্যযুগের স্থ্রসিদ্ধ 'বাকলা' হইতে অভিন্ন

এবং বাধরগঞ্জ জিলায় অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রাচীন কালে এই স্থান ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের উপকৃলে অবস্থিত আরও অনেক ভূখণ্ডের নাম ছিল চন্দ্রবীপ এবং পূর্বের ইন্দোচীন হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্যান্ত অনেক হিন্দু উপনিবেশ এই নামে অভিহিত হইত। রহৎসংহিতায় উপবঙ্গ নামক জনপদের উল্লেখ আছে। যোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দিখিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে যশোহর ও নিকটবর্তী কানন' প্রাদেশ উপবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

#### পুণ্ডু ও বরেজী

পুণু একটি প্রাচীন জাতির নাম। ইহারা উত্তরবঙ্গে বাস করিত বলিয়া এই অঞ্চল পুণু দেশ ও পুণু বর্জন নামে খাত ছিল। এককালে পুণু বর্জন নামক ভূক্তি (দেশের সর্বেরাচ্চ শাসনবিভাগ) গঙ্গা নদীর পূর্বেভাগে স্থিত বর্ত্তমান বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত ভূখওকেই বুঝাইত—অর্থাৎ রাজসাহী, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম, বাংলার ভূতপূর্বে এই চারিটি বিভাগ কোন না কোন সময়ে পুণু বর্জন ভূক্তির অন্তর্গত ছিল। পুণু দেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণু বর্জন। প্রাচীন কালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। বগুড়ার সাত মাইল দ্বে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুণু বর্জন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কারণ মোর্য্য যুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুণু নগরী ৰলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী উত্তরবঙ্গের আর একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। রামচরিত কাব্যে বরেন্দ্রীমণ্ডল গঙ্গা ও করতোয়া নদের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিভ হইয়াছে।

#### ৱাতৃা

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থিত রাঢ় অথবা রাঢ়াদেশ উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়া এই তুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অজয় নদী এই তুই ভাগের সীমা রেখা ছিল। রাঢ়াভূমি দক্ষিণে দামোদর এবং সম্ভবত রূপনারায়ণ নদী পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল। কোনও প্রাচীন এছে গলার উত্তর ভাগও রাঢ়াদেশের অস্তর্ভূক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত রাঢ়াদেশ গলার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ার অপর একটি নাম সুক্ষ।

রাঢ়ার দক্ষিণে বর্ত্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলে তাম্রলিপ্তি ও দণ্ডভৃক্তি এই ত্ইটি দেশ অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্তি বর্ত্তমান কালের তমলুক এবং দণ্ডভৃক্তি

সম্ভবত দাঁতন। এই ছইটি ক্ষুত্র দেশ অনেক সময় বন্ধ অথবা রাটার অন্তর্ভূ ক্রি বিষয়া গণ্য হইত।

#### গোড়

গৌড় নামটি স্থপরিচিত হইলেও ইহার অবস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না। পাণিনি-সূত্রে গৌড়পুরের এবং কৌটিলীয় অর্থশাল্তে গৌড়িক স্বর্ণের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে গৌড় নামক নগরী অথবা দেশের প্রাচীনম্ব প্রমাণিত হয়, কিন্তু বাংলাদেশের কোন অংশ ঐ যুগে গৌড নামে অভিহিত হইত তাহার নির্ণয় করা যায় না । থুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি কুজ বিভাগ প্রথমে গৌড়-বিষয় (জিলা) নামে পরিচিত ছিল এবং এই বিষয়টির নাম হইতেই গৌড়দেশ এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শিলালিপির প্রমাণ হইতে অমুমিত হয় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই দেশ প্রায় সমুদ্র পর্যাস্থ বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের নি চটবর্তী কর্ণস্থবর্ণ গৌড়ের রাজধানী ছিল এবং এই দেশের রাজা শশান্ক বিহার ও উড়িয়া জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই সময় হইতেই গৌড় নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রবোধচক্রোদয় নাটকে রাঢ়াপুরী গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মুদলমান যুগের প্রারম্ভে মালদহ জিলার লক্ষণাবর্তী গোড় নামে অভিহিত হইত। বাংলার পরাক্রাস্ত পাল ও সেন রাজগণের গোড়েশ্বর এই উপাধি ছিল। হিন্দু যুগের শেষ আমলে বাংলা দেশ গৌড় ও বন্ধ প্রধানত এই হুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন রাচা ও বরেন্দ্রী গোড়ের অস্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান যুগের শেষভাগে গৌড়দেশ সমস্ত বাংলাকেই বুঝাইত।

কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে পঞ্গোড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় গোড়, সারস্বত দেশ (পঞ্চাবের পূর্বভাগ), কাম্যকুজ, মিথিলা ও উৎকল—এই পাঁচটি দেশ একত্রে পঞ্গোড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবত গোড়েশ্বর ধর্মপালের সাম্রাক্তা হইতেই এই নামের উৎপত্তি।

অন্তম শতাব্দীতে রচিত অনর্থরাঘব নাটকে গৌড়ের রাজধানী চম্পার উল্লেখ আছে। কেহ কেছ অনুমান করেন যে এই চম্পানগরী বর্জমানের উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু অসম্ভব নহে যে এই চম্পা প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চম্পানগরী হইতে অভিন্ন। কারণ একাদশ শতাব্দীর একধানি শিলালিপিতে অক্সদেশ গৌড়রাজ্যের অন্তভুক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বাঙ্গালী জাতি

#### ১। বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি

সর্বপ্রথম কোন সময়ে বাংলাদেশে মামুষের বসতি আরম্ভ হয় তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর অক্যান্ত দেশে আদি যুগের মানব প্রস্তর নির্মিত যে সমুদয় অন্ত্র ব্যবহার করিত তাহাই তাহাদের অন্তিছের প্রধান প্রমাণ ও পরিচয়। সাধারণত এই প্রস্তরগুলি তুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সর্বপ্রাচীন মামুষ প্রথমে যে সমুদয় পাষাণ-অন্ত্র ব্যবহার করিত তাহার গঠনে বিশেষ কোন কৌশল বা পারিপাট্য ছিল না, পরবর্তী যুগে এই অন্ত্র সকল পালিস ও স্থাঠিত হয়। এই তুই যুগকে যথাক্রমে প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগ বলা যায়। নব্যপ্রস্তর যুগে মামুষের সভ্যতা বৃদ্ধির আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত, মাটি পোড়াইয়া বাসন নির্মাণ করিত এবং রন্ধনপ্রণালীতেও অভ্যস্ত ছিল। এই যুগের বছদিন পরে মানুষ ধাতুর আবিদ্ধার করে। মানুষ প্রথমে সাধারণত তাম নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার করিত বলিয়া এই তৃতীয় যুগকে ভামুগ্ বলা হয়। ইহার পরবর্তী যুগে লৌহ আবিদ্ধৃত হওয়ার ফলে মানুষ ক্রমে উন্নত্রর সভ্যতার অধিকারী হয়।

বাংলা দেশেও আদিম মানব সভ্যতার এইরপ বিবর্ত্তন হইয়াছিল। কারণ এখানেও—প্রধানত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে—প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তব্ব এবং তাত্রযুগের অন্ত্রশন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে পলিমাটিতে গঠিত হইয়াছিল। প্রস্তার ও তাত্র যুগে সম্ভবত বাংলার পার্ব্বত্য সীমাস্ত প্রদেশেই মানুষ বসবাস করিত—ক্রমে তাহারা দেশের সর্ব্বত্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যাগণ যথন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন তথন ও তাহার বছদিন পরেও বাংলা দেশের সহিত তাঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। বৈদিক সূক্তে বাংলার কোনও উল্লেখ নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য্য ও দফ্র্য বলিয়া যে সমুদ্য জ্লাতির উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে পুতেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুশু জাতি উত্তর বঙ্গে বাস করিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বলদেশের লোকের নিন্দাস্চক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্মস্ত্রেও পুশু ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহিন্ত্ ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ছই দেশে বল্পকালের জন্ম বাস করিলেও আ্যাগণের প্রায়শ্চিত করিতে হইবে এইরূপ বিধান আছে।

এই সমৃদয় উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্যাঞ্জাতির বংশসস্তৃত নহেন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া পশুতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আর্য্যগণ এদেশে আসিবার পুর্বে বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করিত। নৃতত্ত্ববিদ্গণও বর্ত্তমান বাঙ্গালীর দৈহিক গঠন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু বাংলার অধিবাসী এই সমুনয় অনার্য্যজাতির শ্রেণীবিভাগ ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুধীগণ একমত নহেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

বাংলা দেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমৃদয়
অন্তাক্ত জাতি দেখা যায় ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর।
ভারতবর্ষের অক্তান্য প্রদেশে এবং বাহিরেও এই জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া
যায়। ভাষার মূলগত ঐক্য হইতে সিন্ধান্ত করা হইয়াছে যে এই সমৃদয় জাতিই
একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠার বংশধর। এই মানব গোষ্ঠাকে 'অষ্ট্রো-এশিয়াটিক'
অথবা 'অষ্ট্রিক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেহ কেই ইহাদিগকে 'নিষাদ
জাতি' এই আখ্যা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় এই
জাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী।

নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। ইহাদের একটির ভাষা দ্রাবিড় এবং আর একটির ভাষা ব্রহ্ম-তিব্বতীয়। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

এই সমৃদয় জাতিকে পরাভূত করিয়া বাংলা দেশে যাঁহারা বাদ স্থাপন করেন, এবং যাঁহাদের বংশধরেরাই প্রধানত বর্তমানে বাংলার ত্রাহ্মণ, বৈভ কায়স্থ প্রভৃতি সমৃদয় বর্ণভূক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তাঁহারা যে বৈদিক আর্য্যগণ হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিভগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। রিজ্ঞলা সাহেবের মতে মোলোলীয় ও জাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীন বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই মত এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন মোঙ্গোলীয় পার্ববিত্যজাতি বাংলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তে বাস ভাপন করিয়াছে কিন্তু এতঘ্যতীত প্রাচীন বাঙ্গালী জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত। আর জাবিড় নামে কোন পৃথক জাতির অন্তিঘই পশ্তিতগণ এখন স্বীকার করেন না।

মস্তিকের গঠনপ্রণালী হইতেই নৃতত্ববিদ্গণ মানুষের জ্ঞাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন। মস্তিকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত অনুসারে যে সমুদয় শ্রেণী-বিভাগ করিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান চুইটির নাম 'দীর্ঘ-শির' (Dolichocephalic) ও 'প্রশস্ত-শির' (Brachycephalic)। বৈদিক আর্যাগণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ 'দীর্ঘ-শির'। কিন্তু বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই প্রশস্ত-শির। কেহ কেহ অনুমান করের যে পামির ও টাকলামাকান অঞ্চলের অধিবাসী হোমো-আলপাইনাস নামে অভিহিত এক জ্ঞাতীয় লোকই বাঙ্গালীর আদি পুরুষ। ইহাদের ভাষা আর্যাজাতীয় হইলেও ইহারা বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যাগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই।

মস্তিকের গঠনপ্রণালী হইতে নৃতত্ত্বিদ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমন কি বাংলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত ভারতের অপর কোন প্রদেশের আহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়ন্ত্র, সদেগাপ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।

বাংলার প্রাচীন নিষাদ জাতি প্রধানত কৃষিকার্য্য দারা জীবনযাপন করিত এবং গ্রামে বাস করিত। তাহারা নব্যপ্রস্তর যুগের লোক হইলেও ক্রমে তাম্র ও লোহের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ধাছা উৎপাদন প্রণালী তাহারাই উদ্ভাবন করে। কলা, নারিকেল, পান, স্থপারি, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সজী এবং সম্ভবত আদা ও হলুদের চাষও তাহারা করিত। তাহারা গরু চরাইত না এবং হুধ পান করিত না, কিন্তু মুর্গী পালিত এবং হাতীকে পোষ মানাইত। কুড়ি হিসাবে গণনা করা এবং চল্লের হ্রাসবৃদ্ধি অমুসারে তিথি দ্বারা দিন রাত্রির মাপ তাহারাই এদেশে প্রচলিত করে।

নিষাদ জাতির পরে জাবিড়ভাষাভাষী ও আলপাইন শ্রেণীভূক্ত এক জাতি বাংলা দেশে বাস ও বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে তাহারা নবাগত আর্থ্যপথের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের পৃথক সন্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। কিন্তু আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরপ ছিল তাহার আলোচনা করিলে এই বাঙ্গালী জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটাম্টি সিদ্ধান্ত করা যায়। বর্ত্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ—যেমন কর্ম্মকল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজাপ্রণালী, শিব, শক্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীর আরাধনা এবং পুরাণবর্ণিত অনেক কথা ও কাহিনী—তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেক লৌকিক ব্রত, আচার, অমুষ্ঠান, বিবাহ-ক্রিয়ায় হলুদ, সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নির্মাণ ও অক্যান্ত অনেক গ্রাম্য শিল্প, এবং ধৃতি শাড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলিয়াই মনে হয়। গোটের উপর আর্য্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উত্তব হইয়াছিল এবং তাহার। একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

#### ২। আর্ঘ্য প্রভাব

বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই বাংলা দেশে আর্য্য উপনিবেশ ও আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক ধর্মস্ত্রে বাংলাদেশ আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে বলিয়া গণ্য হইলেও মানবধর্মশাস্ত্রে ইহা আর্য্যাবর্ত্তের অস্তর্ভূক্ত এবং পুণ্ডু জাতি পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে কিন্তু পুণ্ডু ও বল এই উভয় জাতিই 'সুজাত' ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জৈন উপান্ধ পরবণা (প্রজ্ঞাপনা) গ্রন্থে আর্য্য জাতির তালিকায় বল এবং রাঢ়ের উল্লেখ আছে। মহাভারতের তীর্থ্যাত্রা অধ্যায়ে করতোয়া নদীর তীর ও গলা-সাগর সঙ্গম পবিত্র তীর্থক্তের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণেও সমৃদ্ধ জনপদগুলির তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ আছে।

পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে যে দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অদ্ধ খাষি যযাতির বংশজাত পূর্বনেশের রাজা মহাধার্মিক পণ্ডিতপ্রবর সংগ্রামে অজ্বের বিলির আশ্রের লাভ করেন এবং তাঁহার অমুরোধে তাঁহার রাণী স্থাদেকার গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ডু, স্থন্ধ ও বন্ধ। তাঁহাদের বংশধরেরা ও তাঁহাদের বাসস্থানও ঐ ঐ নামে পরিচিত। অঙ্গ বর্জমান ভাগলপুর, এবং কলিঙ্গ উড়িয়া ও তাহার দক্ষিণবর্তী ভূভাগ। পুণ্ড, স্থন্ম

ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর, পশ্চিম, এবং দক্ষিণ ও পূর্বভাগ। স্ভরাং এই পৌরাণিক কাহিনী মতে উল্লিখিত প্রদেশগুলির অধিবাসীরা এক জাতীয় এবং আর্য্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণে সমৃত্ত। এই কাহিনী ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না কিন্তু ইহা মহাভারত ও পুরাণের যুগে বাংলা দেশে আর্য্য-জাতির বিশিষ্ট প্রভাব সূচিত করে।

অক্সান্থ দেশের স্থায় বাংলা দেশেও উন্নত সভ্য অধিবাসীর সজে সক্ষে আদিম অসভ্য জাতিও বাস করিত। মহাভারতে বাংলার সমুস্ত নৈবতী লোক-দিগকে মেচ্ছ এবং ভাগবতপুরাণে ফুল্লগণকে পাপাশয় বলা হইয়াছে। আচারাল সূত্র নামক প্রাচীন জৈন গ্রন্থেও পশ্চিম-বঙ্গ-বাসীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার উল্লেখ আছে। তথন রাঢ় দেশ বজ্রভূমি ও ফুল্লভূমি এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জৈন তীর্থক্কর মহাবীর পথহীন এই ছুই প্রদেশে জ্মণ করিবার সময় এখানকার লোকেরা তাঁহাকে প্রহার করে এবং ভাহাদের 'চু চু' শব্দে উত্তেজিত হইয়া কুকুরগুলিও তাঁহাকে কামড়ায়। জৈন সন্ম্যাসীগণ অভিশয় খারাপ খাছ খাইয়া কোনমতে বজ্রভূমিতে বাস করেন। কুকুর ঠেকাইবার জন্ম সর্ব্বদাই তাঁহারা একটি দীর্ঘ দণ্ড সঙ্গে রাখিতেন। জৈন প্রস্থকার ছংখ করিয়া লিখিয়াছেন যে রাঢ়দেশে জ্মণ অভিশয় কইকর।

আর্যাগণের উপনিবেশের ফলে আর্যাগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অহ্যাহ্য অক বাংলা দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন অনার্য্যভাষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হইল, বর্ণাশ্রমের নিয়ম অহুসারে সমাজ গঠিত হইল,—এক কথায় সভ্যতার দিক দিয়াও বাংলা দেশ আর্য্যাবর্ত্তের অংশ রূপে পরিণত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে যথন কোন প্রবল উন্নত সভ্য জাতি ও হুর্বল অহুন্নত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তথন এই শেষোক্ত জাতি নিজের সন্তা হারাইয়া একেবারে প্রথমোক্ত জাতির মধ্যে মিশিয়া যায়। তবে পুরাতন ভাষা, ধর্ম ও আচার অহুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় না—নূতনের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা দেশেও এই নীতির অন্যথা হয় নাই। বাংলার প্রাচীন অনার্য্য জাতি সর্বপ্রকারে আর্য্যসমাজে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর 'ধোকা-খুকী' ভাক, বাঙ্গালী মেয়ের শাড়ী-সিন্দুর ও পান-হলুদ ব্যবহার, বাঙ্গালীর কালী-মনসা পূজা ও শিবের গাজন, বাংলার বালাম চাউল প্রভৃতি আজও সেই অনার্য্য যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। ঠিক কোন সময়ে আর্য্য

প্রভাব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে
অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বা তাহার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার প্রভৃতি উপলক্ষে ক্রেমশ বহুসংখ্যক আর্য্য এদেশে আগমন ও বসবাস
করিতে আরম্ভ করেন। গুপু সম্রাটগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করার ফলে যে
আর্য্য প্রভাব বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
বঙ্গদেশে গুপুরুগের অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দের যে কয়পানি তাম্রশাসন ও
শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে আর্য্যগণের ধর্ম ও
সামাজিক রীতিনীতি এই সময় বাংলায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম ও
সমাজ্ব প্রবর্তী কয়েকটি পরিচেছদে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।
কিন্তু এই য়ুগে আর্য্য প্রভাবের আরও যে কয়েকটি পরিচয় পাওয়া যায় নিয়ে
তাহা সংক্রেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

উপরোক্ত তামশাসন ও শিলালিপিতে সহর ও গ্রামবাসী বহুসংখ্যক বাজালীর নাম পাওয়া যায়। এই নামগুলি সাধারণত কেবলমাত্র একটি শব্দে গঠিত—যেমন হর্লভ, গরুড়, বন্ধুমিত্র, ধৃতিপাল, চিরাতদত্ত প্রভৃতি। এই সমুদর নামের শেষে চট্ট, বর্মণ, পাল, মিত্র, দত্ত, নন্দী, দাস, ভন্ত, দেব, সেন, ঘোষ, কুণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমানে বাংলায় ব্যবহৃত অনেক পদবী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এওলি তথন নামের অংশমাত্র ছিল অথবা বংশামুক্রমিক পদবীরূপে ব্যবহৃত হইত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু মোটের উপর এই নামগুলি যে আর্য্য প্রভাবের পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলার গ্রাম ও নগরীর নামেও যথেষ্ট আর্য্য প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ডুবর্জন, কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী, চণ্ডগ্রাম, কর্মাস্তবাসক, স্বচ্ছন্দপাটক, শীলকুণ্ড, নব্যাবকাশিকা, পলাশবৃন্দক প্রভৃতি বিশুদ্ধ আর্য্য নাম। অনার্য্য নামকে সংস্কৃতে রূপাস্তরিত করা হইয়াছে এরূপ বহু দৃষ্টাস্তও পাওয়া যায়—যথা খাড়াপাড়া, গোষাটপুঞ্জক প্রভৃতি। প্রাচীন অনার্য্য নামেরও অভাব নাই যেমন ডোল্লা, কণামোটিকা ইত্যাদি। এই সমুদ্য জনপদ-নামের আলোচনা করিলেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতান্দীতে আর্য্য সভ্যতা বালালীর সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### প্রাচীন ইতিহাস

শুপুর্বের পূর্ব্বে প্রাচীন বাংলার কোন ধারাবাহিক ইভিহাস সঙ্কলন করার উপাদান এখন পর্যান্ত আমরা পাই নাই। ভারতীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যে ইভন্তভ বিক্ষিপ্ত উক্তি হইতে আমরা ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাই, কিন্তু কেবলমাত্র এই গুলিরু সাহায্যে সন তারিখ ও ঘটনা সম্বলিভ কোন ইভিহাস রচনা সম্ভবপর নহে।

সিংহলদেশীয় মহাবংশ নামক পালিপ্রান্থে নিয়লিখিত আখ্যানটি পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কন্যা মগধ যাইবার পথে লাঢ় (রাঢ়) দেশে এক সিংহ কর্ত্তক অপহাতা হন এবং ঐ সিংহের গুরুায় তাঁহার সীহবাছ (সিংহবাছ) নামে এক পুত্র ও সীহসীবলী নামে এক কন্যা জন্মে। পুত্রকন্যাসহ তিনি পলাইয়া আসিয়া বঙ্গদেশের সেনাপতিকে বিবাহ করেন। কালক্রমে বঙ্গরাজের মৃত্যু হইলে অপুত্রক রাজার মন্ত্রীগণ সীহবাছকেই রাজা হইতে অনুরোধ করেন—কিন্তু তিনি তাঁহার মাতার স্বামীকে রাজপদে বরণ করিয়া রাজ্যজাপনকরেন। এখানে তিনি সীহপুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যজাপনকরেন এবং সীহসীবলীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বহু পুত্র জ্বন্মে। তাহাদের মধ্যে জ্যেতের নাম ছিল বিজয়।

বিজয় কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া রাজ্যে নানারকম অত্যাচার করিত। রাজা তাহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে বিজয় ও তাহার সাত শত সঙ্গীর মাধা অর্দ্ধেক মুড়াইয়া জীপুত্রসহ এক জাহাজে চড়াইয়া তিনি তাহাদিগকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। তাহারা লক্ষান্ত্রীপে পৌছিল।

ভগবান বৃদ্ধের নির্বাণলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। ভবিশ্বতে লঙ্কাদীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্ম বৃদ্ধের আদেশে শক্র (ইন্স.) বিজয়কে রক্ষা করিবার ভার নিলেন। বিজয় লঙ্কাদীপের যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার ভাতুপুত্র পাণ্ড্বাস্থদেব

লঙ্কার রাজা হন। এইরূপে লঙ্কাদীপে বাঙ্গালী রাজবংশ পুরুষামূক্রমে রাজ্ব করে। সিংহ্বাহুর নাম অমুসারে লঙ্কাদীপের নাম হইল সিংহল।

এই কাহিনী ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বুদ্ধের জীবনকালে বাঙ্গালীরা সমুদ্র পার হইয়া স্থানুর সিংহল অথবা লঙ্কাণীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ইহার অস্ম কোন প্রমাণ নাই। স্থতরাং সহস্র বৎসর পরে রচিত মহাবংশের অলোকিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। বঙ্গালেশের সহিত লঙ্কাণীপের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা কবে কি আকারে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই।

মহাভারতে বাংলাদেশের কয়েকটি রাজ্যের কথা- আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের পুত্র 'প্রতাপবান' চক্রসেন, পৌণ্ডুরাজ বাস্থদেব এবং তাম্রলিপ্তির রাজার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞ অমুষ্ঠান কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের তদানীস্তন রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে বঙ্গ, পুণ্ডু ও কিরাতদেশের অধিপতি পৌশুক বাস্থদেব বঙ্গসমন্বিত ও লোকবিশ্রুত এবং সম্রাট জরাসদ্বের অমুগত। জরাসদ্বের মৃত্যুর পর কর্ণ কলিঙ্গ, অত্যু, স্থল্ল, পুণ্ডু ও বঙ্গদেশ এক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করেন। ভীমদেন দিয়িজয় উপলক্ষে কোশিকী নদের তীরবর্তী প্রদেশের রাজা এবং পৌণ্ডুক বাস্থদেব এই হুই মহাবীরকে পরাজ্যিত করিয়া বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাভূত করেন এবং স্থল্ল, তাম্রলিপ্তি, কর্বনি প্রভৃতি রাজ্য ও সমুদ্রতীরবর্তী মেচ্ছগণকে জয় করেন। পৌণ্ডুক বাস্থদেব শ্রীক্রমের হস্তে নিহত হন এবং বঙ্গ ও পুণ্ডু উভয় দেশই পাণ্ডবগণের অধীনভা স্বীকার করে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গরাজ ত্র্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র অত্ন সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেন।

এই সম্দয় আখ্যান হইতে অনুমিত হয় যে মহাভারত রচনার যুগে—
এমন কি তাহার পূর্বব হইতেই—বাংলাদেশ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত
ছিল। কখনও কখনও কোন পরাক্রান্ত রাজা ইহার ছই তিনটি একত্র
করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিতও
বাংলার রাজ্যণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহাদের শৌর্যা ও বীর্যাের
খ্যাতি বাংলার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল।

অন্তর্মান্ত কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িয়ার অধিকাংশ ভাগ মিলিয়া একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল—মহাভারতের এই উক্তি কতদূর বিশাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খৃঃ পৃঃ ০২৭ অব্দে যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন যে বাংলাদেশে এইরূপ একটি পরাক্রাস্ত রাজ্য ছিল, সমসাময়িক প্রীক লেখকগণের বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। গ্রীকগণ গণ্ডরিডাই অথবা গল্পরিউই নামে যে এক পরাক্রাস্ত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা যে বল্পদেশের অধিবাসী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন লেখক গল্পানদীকে এই দেশের পূর্ব্ব সীমা এবং কেহ কেহ ইহার পশ্চিম সীমারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্লিনি বলেন যে গল্পানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমুদ্য উক্তি হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গল্পানদীর যে তুইটি স্রোভ এখন ভাগীরখী ও পল্লা বলিয়া পরিচিত এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে গল্পরিডই জাতির বাসন্থান ছিল।

এই গল্পরিডই জাতি সম্বন্ধে একজন গ্রীক লিখিয়াছেন: "ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গল্পরিডই জাতিই সর্ব্যশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহন্তী আছে, এইজস্টই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজাগুরিও এই সমৃদ্য় হন্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার ছ্রাশা ত্যাগ করেন।"

গ্রীকগণ প্রাসিয়য় নামক আর এক জাতির উল্লেখ করেন। ইহাদের রাজধানীর নাম পালিবোথরা (পাটলিপুত্র—বর্ত্তমান পাটনা) এবং ইহারা গলারিডই দেশের পশ্চিমে বাস করিত। এই তুই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ কি ছিল গ্রীক লেখকগণ সে সম্বন্ধ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রাচীন লেখকই বলিয়াছেন যে এই তুইটি জাতি গলারিডইর রাজার অধীনে ছিল এবং তাঁহার রাজ্য পঞ্চাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীর হইতে ভারতের পূর্বন সামান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্লুতর্ক একস্থলে এই তুই জাতিকে গলারিডই রাজার অধীন এবং আর একস্থলে তুই জাতির পূথক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিকাংশ থ্রীক লেখকের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না যে, যে সময়ে আলেকজাগুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করিয়া পঞ্জাব পর্যান্ত শীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাভিন লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ দিয়াছেন ভাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে ইনি পাটলি-পুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা। ইহা সত্য হইলেও পূর্কোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজ্ঞা বাংলা হইতে গিয়া পাটলিপুত্রে রাজ্ঞধানী স্থাপন করিবেন ইহা অসস্তব নহে। পরবর্তী কালে বাজ্ঞালী পাল রাজ্ঞগণও তাহাই করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দরাজ্ঞবংশ শুক্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহাও পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে। কারণ বাংলা দেশ বহুকাল পর্যান্ত আর্য্য সম্ভ্যতার বহিভূতি ছিল এবং ইহার অধিবাসী আর্য্য ধর্মশাস্ত্র অমুসারে শুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন ইহাই খুব স্বাভাবিক। অবশ্য নন্দরাজ্ঞা বাক্ষালী ছিলেন ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই সময় যে বাংলার রাজ্ঞাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়—এবং যখন ইহার অব্যবহিত পরেই শুক্ত নন্দরাজ্ঞকে আর্য্যাবর্ত্তের সার্বভোম রাজ্ঞারূপে দেখিতে পাই তখন ভিনিই যে এই বাঙ্গালী রাজ্ঞা এরপ মত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যথা স্বীকার করিতে হয় যে সহসা প্রবল গঙ্গরিডই রাজন্মের লোপ হইয়া নন্দরাজ্ঞার প্রতিষ্ঠা হইল। আলেকজাগুরের ভারতে অবস্থান কালেই এই গুক্ততর পরিবর্ত্তন হয়, অথচ সমসাময়িক লেখকগণ ইহার বিন্দুবিস্বর্গও জ্ঞানিলেন না অথবা জ্ঞানিয়াও উল্লেখ করিলেন না এরপ অন্থুমান করা কঠিন।

যদি পাটলিপুত্রের নন্দরাজা ও যবন লেখকগণ বাণত গঙ্গরিডইর রাজা অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়—তাহা হইলে খুইপূর্ব্ব চতুর্থ শতাকী বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ বলিয়া খীকার করিতে হয়। এই মতবাদ গ্রহণ না করিলেও ৩২৭ খৃঃ পৃঃ বাংলার ইতিহাসে চিরশ্বরণীয়। কারণ, বন্ধ ও মগধ এই যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনা ও আর্য্যাবর্ত্তে তাহার সার্ব্যভৌমন্থ প্রতিষ্ঠা একটি মহৎ কীর্ত্তি। অঙ্গাধিপ কর্ণ সম্ভবতঃ যাহার সূচনা করেন এবং সহস্রাধিক বংসর পরে শশাক্ষ ও ধর্মপালের অধীনে যাহার পুনরাবৃত্তি হয়, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের অজ্ঞাতনামা বাংলাদেশের এক রাজা বাহুবলে সেই অপূর্বে কীর্ত্তি অর্জ্জনকরিয়া বিশ্ববিজ্ঞায়ী যবনবীর আলেকজাণ্ডারের বিশ্বয় সম্ভ্রম ও আশক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ছঃখের বিষয় বিদেশীয় লেখকগণের কয়েকটি সম্ভ্রমসূচক উক্তিব্যতীত ইহার পরবর্তী যুগের বাংলার ইতিহাস সম্ভব্ধে আর কিছুই জানা যায় না। বাংলার এই অন্ধকারময় যুগে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, গ্রীক শক পহলব কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আক্রমণ, দাক্ষিণাত্যে শাতবাহন রাজ্যের অভ্যুদয় এবং আর্য্যাবর্ত্তে বহু খণ্ড রাজ্যের উন্তব হয়। বাংলাদেশ সম্ভবত মৌর্য্য রাজ্যের অভ্যুদয় এবং আর্য্যাবর্ত্তে বহু খণ্ড রাজ্যের উন্তব হয়। বাংলাদেশ সম্ভবত মৌর্য্য রাজ্যের অভ্যুদয় এবং আর্য্যাবর্ত্তে বহু খণ্ড রাজ্যের উত্তব হয়। বাংলাদেশ সম্ভবত মৌর্য্য রাজ্যের অভ্যুদয় এবং আর্য্যাবর্ত্তে বহু খণ্ড রাজ্যের উত্তব হয়। বাংলাদেশ সম্ভবত মৌর্য্য রাজ্যের অভ্যুদয় করি আর্ত্তি হিল এবং হয়ত কুষাণ রাজও ইহার

কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিস্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সংবাদ জানা যায় না। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের চারি পাঁচশত বৎসর পরে লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমীর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় প্রথম ও বিতীয় শতান্দীতে বাংলায় স্বাধীন গঙ্গরিডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল এবং গঙ্গাতীরবর্তী গঙ্গে নামক নগরী ইহার রাজধানী ছিল। এই গঙ্গে নগরী একটি প্রসিন্ধ বন্দর ছিল, এবং বাংলার স্ক্রে মসলিন কাপড় এখান হইতে স্ক্রের পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত। এই সংবাদটুকু ছাড়া খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ও পরের তিন শত—মোট ছয় শত বৎসরের বাংলার ইতিহাস নিবিড় অঙ্ককারে সমাচ্ছয়। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গরিডই জাতির সাআজ্য ও ঐশ্বর্য্যে মৃদ্ধ হইয়া তাহান্দিগকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকবি ভার্জিজল যে জাতির শৌর্য্য বীর্য্যের উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়াছেন এবং পঞ্চ শতাধিক বৎসর যাঁহারা বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন—এ দেশীয় পুরাণ বা অন্য কোন গ্রন্থে সে জাতির কোনই উল্লেখ নাই।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## গুপ্ত-যুগ

#### ১। গুপ্ত-শাসন

খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপুবংশীয় রাজগণ ভারতে বিশাল সাম্রাব্দ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বংশের আদি পুরুষ শ্রীগুপু খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন ক্ষুদ্র রাব্দ্যের অধিপতি ছিলেন। ভাঁহার পোত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও প্রপোত্র সমুদ্রগুপ্ত বহু দেশ জয় করিয়া একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন। এই সাম্রাজ্য ক্রেমে বঙ্গদেশ হইতে কাঠিয়াবার পর্যাস্থ বিস্তাভ হয়।

আদিম গুপুরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে শ্রীগুপু মগধে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজ্ঞক ইৎসিং লিখিয়াছেন যে মহারাজ শ্রীগুপু চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্ম মৃগস্থাপন স্থূপের নিকটে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। একথানি বৌদ্ধ প্রান্থ হইতে জানা যায় যে মৃগস্থাপন স্থপ বরেক্ত্রে অবস্থিত ছিল। স্বৃতরাং মহারাজ প্রীশুপ্ত যে বরেক্ত্রে অথবা তাহার সমীপবর্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অমুমান করেন যে ইৎসিং বর্ণিত এই প্রীশুপ্তই গুপুরাজবংশের আদিপুরুষ। ইৎসিং বলেন যে প্রীশুপ্ত পাঁচশত বৎসর পূর্বের রাজত্ব করিতেন। তাহা হইলে প্রীশুপ্তের রাজ্যকাল দিতীয় শতাব্দের শেষভাগে পড়ে। কিন্তু ইৎসিং-ক্ষিত্ত পাঁচশত বৎসর মোটামুটি ভাবে ধরিলে তল্লিবিত প্রীশুপ্তকে গুপুরাজগণের আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং অনেক পণ্ডিতই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মত অমুমান বরেন যে গুপুগণ বাঙ্গালী ছিলেন এবং প্রথমে বাংলাদেশেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ অন্তার্থধি আবিত্বত হয় নাই।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমুত্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্তসাম্রাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন বাংলা দেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুস্থনিয়া নামক স্থানে পর্ববভগাত্তে ক্ষোদিত একখানি লিপিতে পুষরণের অধিপতি সিংহবর্মা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। স্থুসুনিয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পূর্বের দামোদর নদের দক্ষিণ তটে পোখর্ণা নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে খুব প্রাচীনকালের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভবত ইহাই সিংহবর্মা ও চক্রবর্মার প্রাচীন রাজধানী পুক্রণের ধ্বংসাবশেষ। চন্দ্রবর্মার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় চক্রবর্মকোট নামক একটি হুর্গ ছিল। বর্চ শতাব্দীর শিলা-লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ অমুমান করেন যে উল্লিখিত চন্দ্রবর্মার নাম অনুসারেই এই তুর্বের এরেপ নামকরণ হইয়াছিল। এই মত অমুসারে চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া হইতে ফরিদপুর পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। সমুত্রগুপ্ত যে সমুদয় রাজাকে পরাজিত করিয়া আর্যাবর্ত্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম চক্রবর্মা। খুব সম্ভবত ইনিই পুন্ধরণা-ধিপতি চন্দ্ৰবৰ্মা এবং ইহাকে পরাজিত করিয়াই সমুত্তপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ ৰাংলা অধিকার করেন ৷ বাংলাদেশের পূর্বভাগ —সমভট—সমুক্তপ্তের অধীনে করদ রাজ্য ছিল। বাংলাদেশের উত্তর ভাগ সম্ভবত গুপ্তসাম্রাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ সমুত্রগুপ্তের শিলালিপিতে কামরূপ ( বর্ত্তমান আসাম ) গুপ্ত সামাজ্যের সীমান্তব্রিত করদরাজ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন দিল্লীতে কৃতবমিনারের নিকটে একটি লোহস্কস্ক আছে। এই স্কুজগাত্রে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে চক্ষ্রনামক একজন রাজা বঙ্গের সন্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই চক্ষ্র কে এবং কোণায় রাজত্ব করিতেন তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মততেদে আছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি গুপুসমাট প্রথম অথবা বিতীয় চক্রগুপ্ত। প্রথমাক্ত অমুমান স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে সমুক্তগুপ্তের পূর্বেই তাঁহার পিতা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। বিতীয় অমুমান মমুস্তগুপ্তের বন্ধ জয়ের পরেও তাঁহার পুত্রকে আবার বন্ধদেশ জয় করিছে হইয়াছিল। খুব সম্ভবত লোহস্তন্তে উল্লেখিত রাজা চক্র গুপুরংশীয় সম্রাট নহেন। এ সম্বন্ধে অন্য যে সমুদ্য মতবাদ প্রচলিত তাহার সবিস্তারে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাজা চক্র যিনিই হউন দিল্লীর স্তন্ধলিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে গুপুর্গের প্রাক্ষালে বঙ্গে একাধিক স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা সন্মিলিত হইয়া বিদেশী শক্রের বিক্রম্কে যুদ্ধ করিত।

সমতট প্রথমে করদ রাজ্য হইলেও ক্রমে ইহা গুপুসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। স্থতরাং সমস্ত বাংলাদেশই পঞ্চম শতাব্দীতে গুপুসাম্রাজ্যের অংশ মাত্র ছিল। উত্তর বঙ্গে এই য়ুগের কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যায় যে বঙ্গদেশের এই অংশ পুণুবর্দ্ধন-ভূক্তি নামক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং গুপুসমাট কর্ত্বক নিয়্কুত এক শাসনকর্তার অধীনে ছিল। এই ভূক্তি বা বিভাগ কতকগুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল। ৫৪৪ খুটাব্দে গুপুবংশীয় সমাট স্বীয় পুত্রকে এই ভূক্তির শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৫০৭ অবে পূর্ববঙ্গ অথবা সমতট মহায়াজ বৈন্যগুপ্ত শাসন করিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ক্রীপুর। তিনি পরে নিজ নামে স্বর্ণমুজা প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গুপুবংশীয় ছিলেন এবং প্রথমে বঙ্গের শাসনকর্তা হইলেও পরে গুপুসামাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গেরাজ্যগণের শাসন প্রণালী কিরপ ছিল তাহা জানা যায় না।

#### ২। স্থাধীন বঙ্গরাজ্য

অন্তর্বিলোহ ও হুণজাতির পুন: পুন: আক্রমণের ফলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে গুপ্ত সম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়ে যশোধর্মণ নামে এক হুর্দ্ধর বীর সমগ্র আর্য্যাবর্তে আপনার প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার জয়স্তম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি পূর্ণের ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে আরব-সাগর এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি (গঞ্জাম জিলায় অবস্থিত) পর্যান্ত বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশন্তিকারের এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বাংলা দেশও তাঁহার অধীনস্থ ছিল একথা স্বীকার করিতে হয়। যশোধর্মণের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও ইহার ফলে গুপুসামাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয়। এই সময় এবং সম্ভবত এই সুযোগে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ গুপ্ত সমাটগণের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত কোটালিপাড়ার পাঁচখানি এবং বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানি তামশাসনে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই ছয়টি তাম্রশাসনে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিনক্ষন রাজার নাম পাত্যা যায়। ইহারা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাচারদেবের স্বর্ণমূদ্রা এবং নালন্দার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে তাঁহার নামান্ধিত শাসনমূজা আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বতরাং তাঁহারা যে বেশ শক্তিশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তত কতকাংশ এই স্বাধীন বঙ্গরাঞ্জের অন্তভূ ক্ত ছিল।

এই যুগের আরও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বাংলাদেশের নানাস্থানে আবিক্ষৃত হইয়াছে। সম্ভবত পূর্বেবাক্ত স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজগণই এগুলি প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই সমুদ্র মুদ্রায় যে সকল রাজার নাম আছে তাহার মধ্যে মাত্র ত্ইটি অনেকটা নিশ্চিতরূপে পড়া যায়। একটি পৃথুবীর অপরটি গ্রীস্তধ্যাদিত্য।

এই সমৃদয় রাজাই এক বংশীয় কিনা তাহা বলা কঠিন। যে সমৃদয় রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে গোপচক্রই সর্ববপ্রাচীন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি অস্তত ১৮ বংসর রাজত করেন। তাঁহার পর ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব যথাক্রমে অস্তত ৩ ও ১৪ বংসর রাজত করেন। সম্ভবত এই তিনজন রাজা খৃষ্ঠীয় ৫২৫ হইতে ৫৭৫ অব্দের মধ্যে রাজত করেন। হৃ:ধের বিষয় এই রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিষরণই জানা যায় না। এমন

কি তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহাদের তাত্রশাসনগুলি পড়িলে মনে হয় যে তাঁহাদের অধীনে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য প্রভাব প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধিশালী ছিল।

কোন্ সময়ে কি ভাবে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের অবসান হয় তাহা বঙ্গা যায় না। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীত্তিবর্মাণ ষষ্ঠ শতাকীর শেষপাদে অজ, বজ, কলিজ ও মগধ জয় করেন বলিরা তাঁহার প্রশস্তিকারের। উল্লেখ করিয়াছেন। চালুক্যরাজ্যের আক্রমণের ফলেই হয়ত বঙ্গরাজ্য তুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তবে পুব সম্ভবত স্বাধীন গোড়রাজ্যের অভ্যুদয়ই ইহার পতনের প্রধান কারণ।

### ৩। গৌড় কাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর 'পরবর্তী গুপ্তবংশ' নামে পরিচিত এক বংশের গুপ্ত উপাধিধারী রাজগণ এই সাম্রাজ্যের এক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। খুষ্টীয় বর্চ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ এই রাজবংশের অধীন ছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের এই অঞ্চল গৌড় নামে প্রাপদ্ধি হয়। নামত গুপ্তরাজগণের অধীন হইলেও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তথন মৌথরি বংশ বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশে রাজত করিতেন। এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা ঈশানবর্দ্ধা সম্বন্ধে তাঁহার একথানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে তিনি গৌড়গণকে পরাজিত ও বিপর্যন্ত করিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে গৌড়ের অধিবাদীগণ সমুদ্রেতীরে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহাতে বাঙ্গালীর নৌবলের সাহায্যে আত্মরক্ষা অথবা সমুদ্র লজ্বন পূর্বক অন্ত দেশে যাইয়া বাসস্থানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক সমুদ্রের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে তথন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ গৌড়ের অস্তর্গত ছিল।

মৌধরি ও পরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণের মধ্যে পুরুষান্মক্রমিক বিবাদ চলিতেছিল। ঈশানবর্দ্মা কর্তৃক গৌড় বিজ্ঞয় এই বিবাদের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় মাত্র। গুপ্তরাজগণের শিলালিপি অনুসারে গুপ্তরাজ কুমারগুপ্ত ঈশানবর্দ্মাকে পরাজিত করেন এবং কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদরগুপ্ত মৌধরিদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ঈশানবর্দ্মার পরবর্ত্তী মৌধরিরাজ শর্কবর্দ্মা ও অবস্তিবর্দ্মা সম্ভবত মগধের কিয়দংশ অধিকার করেন। কেহ কেহ অনুমান

করেন যে ইহার ফলে গুপুরাজগণ মগধ ও গৌড় পরিত্যাগ করিয়া মালবে রাজর্ষ করেন। কিন্তু ইহা সত্য হউক বা না হউক ষষ্ঠ শভাব্দীর শেষভাগে যে গুপুরাজ মহাসেনগুপ্তের রাজ্য পূর্বেব ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থতরাং গৌড় ও মগধ ওাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভু ক্ত ছিল।

অর্থনতান্দীব্যাপী এই সংঘর্ষের ফলে এবং উত্তর হইতে তিব্বভীয়দের এবং দক্ষিণ হইতে চালুকারাজ্যের আক্রমণে সম্ভবত পরবর্তী গুপুরাজ্বণ হীনবল হইয়া পড়েন এবং এই স্থোগে গৌড়দেশে শশাঙ্ক এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকরেন।

#### 81 **\*\*\*\*** 18

বালালী রাজগণের মধ্যে শশান্ধই প্রথম সার্কভোম নরপতি। তাঁহার বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে শশান্ধের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনি গুপ্তরাজবংশে জ্বন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই মতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন রোহিতাশ্বের (রোটাস্গড়) গিরিগাত্রে 'শ্রীমহাসামস্ত শশান্ধ" এই নামটি ক্লোদিত আছে। যদি এই শশান্ধ ও গৌড়রাজ শশান্ধকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, শশান্ধ প্রথমে একজন মহাসামস্ত মাত্র ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শশান্ধ মৌথরিরাজ্যের অধীনস্থ সামস্তরাজা ছিলেন। কিন্তু পূর্কেই বলা হইয়াছে যে ষষ্ঠ শতান্ধীর শেষভাগে গুপ্তরাজ্ব মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। স্মৃতরাং শশান্ধ এই মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামস্ত ছিলেন এই মতই সক্লত বলিয়া মনে হয়।

৬০৬ অব্দের পূর্বেই শশান্ধ একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
তাঁহার রাজধানী কর্ণসূবর্ণ থুব সন্তবত মূর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল
দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। শশান্ধ দক্ষিণে দগুভূক্তি
(মদিনীপুর জেলা), উৎকল, ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোজোদ রাজ্য জ্বয়
করেন। উৎকল ও দগুভূক্তি তাঁহার রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল। শৈলোম্ভব
বংশীয় রাজ্যণ তাঁহার অধীনস্থ সামস্তর্নপে কোজোদ শাসন করিতেন।
পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশান্ধ জয় করেন। দক্ষিণ বঙ্গে যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের
কথা পূর্বেব উরিধিত হইয়াছে সন্তবত ভাহাও শশান্ধের মধীনতা স্থীকার করে।
কিন্তু এ সন্তব্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না।

শশাঙ্কের পূর্বের আর কোনও ৰাজালী রাজা এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু শশাঙ্ক ইহাতেই সম্ভূষ্ট হন নাই। তিনি গৌড়ের চিরশক্র মৌধরিদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল হইলেন।

মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা পরাক্রান্ত স্থাধীখরের (খানেখর) রাজা প্রভাকর-বর্জনের কন্সা রাজ্যজীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কামরাপরাজ ভাল্বরবর্মাও শলাঙ্কের ভয়ে থানেশররাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। শলাঙ্কও এই তৃই মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্ম মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

কি কারণে এই ছই দলের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং এই যুদ্ধের প্রথম ভাগের বিবরণ নিশ্চিত জানা যায় না। শশাস্ক সম্ভবত প্রথমে বারাণসী অধিকার করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং দেবগুগুও মালব হইতে সসৈত্তে কান্যকুজ (কনৌজ) যাত্রা করেন। ইহার পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে সমদাময়িক 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।

'থানেশ্বরাক্ষ প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাক্ষ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এমন সময় কান্যকুক্ত হইতে দৃত আসিয়া সংবাদ দিল যে মালবের রাজা কান্যকুক্তরাক্ত প্রহবর্দ্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রাণী রাক্ষ্যঞ্জীকে কারাক্ষক করিয়াছেন এবং থানেশ্বর আক্রমণের উত্যোগ করিভেছেন। এই নিদারূল সংবাদ শুনিয়া রাক্ষ্যবর্দ্ধন কনিষ্ঠ আতা হর্ষবর্দ্ধনের উপর রাক্ষ্যভার নাস্ত করিয়া অবিলম্বে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র লইয়া ভাগিনীর উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। পথে মালবরাক্ষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মালবকে পরাক্ষিত করিয়া তাঁহার বহু সৈন্য বন্দী করিয়া থানেশ্বরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কান্যকুক্তে পৌছিবার পূর্বেবই শশাক্ষের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।'

হর্ষ-চরিতের বিভিন্নস্থানে এই ঘটনার যেরূপ উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় যে দেবগুপ্ত কান্যকৃত্ত জয় করিয়াই শশাঙ্কের জন্য অপেক্ষা না করিয়া থানেশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করেন। শশাঙ্ক কান্যকৃত্তে পৌছিয়া এই সংবাদ শুনিয়া দেবগুপ্তের সাহায্যে অগ্রসর হন। কিন্তু এই চুই মিত্রশক্তি মিলিড হইবার পূর্বেই রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্তকে পরাস্ত ও নিহত করেন। দেবগুপ্তের ন্যায় রাজ্যবর্দ্ধনও জরোল্লাসে সমূহ-বিপদের আশঙ্কা না করিয়া নিজের কৃত্ত সৈন্যের কৃত্তক বন্দী মালবসৈন্যের সঙ্গে থানেশরে প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া

কান্যকুজের দিকে অগ্রসর হন। সম্ভবত পথে শশাহের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাস্ত ও নিহত হন।

শশাস্ক কর্ত্তক রাজ্যবর্জনের হত্যার কথা আমরা তিনটি বিভিন্ন স্থ্রে জানিতে পারি। হর্ষবর্জনের সভাকবি বাণ-ভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থ, হর্ষবর্জনের পরম স্থল্ল চীনদেশীয় পরিপ্রাজক হয়েনসাংয়ের কাহিনী, এবং হর্ষবর্জনের শিলালিপি। বাণভট্ট লিখিয়াছেন যে মিথ্যা উপচারে আশস্ত হইয়া রাজ্যবর্জন একাকী নিরস্ত্র শশাঙ্কের ভবনে গমন করেন এবং তৎকর্ত্তক নিহত হন। রাজ্যবর্জন কেন এইরূপ অসহায় অবস্থায় শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন বাণভট্ট সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্কর লিখিয়াছেন যে শশাঙ্ক তাঁহার কন্সার সহিত বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া রাজ্যবর্জনকে শীয় ভবনে আনয়ন করেন এবং রাজ্যবর্জন তাঁহার সন্ধীগণসহ আহারে প্রহ্ও হইলে ছন্মবেশে তাঁহাকে হত্যা করেন। শঙ্কর সম্ভবত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অথবা পরবর্ত্তী কালের লোক। যে ঘটনা বাণভট্ট উল্লেখ করেন নাই হাজার বৎসর পরে শঙ্কর কিরূপে তাহার সন্ধান পাইলেন জানি না। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার সহিত বাণভট্ট কথিতএ নিরস্ত্রকাকী' রাজ্যবর্জনের মৃত্যুর কাহিনীর সামপ্রস্থা নাই।

হুয়েনসাং বলেন যে শশাক্ষ পুনংপুনং তাঁহার মন্ত্রীগণকে বলিতেন যে সামান্তরাজ্যে রাজ্যবর্দ্ধনের স্থায় ধার্ম্মিক রাজা থাকিলে নিজ রাজ্যের কল্যাণ নাই। এই কথা শুনিয়া শশাক্ষের মন্ত্রীগণ রাজ্যবর্দ্ধনকে একটি সভায় আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। হুয়েনসাংয়ের এই উক্তি কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক ইহা বিচার করিবার এবং এ বিষয়ে পুনংপুনং মন্ত্রীগণকে বলিবার হুযোগ বা সম্ভাবনা শশাঙ্কের ছিল না। অক্সত্র হুয়েনসাং লিখিয়াছেন "রাজ্যবর্দ্ধনের মন্ত্রীগণের দোষেই রাজ্যবর্দ্ধন শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছেন—মন্ত্রীরাই ইহার জন্ম দায়ী"। বাণভট্ট-ক্থিত মিথ্যা উপচারে আশ্বন্ত রাজ্যবর্দ্ধনের একাকী নিরন্ত্র শশাক্ষত্বনে গমনের' সহিত ইহার সঞ্চতি নাই।

হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে সত্যামুরোধে রাজ্যবর্দ্ধন শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে শশাঙ্কের বিশ্বাস্ঘাতকভার কোন ইঙ্গিতই নাই। তিনটি সমসাময়িক বিবরণে একই ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকার বিরোধিতা দেখিলে স্বতই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জ্বাে। তারপর ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে বাণভট্ট ও ছয়েনসাং উভয়েই শশাল্পের পরম বিদ্বেষী এবং তাঁহাদের গ্রন্থের নানা স্থানে শশাল্প সম্বন্ধে আশিষ্ট উক্তিও অলীক কাহিনীতে এই বিদ্বেভাব প্রকটিত হইয়াছে। স্বতরাং কেবলমাত্র এই হইজ্পনের উক্তির উপর নির্ভ্তর করিয়া শশাল্প বিশ্বাস্থাতকতা করিয়া রাজ্যবর্জনকে হত্যা করিয়াছিলেন এই মত গ্রহণ করা সমীচীন নহে। যুদ্ধে নিরত হুই পক্ষের পরম্পারের প্রতি অভিযোগ প্রায়শই কত অমূলক বর্তমান কালের হুইটি মহাযুদ্ধে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসল্পে শিবাজী কর্তৃক আফজলখানের হত্যার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র গ্রন্থমতে আফজলখানই বিশ্বাস্থাতক, আবার মুসলমান ঐতিহাসিকেরা শিবাজী সম্বন্ধে ঐ অপবাদ ঘোষণা করেন। শশাল্প সম্বন্ধে গৌড় দেশীয় কোন লেখকের গ্রন্থ থাকিলে তাহাতে সম্ভবত রাজ্যবর্জনের হত্যার সম্পূর্ণ বিভিন্নরক্ম বিবরণই পাওয়া যাইত।

এই প্রসঙ্গে রোম সমাট ভ্যানেরিয়ানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাহারও মতে ভ্যালেরিয়ান যখন পারস্তের রাজ্ঞার সহিত সন্ধির কথাবার্তা চালাইতেছিলেন তখন পারস্থের রাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন এবং সাক্ষাৎ হইলে বন্দী করেন। অপর মত অনুসারে ভ্যানেরিয়ান অল্ল সৈতা লইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং পারস্তারাঞ্চের হস্তে পরাঞ্চিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে এক অবরুদ্ধ তুর্গে অবস্থান কালে স্বীয় বিদ্রোহী সৈত্যের হস্ত হইতে আত্মরকার জন্ম তিনি পলাইয়া পারস্থারাজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অসম্ভব নহে যে অফুরূপ কোন কারণেই রাজ্যবর্দ্ধন শশাক্ষের বন্দী হইয়াছিলেন। বাণভট্ট নিজেই বলিয়াছেন যে মাত্র দশ সহস্র সৈক্য লইয়া তিনি মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কতক মালব-রাজের সহিত যুদ্ধে হতাহত হইয়াছিল এবং কতক বন্দী মালব সৈক্তসহ পানেশ্বরে প্রেরিড হইয়াছিল। শশাক্ষ যে দশ সহস্রের অনধিক সৈশ্য লইয়া স্বৃদ্ধ কান্সকুজে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন ইহা সম্ভবপর নহে। স্বতরাং রাজ্যবর্দ্ধন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা অস্কত নহে। অপর পক্ষে রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে হর্ষবর্দ্ধনের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অহুরাগের জন্ম তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। রাজ্যবর্দ্ধনের মন্ত্রীগণও যে কৌশলে তাঁহার হত্যাসাধনের সহায়তা করিবেন

ইহা একেবারে অবিশ্বাস্তা নহে। "রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর জন্য উহার মন্ত্রীগণই দায়ী" হুয়েনদাংয়ের এই উক্তি এই অনুমানের পরিপোষক। যুদ্ধে পরাজ্যর অথবা মন্ত্রীগণের বিশ্বাসঘাতকভার ফলে যদি রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইয়া থাকেন, ভবে হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষীয় লেখক যে এই কলঙ্কের উল্লেখ করিবেন না ইহাই খুব স্বাভাবিক। স্কুতরাং কেবলমাত্র বাশভট্ট ও হুয়েনসাংয়ের পরস্পার বিরোধী, অন্বাভাবিক, অস্পষ্ট উক্তি এবং অসম্পূর্ণ কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া শশাক্ষকে বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীক্রপে গ্রহণ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধানহে।

বাণভট্ট বলেন যে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার সংবাদ শুনিয়া হর্বর্দ্ধন শপথ করিলেন যে যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী গোড়শৃক্ত করিতে না পারেন তবে অগ্নিতে বাঁপে দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতঃপর গোড়রাজের বিরুদ্ধে বিপুল সমর-সজ্জা হইল। হর্ষ সদৈত্যে অগ্রাসর হইয়া পথিমধ্যে শুনিলেন যে তাঁহার ভগ্নী রাজ্যাঞ্জী কারাগার হইতে পলাইয়া বিদ্ধাপর্বতে প্রস্থান করিয়াছেন। স্কুরাং সেনাপতি ভগুকৈ সদৈত্যে অগ্রাসর হইতে আদেশ দিয়া তিনি নিজে ভগ্নীর সন্ধানে বিদ্ধাপর্বতে গমন করিলেন। সেখানে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া তিনি গঙ্গাতীরে স্বীয় সৈত্যের সহিত মিলিত হইলেন।

বাণভট্টের প্রান্থ এখানেই শেষ হইয়াছে। শশাঙ্কের সহিত হর্ষের যুজের কথা বাণভট্ট কিছুই বলেন নাই। কিন্তু হয়েনসাং লিথিয়াছেন যে হর্ষ ছয় বৎসর যাবৎ অনবরত যুদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহান। হর্ষবর্জন দাক্ষিণাত্যের রাজা পূলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে অস্তুত ৬১৯ খঃ অবদ পর্যান্ত শশাঙ্ক একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কারণ ঐ বৎসরে উৎকীর্ণ একথানি ভামশাসনে গঞ্জাম জিলান্থিত কোজোদের শৈলোন্তব বংশীয় রাজা "চতুরুদ্ধি-সলিলবীটামেখলা দ্বীপগিরিপত্তনবতী" বস্তুক্তরার অধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্কের মহাসামস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শশাঙ্ক যে মৃত্যুকাল পর্যান্ত মগধ্যের অধিপতি ছিলেন ছয়েনসাংয়ের উক্তি হইতেই ভাহা প্রমাণিত হয়। কারণ ছয়েনসাংয়ের উক্তি অনুসারে ৬৩৭ খুষ্টাব্দের অনতিকাল পূর্বেশশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন এবং নিকটবত্তী একটি মন্দির হইতে বৃদ্ধমূর্ত্তি সুরাইতে আদেশ দেন; ইহার ফলে শশাঙ্কের সর্বাঙ্গে ক্ষত হয়, ভাহার মাংস পচিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যেই ভাহার মৃত্যু হয়।

স্থুতরাং হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা ও বিরাট যুদ্ধসক্ষা সম্বেও

শশান্ধের বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। শশান্ধের সহিত তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা তাহাও নিশ্চিত জানা যায় না। কেবলমাত্র আর্য্যমঞ্জীমূলকল্প নামক প্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। এই বৌদ্ধপ্রস্থানি থ্ব প্রাচীন নহে। প্রাণের মত এই প্রস্থে ভবিদ্যুৎ রাজাদের বিবরণ আছে। কিন্তু কোন রাজার নামই পুরাপুরি দেওয়া নাই, হয় প্রথম অক্ষর অথবা সমার্থক কোন শব্দ দারা স্টিত করা হইয়াছে। এই প্রন্থ ঐতিহাসিক বিলয়া প্রহণ করা যায় না, ইহা মধ্যযুগের কতকগুলি কিংবদন্তীর সমাবেশ মাত্র। এই প্রস্থোক্ত রাজা 'সোম' সন্তবত শশান্ধ এবং তাঁহার শক্ত হকারাখ্য রাজা ও তাঁহার রকারাখ্য জ্যেষ্ঠ আতা যথাক্রমে হর্ষবর্জন ও রাজ্যবর্জন। এই অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে এই প্রান্থে আমরা নিম্নোক্ত বিবরণ পাই।

"এই সময়ে মধাদেশে বৈশুজাতীয় রাজ্যবর্দ্ধন রাজা হইবেন। তিনি শশাঙ্কের তুল্য শক্তিশালী হইবেন। নগ্নজাতীয় রাজ্ঞার হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে। অসাধারণ পরাক্রমশালী তাঁহার কনিষ্ঠপ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন বহু সৈশ্বসহ শশাঙ্কের রাজ্ঞধানী পুণ্ডুনগরীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি হুর্বত্ত শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং ঐ বর্ষবর দেশে যথোপযুক্ত সন্মান না পাওয়ায় (মতান্তরে পাইয়া') স্বীয় রাজ্যে প্রভ্যাবর্ত্তন করেন।"

এই উক্তি কতদূর সভ্য বলা যায় না। কিন্তু ইহা সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও মাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে হর্ষবর্জন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

মঞ্জীমূলকল্প-মতে শশান্ধ মাত্র ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। শশান্ধ ৬০৬ অব্দের পূর্বেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পূর্বেজি,ত হুয়েনসাংয়ের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে ৬৩৭ অব্দের অনভিকাল পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। শশান্ধের যে তিনখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার একখানির তারিষ ৬১৯ অবদ। খুব সম্ভবত মৃত্যুকাল পর্যান্ত শশান্ধ গৌড়, মগধ, দওভুক্তি, উৎকল ও কোজোদের অধিপতি ছিলেন।

শশান্ধ শিবের উপাসক ছিলেন। ছয়েনসাং তাঁহার বৌদ্ধবিষের সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু এগুলি বিশাস করা কঠিন। কারণ ছয়েনসাংয়ের বর্ণনা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে শশান্ধের রাজধানী কর্ণস্থবর্ণে এবং তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বের বৌদ্ধর্শের বেশ প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল।

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনিই প্রথম আর্যাবর্ত্তে বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্প দেখেন এবং ইহা আংশিকভাবে কার্য্যে পরিণত করেন। প্রতিষন্দ্রী প্রবল মৌখরিরাজশক্তি তাঁহার কূটনীতি ও বাছবলে সমূলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথের অধীশর প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্জনের সমূদয় চেন্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িয়ার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বাণভট্টের মত চরিত-লেখক অথবা ছয়েনসাংয়ের মত স্কৃত্তে থাকিলে হয়ত হর্ষবর্জনের মতই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অনৃষ্টের নিদারুল বিড়ম্থনায় তিনি স্বদেশে অথ্যাত এবং অজ্ঞাত; এবং শত্রুর কলঙ্ক কালিমাই তাঁহাকে জগতে পরিচিত করিয়াছে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### অরাজকতা ও মাৎস্থায়

## ১। গৌড়

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে আফুমানিক ৬০৮ অব্দে ছয়েনসাং বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি কজকল (রাজ্মহালের নিকট), পুণ্ডুবর্জন, কর্নস্থর্ব, সমতটে ও তাদ্রলিপ্তি এই পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উৎকল এবং কোক্ষোদও তখন স্বাধীন রাজ্য ছিল। আর্য্যমঞ্জীম্লকল্পে উক্ত হইয়াছে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়রাষ্ট্র আভ্যন্তরিক কলহ ও বিজোহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল; একাধিক রাজার অর্ভ্যুদয় হয়—ভাহার মধ্যে কেহ এক সপ্তাহ, কেহ বা একমাস রাজত্ব করেন; শশাঙ্কের পুত্র মানব ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন। এই বর্ণনা সম্ভবত অনেক পরিমাণে সত্যা এই প্রকার আত্মহাতী অন্তর্বিজ্ঞাহই সম্ভবত শশাঙ্কের বিশাল রাজ্যের শক্তি নষ্ট এবং বহিঃশক্রর আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।

আ: ৬৪১ অবেদ হর্ষবর্দ্ধন মগধ জয় করেন এবং পর বৎসর তিনি উৎকল ও কোলোদে বিজয়াভিযান করেন। এই সময়েই কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গৌড় জয় করিয়া কর্ণপুবর্ণে তাঁহার জয়স্কল্পাবার সন্ধিবেশিত করেন। আ: ৬৪২ অবেদ যথন হর্ষ কল্পাল রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন তথন ভাস্ক্রবর্মা বিশ হাজার রণহন্তী লইয়া হর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ত্রিশ হাজার রণপোতও গলা নদী দিয়া কজকলে গমন করে। এইরূপে শশাঙ্কের চুই প্রবল শক্র তাঁহার রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে।

৬৪৬ অথবা ৬৪৭ অবে হর্ষবর্জনের মৃত্যু হয়। ইহার পরই তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং তিব্বতরাজ কামরূপ ও পূর্বভারতের কিয়দংশ অধিকার করেন। স্থতরাং গৌড়ে ভাস্করবর্মার অধিকার খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই জয়নাগ নামক একজন রাজা কর্ণস্থার্শে রাজত্ব করেন। তাঁহার মহারাজাধিরাজ উপাধি হইতে অমুমান হয় যে তিনি বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি অথবা তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ জানা যায় না।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্ত্তী একশত বংসর গৌড়ের ইতিহাসে এক অন্ধকার-ময় যুগ। এই যুগে অনেক বহিঃশক্ত এই রাজ্য আক্রমণ করে। অনেকে অফুমান করেন যে তিব্বতরাজ ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন-- কিন্তু ইহার বিশ্বাস্যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শৈলবংশীয় একজন রাজা পুণ্ডুদেশ জয় করেন। ইহার অনভিকাল পরে কনৌজের রাজ। যশোবর্মা গৌড়রাজকে পরাভূত ও বধ করেন। কনৌজের রাজকবি বাকপতিরাজ এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া গৌড়বহো (গৌড় বধ ) নামক প্রাকৃত ভাষায় এক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ইহার পরেই কাশ্মীরের রাজা ললিভাদিভাের হাতে যশোক্ষার পরাজয় ঘটে এবং ভাঁহার বিশাল রাজ্য ধ্বংস হয়। গৌডরাজ ললিতাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করেন। রাজতরক্ষিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে গোড় সম্বন্ধে যে একটি আখ্যান লিপিবন্ধ ছইয়াছে ভাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করেন এবং বিষ্ণুমৃতি স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে কাশ্মীরে গেলে ভাঁহার কোন বিপদ ঘটিবে না। অথচ গৌড়রাজ কাশ্মীর যাওয়ার পরেই ললিতাদিত্য তাঁহাকে হত্যা করেন। এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকভার প্রতিশোধ লইবার জন্ম গৌডরাজের কতিপয় বিশ্বস্ত অমুচর তীর্থযাত্রার ছলে কাশ্মীর গিয়া উক্ত বিষ্ণুমৃত্তি ভাঙ্গিবার জন্ম মন্দিরে প্রবেশ করে। ভুঙ্গক্রমে তাহারা অন্য একটি মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে এবং ইতিমধ্যে কাশ্মীরের দৈক্ত আসিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। রাজতরকিণীর রচয়িতা ঐতিহাসিক কহলণ এই বাঙ্গালী বীর অনুচরগণের প্রভৃত্তিও আত্মোৎসর্গের ভৃষ্সী প্রশংসা করিয়া লিধিয়াছেন যে উক্ত মন্দিরটি আজও শৃষ্ম কিন্তু পৃথিবী গৌড়বীরগণের প্রশংসায় পূর্ব। কহলণ ললিভাদিভাকে আদর্শ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে চল্লের ন্যায় ললিভাদিভার নির্দ্মল চরিত্রে সুইটি স্বপনেয় কলঙ্ক ছিল এবং গৌড়রাজের হত্যা ভাহার অন্যতম। রাজকবির এই সমুদ্য উক্তি হইতে উল্লিখিত গৌড়বীরগণের কাহিনী সত্য বলিয়াই অসুমিত হয়।

কহলণ লিথিয়াছেন যে ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পিতামহের অয়ুকরণে দিথিজয়ে বাহির হন। কিন্তু তাঁহার অয়ুপস্থিতিতে জল্জ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করে এবং জয়াপীড়ের সৈনাগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। অতঃপর সমুদয় অয়ুচরগণকে বিদায় দিয়া একাকী ছয়ুবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি পুঞ্ বর্দ্ধন নগরীতে উপস্থিত হন। এই প্রদেশ তথন জয়য় নামক একজন সামস্ত রাজার অধীনে ছিল। জয়াপীড় জয়য়ের কয়াকে বিবাহ করেন এবং গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাস্ত করিয়া জয়য়তকে তাঁহাদের অধীশর করেন। এই কাহিনী কতদ্র সত্য বলা যায় না। তবে গৌড় যে তথন পাঁচ অথবা একাধিক থণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল ইহা সম্ভব বিলয়াই মনে হয়।

নেপালের লিচ্ছবিরাজ বিতীয় জয়দেবের শিলালিপিতে গৌড়ের আর এক বহি:শক্রর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৩ সংবতে (৭৪৮ অথবা ৭৫৯ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ এই লিপিতে নেপালরাজের শ্বশুর ভগদত্তবংশীয় রাজা হর্ষ গৌড়, ওড়, কলিক ও কোশলের অধিপতিরূপে অভিহিত হইয়াছেন। ভগদত্তবংশীয় রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করিতেন, হতরাং অনেকেই অফুমান করেন যে কামরূপরাজ হর্য গৌড় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু উড়িয়ার করবংশীয় রাজগণও ভগদত্তবংশীয় বলিয়া দাবী করিতেন। হতরাং অসম্ভব নহে যে হর্ষ করবংশীয় রাজা ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র গৌড়াধিপ এই সম্মানস্কাক পদবী হইতে কামরূপ বা উৎকলের কোন রাজা গৌড়ো রাজত্ব করিতেন এইরূপ স্থির সিজান্ত করা যায় না—তবে সম্ভবত তিনি গৌড়ো বিজয়াভিয়ান করিয়া কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

#### १। जम

বক্স রাজ্য শশাঙ্কের সামাজ্যভূক্ত ছিল কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই যে এখানে সমতট নামে স্বাধীন রাজ্য ছিল হুয়েনসাংয়ের বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। ছয়েনদাং আরও বলেন যে সমতটে এক প্রাহ্মণবংশ রাজহ করিতেন, এবং এই বংশীয় শীলভত তাঁহার সন্ত্রে নালনার অধ্যক্ষ ছিলেন।

অতঃপর খড়াবংশের অভ্যাদয় হয়। খড়োছিম, তংপুত্র জাতখড়া ও তৎপুত্র দেবখড়া এই তিনজন রাজা সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষার্জ্জে রাজ্জ করেন। দেবখড়োর পুত্র রাজরাজ অথবা রাজরাজভটও সম্ভবত তাঁহ'র পরে রাজ্জ্জ করেন। এই রাজগণ সকলেই বৌদ্ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যা দক্ষিণ ও পূর্ববিক্ষে বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাঁহাদের রাজ্যানীর নাম ছিল কর্মান্ত এবং ইহাই বর্তুমানে কুমিল্লার নিকটবর্তী বড়কামতা নামে পরিচিত। কিন্তু এই মত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা হায় না।

চীনদেশীয় পরিব্রাক্ষক সেংচি সপ্তম শতাব্দীর শেষে এদেশে আসেন। তিনি সমতটের রাজা রাজভটের বৌদ্ধধর্মে বিশেষ অন্ধরাগের কথা লিখিয়াছেন। সম্ভবত এই রাজভট ও খড়গবংশীয় রাজরাজ অভিন্ন। দেবখড়েগের রাণী প্রভাবতী কর্তৃক একটা ধাতুময়ী সর্বাণী (হুর্গা) মূর্ত্তি কুমিল্লার ১৬ মাইল দক্ষিণে দেউলবাড়ী গ্রামে আবিজ্ঞ ইইয়াছে।

কেহ কেই মনে করেন যে খড়াবংশীয়েরা অন্তম অথবা নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। থড়াবংশীয়ের উৎপত্তি সহ্বন্ধেও সঠিক কিছু জ্ঞানা যায় না। নেপালে খড়্ক অথবা থক নামে এক বংশ ছিল। তাঁহাদের রাজা ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবা করিতেন। যোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের রাজা জব্য সাহ গুর্থা জিলা দখল করেন এবং বর্ত্তমান গুর্থা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন শড়গবংশের সহিত এই বংশের কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

কনৌজের রাজা যশোবর্দ্মা গৌড়রাজকে বধ করার পর বঙ্গ জয় করেন।
বাকপতির বর্ণনা হইতে অমুমিত হয় যে বঙ্গরাজ বেশ শক্তিশালী ছিলেন
এবং তাঁহার বহু রণহস্তী ছিল। গৌড়বহো কাব্যে উক্ত হইয়ছে যে যশোবর্দ্মার
নিকট বশুতা স্বীকারের সময় বঙ্গবাসীদের মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল,
কারণ তাহারা এরপ কার্য্যে অভ্যস্ত নহে। বিদেশী কবি কর্তৃক বঙ্গের বীরত্ব ও
স্বাধীনতা-প্রীতির উল্লেখ সম্ভবত তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। যশোবর্দ্মার
অধিকার খুব বেশী দিন স্বায়ী হয় নাই। গৌড়ের অপর স্ট্ই বহিঃশক্র
লাজাদিত্য ও হর্ষের সহিত বজের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

যশোবর্ত্মায়ে সময় বঞ্চ জয় করেন সে সময়েও খড়গবংশীয়েরা রাজত করিভেছিলেন কিনা বলা কঠিন। কারণ ইহার কিছু পূর্বের রাত উপাধিধারী এক রাজ্বংশ কুমিল্লা অঞ্চলে রাজত করিতেন। এই বংশীয় জীবধারণ রাভ ও তাঁহার পুত্র শ্রীধারণ রাত এই ছুই রাজার সমতটেশ্বর উপাধি ছিল এবং শ্রীধারণের ডাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে সমতটাদি অনেক দেশ ভাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। ঞীধারণের সামস্তসূচক উপাধি হইতে অমুমিত হয় যে আদিতে এই বংশের রাজ্ঞগণ কোন রাজার অধীন ছিলেন কিন্তু শেষে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন রাজার স্থায় রাজ্য করিতেন। কেহ কেহ অমুমান করেন যে রাতবংশ থড়াবংশের সামস্ত ছিল। কিন্তু এই ছুই বংশ মোট।মুটি সমসাময়িক হইলেও এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। শ্রীধারণের ভাশ্রশাসন হইতে জানা যায় যে কীরোদা নদী পরিবেষ্টিত দেবপর্বত এই বংশের রাজধানী ছিল। দেবপর্বত থুব সম্ভবত কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমে লালমাই-ময়নামতী পাহাডের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ অমুমান করেন যে ময়নামতী টিলার প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে পাহাড়ের পূর্বব উপকঠে "আনন্দ রাজ্ঞার বাড়ী" নামে বর্ত্তমানকালে পরিচিত স্থানই ঐ দেবপর্বতের ধ্বংসাবশেষ—কারণ ইহার নিকটবর্তী খাতটি এখনও স্থানীয় লোকের নিকট ক্ষীর নদী বলিয়া পরিচিত।

এই সময়কার একথানি তাত্রশাসনে সামস্তরাজ লোকনাথের ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। লোকনাথ ও জাঁবধারণ রাত সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কাহারও কাহারও মতে লোকনাথ জীবধারণের সাম্প্র ছিলেন, কিন্তু প্রথমে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপত্মিত হইয়াছিল। জীবধারণ বহু সৈত্য ক্ষয় করিয়াও লোকনাথকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে অত্য এক মুদ্ধে লোকনাথ তাঁহাকে সাহায্য করায় সন্তুট হইয়া তিনি লোকনাথকে বিস্তৃত ভূথগুসহ শ্রীপট্ট দান করেন। এই মতটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে শশান্ধ-হর্ষবর্ধন-ভাস্করবর্দ্মার তিরোধানের পরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্বক্ষে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। তিব্বতীয় লামা তারনাথ সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধর্মের যে ইতিহাস রচনা করেন তাহাতে এই যুগের বাংলাদেশের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদ্র কাহিনী একেবারে অমূলক না হইলেও অন্যবিধ প্রমাণ ব্যতিরেকে সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি চন্দ্রবংশীয় অনেক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বংশের শেষ তুই রাজা গোবিচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র। এই তুই রাজার অন্তিক ও ললিতচন্দ্র। এই তুই রাজার অন্তিক স্থীকার করিলে বলিতে হয় যে এই চন্দ্রবংশীয় রাজারাই খড়গা অথবা রাতবংশীয়দের নিকট হইতে বঙ্গ জয় করেন এবং সম্ভব্ত ললিতচন্দ্রই যশোবর্ণ্যার হস্তে পরাজ্বিত হইয়াছিলেন।

রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মাতা ময়নামতী সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বহু প্রবাদ, কাহিনী ও গীতিকাব্য প্রচলিত আছে। ইহার মর্ম এই যে গোপীচন্দ্র অহনা ও পহুনা নামক হুই রাণীকে পরিভাগে করিয়া যৌগনে মাতার আদেশে সন্ধ্যাস অবলম্বন করেন এবং হাড়ি সিদ্ধা অথবা হাড়িপার শিশুভ গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে তারনাথ কথিত গোবিচন্দ্র ও এই গোপীচন্দ্র অভিন্ন। কিন্তু এসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

#### পাল সাম্রাদ্র্য

#### পোপাল (আ ৭৫০-৭৭০)

শশাদ্ধের মৃত্যুর পর শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশক্রর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে বাংলার রাজভন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর পরে তিববভীয় বৌদ্ধ লামা তারনাথ এই যুগের বাংলার সন্ধন্ধে লিখিয়াছেন যে সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না, প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সন্ত্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ, এবং বণিক নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। ফলে লোকের তৃঃখ তুর্দ্দিশার আর সীমা ছিল না। সংস্কৃত্তে এইরূপ অরাজকভার নাম মাৎস্তক্রায়। পুকুরের যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, দেশে অরাজকভার সময় সেইরূপ প্রবল অবাধে তুর্বলের উপর অভ্যাচার করে, এই জ্লুই মাৎস্থলায় এই সংজ্ঞার উৎপত্তি। সমসাময়িক লিপিতে

বাংলাদেশে মাৎস্মন্থায়ের উল্লেখ আছে—স্কুতরাং তারনাথের বর্ণনা মোটামৃটি সন্ত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। এই চরম হুংখ হুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভের জ্বন্থ বালালীজাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দ্রদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল ইতিহাসে তাহা চিরন্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেশের প্রবীণ নেভাগণ স্থির করিলেন যে পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ভূলিয়া একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করিবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রভূত্ব স্বাকার করিবেন। দেশের জ্বন্দাধারণও সানন্দে এই মত গ্রহণ করিলে। ইহার ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলা দেশের রাজপদে নির্বাচিত হইলেন। এইরূপে কেবলমাত্র দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জনপূর্বক সর্ববিদাধারণে মিলিয়া কোন বৃহৎ কার্য্য অমুষ্ঠান যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও ঐক্যের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যে উন্নতি ও গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্তও বাংলার ইতিহাসে আর নাই। ১৮৬৭ অব্দে জাপানে যে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল কার্য্য, কারণ ও পরিণাম বিবেচনা করিলে তাহার সহিত সহস্রাধিক বংসর পূর্ব্বে গোপালের রাজপদে নির্বাচনের তুলনা করা যাইতে পারে।

গোপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞানা যায় না। গোপাল ও তাঁহার বংশধরণণ সকলেই বৌদ্ধধ্মাবলম্বী ছিলেন। পালরাজগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু 'সর্ববিলাবিশুদ্ধ' ছিলেন এবং গোপালের পিতা বপাট শক্রর দমন এবং বিপুল কীর্ত্তিকলাপে সসাগরা বস্থুদ্ধরাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। স্কৃতরাং গোপাল যে কোন রাজবংশে জন্মতাণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে হয় না। তাঁহার পিতা যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গোপালও সম্ভবত পিতার পাল্ক অমুসরণ করিয়া প্রবীণ ও স্থানিপুণ যোদ্ধা বিশ্বা পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ এই সন্ধট সময়ে বাংলার নেতাগণ যে বংশমর্য্যাদাহীন য়ুদ্ধানভিজ্ঞ তরুণ-বয়্বস্ক কোন ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচন করিয়াছিলেন এরূপ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তীকালে পালগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল সমদাময়িক একখানি প্রস্থে 'রাজভটাদিবংশ-পতিত' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেকেহ কেহ অমুমান করেন যে পালরাজগণ ওড়াবংশীয় রাজা রাজরাজভটের বংশধর। কিন্তু এখানে রাজভট শব্দ রাজনৈনিক অর্থে গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রেক্তিক সিদ্ধান্তের সমর্থক।

গোপালের তারিথ সঠিক জানা যায় না। তবে ভিনি অন্তম শতাকীর মধ্যভাগে রাজপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন ইহাই সন্তবপর মনে হয়। প্রায় চারি শত বর্ষ পরে রচিত রামচরিত গ্রন্থে বরেক্রভূমি পালরাজগণের 'জনকভূ' অর্থাৎ পিতৃভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অন্তমান করেন যে গোপাল বরেক্রের মধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমেই সমগ্র বাংলানদেশের অধিপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার রাজ্যকালে সমগ্র বঙ্গদেশই তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল এবং বহুদিন পরে বাংলায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির সহিত তথ ও শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহাই গোপালের প্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার রাজ্যকালের কোন বিবরণই আমরা জানি না। কিন্তু তিনি যে শতাকীব্যাপী বিশৃত্যলার পর তাঁহার রাজ্য এমন শক্তিশালী ও স্থসমূদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, যে তাঁহার পুত্র সমগ্র আর্যাবর্ত্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহার রাজ্যেচিত গুণাবলী ও ভূয়োদর্শনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

#### ২ ৷ ধর্মপাল (আ ৭৭০-৮১০)

গোপালের মৃত্যুর পর আ ৭৭০ অবেদ তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্ম্মপাল বীর, সাহসী ও রাজনীতিকুশল ছিলেন। গোপালের স্থশাসনের ফলে বাংলা দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধি আনেক বাড়িয়াছিল। স্তরাং ধর্ম্মপাল প্রথম হইতেই আর্য্যাবর্ত্তে এক সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু শীন্ত্রই তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইল। ইনি প্রতীহার বংশীয় রাজা বৎসরাজ্য। প্রতীহারেরা সন্তবত গুর্জ্জর জাতীয় ছিলেন। কেহ কেহ অমুমান করেন যে এই গুর্জ্জর জাতি হুনদিগের সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে ভারতে আসিয়া পঞ্জাব রাজপুতানা ও মালবে ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্য স্থাপন করে। অস্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মালব ও রাজপুতানার প্রতীহার রাজা বংসরাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। যে সময় ধর্ম্মপাল বাংলা দেশ হইতে পশ্চিম দিকে বিজয়াভিযান করেন সেই সময় বৎসরাজ্যও সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্ববিদকে অগ্রসর হন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ধর্ম্মপাল পরাজ্যিত হন। কিন্তু ধর্ম্মপালের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকৃটরাজ প্রব্

পলাইয়া মরুভূমিতে আশ্রয় লইলেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্ঞ্য প্রতিষ্ঠার আশা দ্রীভূত হইল।

প্রবিশ্বরাঞ্জিক পরাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ধর্মপাল ইতিমধ্যে মগধ, বারাণদী, ও প্রয়াগ জয় করিয়া গঙ্গা-য়মুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইখানেই প্রুবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। রাষ্ট্রকৃটরাজের প্রশান্তিমতে প্রব ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ধর্মপালের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রুব শীছাই দক্ষিণাপথে ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্মপালের আর কোন প্রতিদ্বন্ধী রহিল না। এই স্থেমাণে ধর্মপাল ক্রমে ক্রমে প্রায়্থ মন্ত্র আর্থাবের্ত্ত জয় করিয়া নিজের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে তিনি সার্ব্বভোম সম্রাটের পদ প্রাপ্ত ইইলেন এবং গৌরবসূচক 'পরমেশ্বর পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিলেন।

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের ভাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে ধর্মপাল দিয়িজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেদার ও গোকর্ণ এই তুই তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গম দর্শন করিয়াছিলেন। কেদার হিমালয়ে অবস্থিত শ্বপরিচিত তীর্থ। গোকর্ণের অবস্থিতি লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ইহা বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর কাণাড়ায় অবস্থিত স্পরিচিত গোকর্ণ নামক তীর্থ। কিন্তু ধর্মপাল যে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রক্টরাজ্য পার হইয়া এই দূর দেশে বিজয়াভিয়ান করিয়াছিলেন বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। নেপালে বাগমতী নদীর তীরে পশুপতি মন্দিরের তুই মাইল উত্তর-পূর্কের গোকর্ণ নামে তীর্থ আছে—সম্ভবত ধর্ম্মপাল এই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এই অনুমানের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে স্বয়ন্তুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল নেপালের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। গোকর্ণ যেখানেই অবস্থিত হউক ধর্ম্মপালের সেনাবাহিনী দিয়িজয়ে বাহির হইয়া যে পঞ্চাবের প্রাস্ত পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আর্থ্যাবর্ত্তে আধিপত্য লাভ করিবার জ্বন্য ধর্মপালকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত দিখিজয়ের উল্লেখ ব্যতীত পালরাজ্বনণের প্রশক্তিতে এই সমুদয় যুদ্ধের বিশদ কোন বিবরণ নাই। এই দিখিজয়ের প্রারম্ভেই তিনি ইক্সরাজ প্রভৃতিকে জ্বয় করিয়া মহোদয় অর্থাৎ কাক্যকুক্ত অধিকার করিয়া- ছিলেন। প্রাচীন পাটলিপুত্র ও বর্ত্তমান দিল্লীর ন্যায় তৎকালে কান্যকুজাই আর্যাবর্ত্তের রাজধানী বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং সাম্রাক্ত্য স্থাপনে অভিলাধী রাজগণ কান্যকুজের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। ধর্মপাল কান্যকুজ অধিকার করিয়া ক্রমে সিন্ধুনদ ও পঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদভূমি পর্যান্ত জয় করিলেন। দক্ষিণে বিদ্ধাপ্রবিত অতিক্রম করিয়াও তিনি সম্ভবত কিছুদ্র অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌমন্থ লাভ করিয়া ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার জন্য তিনি কাম্যকুজে এক বৃহৎ রাজ্ঞাভিষেকের আয়োজন করিলেন। এই রাজদরবারে আর্যাবর্ত্তের বহু সামন্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়া ধর্মপালের অধিরাক্ষত্ব স্বীকার করিলেন। মালদহের নিকটবর্ত্তী খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের অধিরাক্ষত্ব স্বীকার করিলেন। মালদহের নিকটবর্ত্তী খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের জাজাল-বিকাশে [ইন্ধিড মাত্রে] ভোজ, মংস্ত, মন্ত, কুরু, যতু, যবন, অবন্ধি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের সামন্ত ? ] নরপালগণকে প্রণভিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মন্তকে সংধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে হাইচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধকর্ত্ত্বক মন্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কাম্যকুজকে রাজজ্ঞী প্রদান করিয়াছিলেন।"

এই শ্লোকে যে সকল রাজ্যের উল্লেখ আছে তাহাদের রাজগণ সকলেই কালুক্জে আসিয়াছিলেন এবং যথন পঞ্চাল দেশের বয়েয়র্ব্ধগণ ধর্মপালের মস্তকে স্বর্ণকলস হইতে পবিত্র তীর্থজল ঢালিয়া তাঁহাকে কালুক্জের রাজপদে অভিষেক করিতেছিলেন তখন নতশিরে 'সাধু সাধু' বলিয়া এই কার্য্য অমুমোদন করিয়াছিলেন—অর্থাৎ তাঁহাকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়াছিলেন। স্কুতরাং অন্তত্ত ঐ সমুদয় রাজাই যে ধর্মপালের সামাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে গন্ধার, মজ, কুরু ও কীর দেশ যথাক্রমে পঞ্চনদের পশ্চিম, মধ্য, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে অবস্থিত। যবন দেশ সম্ভবত সিন্ধুনদের তীরবর্তী কোনও মুসলমান অধিকৃত রাজ্য সূচিত করিতেছে। অবন্তি মালবের এবং মংস্তদেশ আলওয়ার ও জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম। ভোজ ও যত্ন একাধিক রাজ্যের নাম ছিল। স্কুতরাং ইহা দ্বারা ঠিক কোন্ কোন্ দেশ সূচিত হইয়াছে ভাহা বলা কঠিন। সম্ভবত ভোজরাজ্য বর্ত্তমান বেরারে এবং যত্রাজ্য পঞ্চাবে অথবা সুরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল।

এই সমুদর রাজ্যের অবস্থিতি আলোচনা করিলে সহজেই অনুমিত

হইবে যে ধর্ম্মপাল প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর ছিলেন। পালরাজগণের প্রশস্তি ব্যতীত অন্তত্ত্তও ধর্ম্মপালের এই সার্ব্যভৌমত্বের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীতে রচিত সোড্চল প্রশীত উদয়স্থন্দরীকথা নামক চম্পূ-কাবো ধর্মপাল উত্তরাপথস্বামী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে মাত্র বাংলাদেশ ও বিহার ধর্ম্মপালের নিজ শাসনাধীনে ছিল। অস্থাস্থ পরাজিত রাজগণ ধর্মপালের প্রভূত্ব স্থীকার করিয়া স্থীয় স্বায় রাজ্য শাসন করিতেন। কেবলমাত্র কাষ্ণকুজে পরাজিত ইন্দ্রাজের পরিবর্ত্তে ধর্মপাল চক্রায়ধ নামক একজন নৃতন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষক্ত করিয়াছিলেন।

ধর্মপাঙ্গ নিক্ষরেগে এই বিশাল সাম্রাদ্ধা ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্বতন প্রতিঘন্দী প্রতীহাররাজ বৎসরাজের পুত্র নাগভট শীঘ্রই কতক রাজ্য জয় এবং কতক রাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ববক স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি প্রথমে চক্রায়্ধকে পরাজিত করেন, এবং চক্রায়্ধ ধর্মপালের শরণাপন্ন হন। অবশেষে ধর্মপালের সহিত নাগভটের বিষম যুদ্ধ হয়। প্রতীহাররাজের প্রশস্তি অনুসারে নাগভট এই যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই রাষ্ট্রকৃটরাজ গ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভৃত করেন এবং বৎসরাজের স্থায় নাগভটের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও দূরীভৃত হয়।

রাষ্ট্রকৃটরাজগণের প্রশন্তি অমুসারে ধর্মপাল ও চক্রায়ধ উভয়ে স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোবিন্দের আমুগত্য স্বীকার করেন। ইহা হইতে এরপ অমুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে ধর্মপাল ও চক্রায়ধ নাগভটকে দমন করিবার নিমিত্তই রাষ্ট্রকৃটরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আমন্ত্রণেই তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক পিতার স্থায় তৃতীয় গোবিন্দও শীত্রই দক্ষিণাপথে ফিরিয়া গেলেন। আর্যাবর্ত্তে ধর্মপালের আর কোনও প্রবল প্রতিদ্বন্দী রহিল না। নাগভটের পরাজয় এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে তিনি এবং তাঁহার পুত্র আর পালরাজ্যণের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিলেন না। স্বতরাং ধর্মপালের বিশাল সাম্রাক্ত্য অটুট রহিল এবং সম্ভবত শেষ বয়সে তিনি শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের বাছবলে বাংলাদেশে যেরূপ গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন

হইয়াছিল সচরাচর তাহার দৃষ্টাস্ত মিলে না। অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল সেই দেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া সমগ্র আর্যাবর্ত্তে নিজের প্রভূষ বিস্তার করিবে ইহা অলোকিক কাহিনীর মতই অন্তুত মনে হয়। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলীর নৃতন জাতীয় জীবনের স্ত্রপাত হয়। ধর্ম শিল্প ও সাহিত্যের অভ্যুদয়েই এই জাতীয় জীবন প্রধানত আত্মবিকাশ করিয়াছিল। পালরাজগণের চারিশত বর্ষবাপী রাজ্যকাল বাঙ্গালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্মপালের রাজ্য বাঙ্গালীর জীবন প্রভাত।

এই নৃতন যুগের বাঙ্গালীর আশা আকাজ্জা কল্পনা ও আদর্শ সমসাময়িক রচনার মধ্য দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। খালিমপুর তামশাসনে ধর্মপালের 'পাটলিপুত্রনগর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কলাবারের' যে বর্ণনা আছে তাহাতে নবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গর্বেব দুপু বাঙ্গালীর মানস-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশোকের পুণাস্মৃতি বিজড়িত মৌর্য্য রাজগণের প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুতে (বর্তমান পাটনা) ধর্মপাল সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কবি তাহার বর্ণনা প্রদক্ষে লিখিয়াছেন যে এখানে গঙ্গাবকে অসংখ্য বিশাল রণতরীর সমাবেশ সেতৃবন্ধ রামেশ্বরের শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া মনে হইত; এখানকার অসংখ্য রণহস্তী দিনশোভাকে মান করিয়া নিবিভ মেঘের শোভা সৃষ্টি করিত; উত্তরাপথের বহু সামস্তরাজ্ঞগণ যে অগণিত অশ উপঢ়োকন স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের ক্ষুরোখিত ধূলিজালে এইস্থান চতুর্দ্দিক ধুসরিত হইয়া থাকিত: এবং রাজরাজেশর ধর্মপালের সেবার জন্ম সমস্ত জমুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) হইতে যে সমস্ত রাজগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনস্থ পদাতিসেনার পদভরে বসুন্ধরা অবনত হইয়া থাকিত। শক্তি, সম্পদ ও ঐশ্বধ্যের এই বর্ণনার মধ্যে যে আতিশ্য্য আছে তাহা বাঙ্গালীর তৎকালীন জাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক।

এই নৃতন জাতীয় জীবনের সৃষ্টিকর্তা ধর্ম্মপালকে বাঙ্গালী কি চক্ষেদেখিত তাহা অনায়াসেই আমরা কল্পনা করিতে পারি। কবি একটি মাত্র শ্লোকে তাহার একটু আভাস দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে সীমাস্তদেশে গোপগণ, বনে বনচরগণ, গ্রামসমীপে জনসাধারণ, প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গনে ক্রীড়ারত শিশুগণ, প্রতি দোকানে ক্রয়বিক্রয়কারীগণ, এমন কি বিলাসগৃহের পিঞ্চরস্থিত শুক্গণও সর্বাদা ধর্মপালের গুণগান করিত; স্থতরাং ধর্মপাল

সর্বব্যে এই আত্মন্ত্রতি প্রবণ করিতেন এবং লজ্জায় সর্ববদাই তাঁহার বদনমগুল মত হইয়া থাকিত।

একদিন বাংলার মাঠে ঘাটে খরে বাহিরে যাঁহার নাম লোকের মুখে
মুখে ফিরিত তাঁহার কোন স্মৃতিই আজ বাংলাদেশে নাই। অদৃষ্টের মিদারুণ
পরিহাসে বাঙ্গালী তাঁহার নাম পর্যান্ত ভূলিয়া গিয়াছিল। কয়েকখানি তাশ্রশাসন ও শিলালিপি এবং তিব্বতীয় গ্রন্থের সাহায্যে আমরা তাঁহার কীর্তিকলাপের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার জীবনীর বিশেষ কোন
বিবরণ জানিতে পারি নাই। বাঙ্গালীর তুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের তুর্ভাগ্য, যে
কয়েকটি স্থল ঘটনা ব্যতীত এই মহাবীর ও মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবন
ও চরিত্র সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার উপায় নাই।

ধর্মপাল রাষ্ট্রকৃটরাজ পরবলের কন্সা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই পরবল কে এবং কোথায় রাজত্ব করিতেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। ৮৬১ অব্দে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকৃট-বংশীয় পরবল নামক রাজার একখানি শিলালিপি মধ্যভারতে পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ইনিই রন্নাদেবীর পিতা। কিন্তু ঐ তারিখের অর্দ্ধাভাব্দী পূর্ব্বেই দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ধর্মপালের মৃত্যু হয়। স্মৃতরাং একেবারে অসম্ভব না হইলেও ধর্মপালের সহিত উক্ত পরবলের কন্সার বিবাহ খুব অস্বাভাবিক ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। রন্নাদেবী দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকৃট-বংশের কোন রাজকন্যাছিলেন এই মতটিই অধিকতর বিশাস্যোগ্য বলিয়া মনে হয়।

ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্পাল অনেক যুদ্ধে তাঁহার সেনাপতি ছিলেন এবং গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বাক্পাল ও গর্গের বংশধরগণের লিপিতে এই তুই জ্পনের কৃতিছ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রধানত তাঁহাদের সাহাযে।ই যে ধর্মপাল সাম্রাজ্য প্রভিষ্ঠায় সফলকাম হইয়াছিলেন এরূপ স্পষ্ট ইক্ষিতও আছে। এই উক্তির মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও ইহা যে অতিরঞ্জন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পিতার স্থায় ধর্ম্মপালও বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বত দেশীয় গ্রন্থে ধর্মপালের আনক কীর্ত্তিকলাপের উল্লেখ আছে। মগধে তিনি একটি বিহারুবা বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। তাঁহার বিক্রমশীল এই দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অমুসারে ইহা 'বিক্রমশীল-বিহার' নামে অভিহিত হয়। নালন্দার স্থায় বিক্রমশীল-বিহারও ভারতের সর্ববিত ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

গলাতটে এক শৈল শিখরে অবস্থিত এই বিহারে একটি প্রধান মন্দির এবং ভাহার চারিদিকে ১০৭টি ছোট মন্দির ছিল। এটি একটি উচ্চ শিক্ষাকেল ছিল এবং ১১৪ জন শিক্ষক এখানে নানা বিষয় অধ্যাপনা করিতেন। তিব্বতের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন এবং এখানকার অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য্য তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। বরেন্দ্র-ভূমিতে সোমপুর নামক স্থানে ধর্মপাল আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে ইহার বিরাট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এত বড় বৌদ্ধ-বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। যে সুবিস্তৃত অঙ্গনের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া এই বিহারটি ছিল তাহার মধ্যস্থলে এক বিশাল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার গঠনরীতি ভারতবর্ষের আর কোন মন্দিরে দেখা যায় না। শিল্প-শীর্ষক অধ্যায়ে এই মন্দির ও বিহারের বর্ণনা করা যাইবে। পাহাড়পুরের নিকটবর্ত্তী ওমপুর গ্রাম এখনও প্রাচীন সোমপুরের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ওদস্তপুরেও (বিহার) ধর্ম্মপাল সম্ভবত একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় লেখক তারনাথের মতে ধর্মপাল ধর্মাশিক্ষার জন্ম ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ধর্মপাল নিজে বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার কোন বিদ্ধের ছিল না। নারায়ণের এক মন্দিরের জন্ম তিনি নিজর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রামূশাসন মানিয়া চলিতেন এবং প্রতি বর্ণের লোক যাহাতে স্বধর্ম প্রতিপালন করে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন একজন আহ্মাণ এবং ইহার বংশধরেরা বছপুরুষ পর্যান্ত বৌদ্ধ পালরাজ্বগণের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেকালে যে রাজ্ঞার ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত রাজ্যশাসন ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ ছিলনা এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সহজ্বেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ধালিমপুর তাম্রশাসন ধর্মপালের বিজয়রাজ্যের ৩২ সম্বংসরে লিখিত। ইহার পর ধর্মপাল আর কত বংসর রাজত করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তারনাথের মতে ধর্মপালের রাজ্যকাল ৬৪ বংসর—কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ নাই।

ধর্মপালের মৃত্যুর পর রয়াদেবীর গর্ভকাত তাঁহার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপালের খালিমপুর ভাত্রশাসনে কিন্তু যুবরাল ত্রিভূবন- পালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুবরাজ ত্রিভ্বনপালই দেবপাল নামে রাজা হন অথবা জ্যেষ্ঠ লাতা ত্রিভ্বনপালের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ দেবপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। এই শেষোক্ত
অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ খালিমপুর তাম্রশাসনে রাজপুর
দেবটেরও উল্লেখ আছে এবং অসম্ভব নহে যে ইহা দেবপাল নামের অপভ্রংশ।
অবশ্য ত্রিভ্বনপাল জাবিত থাকিলেও কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসন অধিকার
করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু এ সকলই অনুমান মাত্র।

#### ৩। দেবপাল (আ৮১০৮৫০)

পরমেশর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দেবপাল পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং পিতৃসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং নৃতন নৃতন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার বিজয়বাহিনী দক্ষিণে বিশ্বাপর্বত ও পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমাস্ত পর্যান্ত অত্যসর হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি ও মন্ত্রীগণের বংশধরদের লিপিতে বিজিত রাজ্যের তালিকা পাওয়া যায়। পিতৃব্য বাক্পালের পুত্র জয়পাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। জয়পালের বংশধর নারায়ণপালের তামশাসনে উক্ত হইয়াছে যে জয়পাল দিখিজয়ে অগ্রসর হইলে উৎকলের রাজা দূর হইতে তাঁহার নামমাত্র শ্রেবণ করিয়াই অবসর হইয়া নিজের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাগ-**জ্যোতিষের (আসাম) রাজা জ**য়পালের আজ্ঞায় যুদ্ধোভূম ত্যাগ করিয়া পালরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ধর্মপালের মন্ত্রী গর্গের পুত্র দর্ভপাণি এবং প্রপৌত্র কেদারমিতা উভয়েই দেবপালের রাজ্যকালে প্রধান মন্ত্রীর পদ অঙ্গন্থত করিয়াছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র গুরুবমিশ্রের লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে দৰ্ভপাণির নীতিকৌশলে দেবপাল হিমালয় হইতে বিদ্ধাপর্বত এবং পূর্বব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই লিপিতে আরও উক্ত হইয়াছে যে মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল ধ্বংস, ছনগর্ক ধর্বব এবং জবিড় ও গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যান্ত আসমুজ পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত লিপি ছইখানির মতে দেবপালের রাজ্ঞ্বের যত কিছু গৌরব ও কৃতিছ ভাষা কেবল মন্ত্রীদ্বয় ও সেনাপতিরই প্রাপ্য। গুরবমিশ্রের লিপিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে অগণিত রাজ্ঞ্জবর্গের প্রভু সম্রাট দেবপাল (উপদেশ গ্রহণের জ্ঞ্জু স্বয়ং) দর্ভপাণির অবসরের অপেকায় তাঁহার দ্বারদেশে দাড়াইয়া থাকিতেন এবং রাজসভায় আগে এই মন্ত্রীবরকে মূল্যবান আসন দিয়া নিজে ভয়ে ভয়ে সিংহাসনে বসিতেন।

যখন এই সমৃদয় উক্তি লিখিত হয় তখন পালবংশের বড়ই ছদিন।

মৃতরাং তথনকার হতমান ছুর্বলিচিত্ত পালরাজের পক্ষে এই প্রকার আচরণ

সম্ভবপর হইলেও ধর্মপালের পুত্র আর্যাবর্ত্তের অধীশর দেবপালদেবের সম্বন্ধে

ইহা বিশাস করা কঠিন। এই সমৃদয় অত্যুক্তির মধ্যে কি পরিমাণ সভ্য নিহিত আছে তাহার অমুসন্ধান নিপ্পয়োঞ্জন। কারণ দেবপালের রাজ্যকালে

বাংলার সাম্রাজ্য বিস্তারই ইতিহাসের মুখ্য ঘটনা, ভাহা কি পরিমাণে

সেনাপতির বাহুবলে অথবা মন্ত্রীর বৃদ্ধিকৌশলে হইয়াছিল এই বিচার

অপেক্ষাকৃত গৌণ বিষয়।

উপরে বিজিত রাজগণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে দেবপাল উড়িয়া ও আসাম বাংলায় এই ছই সীমান্ত প্রদেশ জয় করেন। আসামের রাজা বিনায়ুদ্ধে বশুতা স্বীকার করিয়া সামস্ত রাজার ক্রায় রাজত করিতেন। কিন্ত উড়িয়ার রাজাকে দ্রীভূত করিয়া উড়িয়া সম্ভবত পালরাজ্যের অস্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। উৎকলাধীশের রাজবানী পরিত্যাগ এবং 'উৎকীলিতোৎকলকুল' এই প্রকার পদপ্রয়োগ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। উড়িয়ার ভঞ্জ রাজবংশের লিপি হইতে জানা যায় যে রণভঞ্জের পর এই কংশীয় রাজগণ প্রাচীন খিঞ্জলী রাজ্য ও রাজধানী ত্যাগ করিয়া উড়িয়ার দক্ষিণ সীমান্তে গঞ্জাম জিলায় আপ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রণভঞ্জ সম্ভবত নবম শতাব্দের প্রথম ভাগ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। স্বভরাং খ্ব সম্ভব যে এই বংশীয় রাজাকে দ্র করিয়াই দেবপাল উড়িয়া, অস্তত তাহার অধিকাংশ ভাগ, অধিকার করেন।

দেৰপাল যে হুণজ্ঞাতির গর্ক খর্বব করেন তাহাদের রাজ্য কোথায় ছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুণজ্ঞাতি আর্যাবর্ত্তের পশ্চিম ভাগে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ক্রমশ হীনবল হুইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে কুক্র কুক্র রাজ্য স্থাপন করে। হুর্মচরিত পাঠে জানা যায় যে উত্তরাপথে হিমালয়ের নিকটে ছণদের একটি রাজ্য ছিল।
সম্ভবত দেবপাল এই রাজ্য জয় করিয়া কাম্বোক্ত পর্যান্ত অপ্রাদর হইয়াছিলেন।
কাম্বোক্ত পঞ্চনদের উত্তর-পশ্চিমে ও গন্ধারের ঠিক উত্তরে এবং হণরাজ্যের স্থায়
পাল সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। স্বতরাং এই ছই রাজ্যের সহিত্ত
দেবপালের বিরোধ থুবই স্বাভাবিক। এখানে বলা আব্শুক যে মালব
প্রদেশেও একটি হুণ-রাজ্য ছিল।

দেবপাল যে গুর্জের রাজার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবত নাগভটের পৌত্র প্রথম ভোজ। রাষ্ট্রকৃটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে নিদারুণ পরাজ্ঞয়ের পর প্রতীহাররাজ্ঞ নাগভট ও তাঁহার পুত্র রামভদ্রের শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল। রামভদ্রের রাজ্যকালে প্রতীহার রাজ্য শক্ত কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল এরপ ইলিতও এই বংশের লিপিতে পাওয়া যায়। তৎপুত্র ভোজ প্রথমে কিছু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ৮০৬ অবেদ কনৌজ ও কালপ্রেরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ৮৬৭ অবেদর পূর্বের রাষ্ট্রকৃটরাজ কর্তৃক পরাজিত এবং ৮৬৯ অবেদর পূর্বের প্রীয় রাজ্য গুর্জেরতা। বর্ত্তমান রাজ্পুত্না) হইতে বিতাড়িত হন। সম্ভবত ৮৪০ হইতে ৮৬০ অবেদর মধ্যে দেবপাল তাঁহাকে পরাজিত করেন।

এইরপে দেখিতে পাই যে, ধর্মপাল যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেবপাল তাহার সীমাস্তব্যিত কামরূপ, উৎকল, হুণদেশ ও কাম্বোজ জয় করেন এবং চির্শক্র প্রতীহাররাজকে পরাজিত করেন। স্থতরাং প্রশস্তিকার যে তাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে বিশ্বাপর্বত এবং পূর্বে হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যাস্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

মুক্সেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাত্রশাসনে তাঁহার সাত্রাজ্য হিমালয় হইতে বামেশ্বর সেতৃবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অতিরঞ্জিত এবং নিছক কবিকল্পনা বলিয়াই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূলে কিছু সত্য থাকিতেও পারে। দেবপাল যে অবিজ্নাথের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ বলিয়াই গ্রহণ হরিয়াছেন। প্রতীহার রাজ্ঞার স্থায় রাষ্ট্রকূট রাজার সহিতও পালরাজ্ঞগণের বংশামুক্রমিক শক্রতা ছিল, স্তরাং দেবপাল কোনও রাষ্ট্রকূটরাজাকে পরাস্তৃত করিয়া থাকিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জবিড় বলিতে সাধারণত দাক্ষিণাত্য বুঝায় না, ইহা দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থিত ভূভাগের নাম। এই সুদ্র

দেশে যে দেবপাল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকাতেই পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রতিকল্বী দ্রবিত্বনাথ ও রাষ্ট্রকৃটরাক্ষকে জছিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিরাছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কয়েকখানি লিপি হইতে জানা যায় যে মগধ, কলিল, চোল, পল্লব ও গল্প প্রভৃতি রাজ্য মিলিত হইয়া পাণ্ডারাজ্বের সহিত যুদ্ধ করে। কুম্বকোনম্ নামক স্থানে পাণ্ডারাজ্ঞ শ্রীমার শ্রীবল্লভ ইহাদের পরাস্ত করেন। শ্রীমার শ্রীবল্লভের রাজ্যকাল ৮৫১ হইতে ৮৬২ অব্দ। ইহার অব্যবহিত পূর্কেব দেবপাল যে মগধের রাজ্যা ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; এবং উৎকল জ্বয় করার পর যে তিনি কলিল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে রাজ্যনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন ইহাও থুব স্বাভাবিক। স্বতরাং অসম্ভব নহে যে উল্লিখিত মিলিত শক্তির সহিত দেবপাল পাণ্ডারাজ্যে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর সেতৃবন্ধ পাণ্ডরাজ্যে অবস্থিত। স্বতরাং দেবপালের সভাকবি হয়ত এই সমরবিজয় উপলক্ষ করিয়া দেবপালের রাজ্য রামেশ্বর সেতৃবন্ধ পর্যান্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দেবপাল অন্তত ৩৫ বৎসর রাজহ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল ৮১০ হইতে ৮৫০ অব্দ অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার সময়ে পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিথরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার রাজ্তকালে বাঙ্গালী সৈক্স ব্রহ্মপুত্র হইতে সিম্ধানদের তীর এবং সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের প্রায় শেষ প্রান্ত বিজয়াভিযান করিয়াছিল। প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত তাঁহাকে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিত। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতি শতি বিস্তৃত হইয়াছিল। যবনীপ, সুমাত্রা ও মলয় উপবাপের অধিপতি শৈলেন্দ্রংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব তাঁহার নিকট দৃত প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্রবাজ প্রসিদ্ধ নালন্দাবিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্ম পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। তদমুসারে দেবপাল তাঁহাকে পাঁচটি প্রাম দান করেন। নালন্দা তখন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধধর্শ্বের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং পালরাজগণও বৌদ্ধর্শ্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে ভারতের বাহিরে সর্ববত্র বৌদ্ধগণের নিকট স্থপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। দেবপাল যে নালন্দাবিহারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন অশ্য একখানি শিলালিপিতে তাহার কিছু আভাস আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে নগরহার (বর্তমান জালালাবাদ) নিবাদী ত্রাহ্মণবংশীয় ইস্ত্রপ্তরের পুত্র বীরদেব "দেবপাল নামক ভ্বনাধিপতির নিকট প্রাপ্তাপ্তাপ্ত এবং "নালন্দার পরিপালনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

৮৫১ অব্দে আরবীভাষায় লিখিত একখানি প্রস্থ হইতে জ্ঞানা যায় যে তৎকালে ভারতে তিনটি প্রধান রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে ত্ইটি যে রাষ্ট্রকৃট ও গুর্জন প্রতীহার তাহা বেশ বুঝা যায়। তৃতীয়টি রুক্ষা অথবা রক্ষা। এই নামের অর্থ বা উৎপত্তি যাহাই হউক ইহা যে পালরাজ্যকে সূচিত করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ অনুসারে রক্ষা দেশের রাজা প্রতিবেশী গুর্জন ও রাষ্ট্রকৃট রাজার সহিত সর্ববদাই মৃদ্ধে লিগু থাকিতেন্। কিন্তু তাঁহার সৈক্য শক্রাসেক্য অপেকা সংখ্যায় অধিক ছিল। যুদ্ধ যাত্রাকালে ৫০,০০০ রণহন্তী এবং সৈক্যগণের বস্তাদি ধৌত করিবার জন্মই দশ পনেরো হাজার অনুচর তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এই বর্ণনা সন্তব্ত দেবপাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সোড্চল প্রণীত উদয়স্থলরীকথা নামক কাব্য হইতে জ্ঞানা যায় যে অভিনন্দ পালরাজ যুবরাজের সভাকবি ছিলেন। অভিনন্দ প্রণীত রামচরিত কাব্যে যুবরাজের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মপালের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং "পালকুলচন্দ্র" এবং "পালকুল প্রদীপ" প্রভৃতি আখ্যায় বিভৃষিত হইয়াছেন। তাঁহার উপাধি ছিল হারবর্ষ এবং পিতার নাম বিক্রমশীল। তিনি জনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

যুবরাজ হারবর্ষ যে পালবংশীয় রাজা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই। বিক্রমশীল যে ধর্মপালেরই নামাস্তর ভাহাতেও সংন্দহ করিবার
বিশেষ কারণ নাই—কারণ ভাহার প্রভিত্তিত বিহার শ্রীমদ্-বিক্রমশীল-দেবমহাবিহার নামে অভিহিত হইয়াছে। স্বতরাং যুবরাজ হারবর্ষ ধর্মপালের
পুত্র ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু হারবর্ষ যুবরাজ্ব
দেবপালেরই নামাস্তর অথবা ভাঁহার ভ্রাভা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা
যায়না।

ধর্মপাল ও দেবপালের রাজ্যকালে বাংলার শক্তি ও সমৃদ্ধি কিরপ বাড়িয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিব্বতদেশীয় গ্রন্থে বর্ণিত হুইয়াছে যে ধর্মপাল ডিব্বতের রাজা খ্রী শ্রং-ল্লে-ব্ৎ সনের (৭৫৫-৭৯৭ অব্দ) বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তিব্বতীয় রাজা রল্-প-চন্ (৮১৭-৮৩৬) গঙ্গাসাগর পর্যাস্ত জয় করেন। এই প্রকার দাবীর মূলে কতদূর সত্য নিচিত আছে তাহা জানিবার উপায় নাই কারণ ভারতীয় কোন গ্রন্থ বা লিপিতে উক্ত তিববতীয় অভিযানের কোন উল্লেখই নাই। তবে এরপ অভিযান অসম্ভব নহে এবং সম্ভবত মাঝে মাঝে ইহার ফলে পালরাজ্বগণ বিপন্ন হইতেন। নাগভট কর্ভ্রক ধর্ম্মপালের পরাজ্বয় এবং প্রথম ভোজের ৮৩৬ অলে কনৌক্র অধিকার প্রভৃতি ঘটনার সহিত এরপ কোন তিববতীয় অভিযানের প্রভাক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে।

অর্জ শতাকীর অধিক কাল পর্যান্ত ধর্মপাল ও দেবপাল আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত সাফ্রাজ্যের অধীশন ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে হর্ষবর্জনের সাফ্রাজ্যই আর্য্যাবর্ত্তের শেষ হিন্দুসাফ্রাজ্য কিন্তু পালসাফ্রাজ্য যে ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত ও অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল সে বিষয়ে কোম সন্দেহ নাই।

প্রাচীন মৌর্য্য ও গুপুসামাজ্যের সহিত পালসামাজ্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ ছিল। মৌর্য্য ও গুপুসামাজ্যের বিস্তৃত ভূভাগ স্বয়ং সমাট অথবা তরিযুক্ত শাসনকর্তার অধীনে থাকিত। কিন্তু বাংলা ও বিহার বৃত্তীন্ত আর্য্যাবর্ত্তের অপর কোন প্রদেশ যে পালরাজগণের বা তাঁহাদের কর্মচারীর শাসনাধীন ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরাজিত রাজগণ পালরাজগণের অধীনতা ও কোনও কোনও স্থলে করদান করিতে শীকার করিলেই সম্ভবত তাঁহারা বিনা বাধায় স্বীয় রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন। তাঁহারা পালরাজগণকে উপঢ়ৌকন পাঠাইতেন, মাঝে মাঝে তাঁহাদের সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সম্ভবত প্রয়োজন হইলে সৈহ্য দিয়া সাহায়্য করিতেন। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর কোন প্রকার দায়িত্ব সম্ভবত তাঁহাদের ছিল না। এ সম্বন্ধে এ পর্যান্ত করা কঠিন; তবে হর্ষবর্জনের সামাজ্য যে এ বিষয়ে পালসামাজ্যের অপেকা নাজাৎ করা কঠিন; তবে হর্ষবর্জনের সামাজ্যে যে এ বিষয়ে পালসামাজ্যের অপেকা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার অধিকতর শক্তি বা ক্ষমতা ছিল এরণ সন্দে করিবার কোনই কারণ নাই।

বালালীর বাহুবলে আর্য্যাবর্ত্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ধর্মপাল ও দেবপালের রাজ্যের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। বালালীর জাতীয় ইতিহালে ইহার অমুরূপ শক্তি বা সমৃদ্ধির পরিচয় ইহার পূর্বেব বা পরে আর কখনও পাওয়া যায় নাই।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## পাল সাম্রাজ্যের পতন

দেবপালের মৃত্যুর পর তিনশত বৎসর পর্যান্ত পালরাজবংশের ইতিহাস কবি-বর্ণিত "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়" অগ্রসর হইয়াছিল। উত্থান পতনের মধ্য দিয়া চারিশত বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া অবশেষে এই প্রাসিক রাজ্য ও রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক কালের গতি। বরং এত স্থদীর্ঘকাল রাজত্বের দৃষ্টান্ত আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে অতি বিরল, নাই বলিলেও চলে।

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল ও বিগ্রহপালের সম্বন্ধ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণই মনে করেন যে বিপ্রহপাল ধর্মপালের ভাতা বাক্পালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র। এই মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় এবং বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপালের তাম-শাসনে পালরাজগণের যে বংশাবলী বিবৃত হইয়াছে তাহাও এই মতের সমর্থন করে। ইহাতে তৃতীয় শ্লোকে ধর্মপালের বর্ণনার পরে চতুর্থ শ্লোকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাতা বাৰুপালের, ও পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার পুত্র জয়পালের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে জয়পাল ধর্মছেষিগণকে যুদ্ধে বশীভূত করিয়া পূর্বজ দেবপালকে ভূবনরাজ্যস্থাখের অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী ষষ্ঠ শ্লোকে জয়পাল কর্ত্তক উৎকল ও কামরূপ জয় বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম লোকে বলা হইরাছে "ভাঁহার অজাতশক্রর স্থায় বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন"। সংস্কৃত রচনারীতি অনুসারে 'তাঁহার' এই সর্ব্বনাম শব্দ নিকটবর্ত্তী বিশেষ্য পদকেই স্চিত করে। স্থতরাং পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকের 'ভাঁহার' এই সর্বনাম শব্দ যথাক্রেমে বাক্পাল ও জয়পাল সন্থয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই সক্ষত বলিয়া মনে হয়। অতএব বাক্পালের পুত্রই যে জয়পাল, এবং জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল, উক্ত ছুই শ্লোক হইছে এইরূপই সিদ্ধান্ত হয়। অপর পক্ষ বলেন যে দেবপাল জয়পালের পূর্ববজ বলিয়া বর্ণিভ হইয়াছেন, মুডরাং জয়পাল দেবপালের কনিষ্ঠ সহোদর অর্থাৎ ধর্মপালের পুত্র। প্রক্ম ও সপ্তম শ্লোকের 'তাঁহার' এই সর্বনাম শব্দ যথাক্রমে ধর্মপাল ও

দেবপালের সন্ধক্ষেই প্রযোজ্য। এই যুক্তি সক্ষত বলিয়া মনে হয় না, কারণ পূর্বজ্ঞ শব্দে কেবল জ্যেষ্ঠ বৃঝায়, জ্যেষ্ঠ সহোদর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে গ্রমন কোন কথা নাই। অপর পক্ষে ইহাও বিবেচ্য যে ধর্মপাল বা দেবপালের তাম্রশাসনে বাক্পালের বা জ্বয়পালের কোন উল্লেখ নাই, সহসা নারায়ণপালের তাম্রশাসনে তাঁহাদের এই গুণ-ব্যাখ্যানের হেতু কি ? ইহার একমাত্র সক্ষত কারণ এই মনে হয় যে বিগ্রহপাল ও তাঁহার বংশধরণণ দেবপালের স্থায়সক্ষত উত্তরাধিকারী ছিলেন না, স্ত্তরাং তাঁহাদের পূর্ব্বপূক্ষণণের ক্বতিত্ব ঘারাই তাঁহাদের সিংহাসন অধিকারের সমর্থন করার প্রয়োজন ছিল। অম্বণা তিন পুক্ষ পরে এই প্রাচীন কীর্ত্তিগাথা উদ্ধারের আর কোন যুক্তি পাওয়া যায় না।

দেবপালের কোন পুত্র না থাকায় বিগ্রহপাল পিতৃব্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন ইহা খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, কারণ দেবপালের রাজ্যের ৩৩ বর্ষে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর অনধিকাল পূর্বের উৎকীর্ণ একখানি ভামশাসনে তাঁহার পুত্র রাজ্যপালের যৌবরাজ্যে অভিষেকের উল্লেখ আছে। অবশ্র পিতার জীবিতকালেই রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়া থাকিতে পারে। কিন্ত ইহাও অসম্ভব নহে যে সেনাপতি জয়পাল বৃদ্ধ রাজা দেবপালের মৃত্যুর পর অমুগত সৈম্ভবলের সাহাযো নিজের পুত্রকেই সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পরই যে পালরাজ্য ধ্বংসোমুখ হইয়াছিল হয়ত এই গৃহবিবাদই ভাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

বিগ্রহপাল শ্রপাল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও সংসারবিরাগী ছিলেন। অল্লকাল (আ ৮৫০-৮৫৪) রাজ্য করিয়াই তিনি পুত্র নারায়ণপালের হন্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপাল স্থানীর্ঘকাল রাজ্য করেন (আ ৮৫৪-৯০৮)। তাঁহার ৫৪ রাজ্যসংবৎসরের একথানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনিও পিতার স্থায় উত্তমহীন শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কেলারমিশ্রের পুত্র শুরবমিশ্র তাঁহার মন্ত্রীছিলেন। এই গুরবমিশ্রের লিপিতে ধর্মপাল ও দেবপালের অনেক রাজ্যজয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল সম্বন্ধে সেরপ কোন উল্জিলই। রাজা শ্রপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি কেলারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রন্ধাবনতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্মপাল ও দেবপাল বাহুবলৈ যে বিশাল সাম্রান্ত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যজের শান্তিবারি বা তপতাদারা তাহা রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। স্কুতরাং বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককালব্যাপী রাজ্যকালে বিশাল পালসাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, এমন কি বিহার ও বাংলা দেশের কোন কোন অংশও বহিঃশক্র কর্তৃক অধিকৃত হইল।

রাষ্ট্রক্টরাঞ্চ অমোঘবর্ষের লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে অঙ্গ বন্ধ ও মগধের অধিপতি তাঁহার বশুতা স্থীকার করিয়াছিলেন। আ ৮৬০ অব্দে অমোঘবর্ষ ক্ষণ ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী বেঙ্গি দেশ জয় করেন—সম্ভবত ইহার অনতিকাল পরেই তিনি পালরাজ্য আক্রমণ করেন। অঙ্গ বন্ধ ও মগধের পৃথক উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি তখন পৃথক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল—কিন্তু এ অনুমান সত্য নাও হইতে পারে। সম্ভবত পালরাজ্য পরাজ্ঞিত হইয়াছিলেন—কিন্তু রাষ্ট্রক্টরাজ যে স্থায়ীভাবে এ দেশের কোন অংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তবে এই পরাজ্বয়ে পালরাজ্ঞগণের খ্যাভি ও প্রতিপত্তির অনেক লাঘব হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই স্থ্যোগে উড়িয়ার শুক্কিবংশীয় মহারাজ্ঞাধিরাজ রণস্তম্ভ রাচের কিয়দংশ অধিকার করেন।

পালরাজ যখন এইরূপে দক্ষিণ দিক হইতে আগত শত্রুর আক্রমণে ব্যতিবাস্ত তখন প্রতীহাররাজ ভোজ পুনরায় আর্য্যাবর্ত্তে স্থীয় প্রাধাস্ত স্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যতদিন দেবপাল জীবিত ছিলেন ততদিন তাহার চেন্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু নারায়ণপালের স্থায় হুর্বলে রাজার পক্ষে ভোজের গতিরোধ করা সম্ভবপর হইল না। ভোজ কলচুরি ও গুহিলোট রাজগণের সহায়তায় নারায়ণপালকে গুরুতররূপে পরাজিত করিলেন। পাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর প্রতীহার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল পুনরায় পালরাজ্য আক্রমণ করিয়া বিহার প্রদেশ অধিকার করেন। তারপর অগ্রসর হইয়া ক্রমে তিনি উত্তর বাংলায় স্বীয় প্রাধান্ত স্থাপন করিলেন। বাংলা ও বিহারে মহেন্দ্র-পালের যে সমৃদয় লিপি পাওরা গিয়াছে তাহাদের তারিখ ৮৮৭ হইতে ৯০৪ অন্সের মধ্যে। কলচুরিরাজ কোকরও সম্ভবত এই সময়ে বন্ধ আক্রমণ করিয়া ইহার ধনরত্ব পুঠন করেন।

এইরপে নবম শতাব্দের শেষভাগে কেবলমাত্র আর্য্যাবর্ত্তের বিস্তৃত। সাম্রাজ্য নহে, পালরাজগণের নিজ রাজ্যও শত্রুর করতলগত হইল। নারায়ণ- পালের অক্ষমতা ব্যতীত হয়ত এইরূপ শোচনীয় পরিণামের অশু কারণও বিশুমান ছিল। দেবপালের মৃত্র পর পালরাজবংশের গৃহবিবাদের কথা পূর্বেই আলোচিত হইরাছে। রাষ্ট্রকূটরাজ বিতীয় কৃষ্ণ (আ ৮৮০-৯:৪) পালরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিজিত কামরূপ ও উৎকলের রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া ওঠেন এবং সম্ভবত তাঁহাদের সহিতও নারায়ণপালের সংগ্রাম হইয়াছিল। এইরূপে আভ্যম্ভরিক কলহ ও চতুদ্দিকে বহিঃশক্রর আক্রমণে পালরাজ্যের তুর্জশা চর্মে পৌছিয়াছিল।

পালরাজ্বগণ আর্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সৃইটি প্রবল রাজবংশের সহিত্ত বৈবাহিক স্থুত্তে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্রহপাল কলচুরি অথবা হৈহয় রাজবংশের কল্পা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কলচুরিগণ নারায়ণপালের শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল রাষ্ট্রকৃটরাজ তুলের কল্পা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন। এই তুল সম্ভবত দ্বিতীয় কুম্পের পুত্র জগত্তুল। এই বিবাহের ফলে পালরাজগণের কিছু স্ববিধা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু নারায়ণপালের স্থদীর্ঘ রাজ্যের শেষে তিনি প্রতীহারগণকে দ্ব করিয়া পুনরায় বিহার ও বাংলায় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল (আ ৯০৮-৯৪০) ও তৎপুত্র বিতীয় গোপাল (আ ৯৪০-৯৬০) রাজহ করেন। পালরাজ্বনানের সভাকবি লিথিয়াছেন যে রাজ্যপাল সমুজের স্থায় গভীর জলাশয় খনন ও পর্বেতের তুল্য উচ্চ মন্দির নির্মাণ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যপাল ও গোপালের কোনরূপ বিজয়কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই। রাজ্যপাল সম্ভবত নিরুছেগে রাজহু করিতে পারিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার রাজ্যের প্রারম্ভেই চিরশক্র প্রতীহাররাজ রাষ্ট্রকৃটরাজ ইন্দ্র কর্ত্ত্ব পরাজিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র প্রতীহার রাজ্যানী কাষ্ট্রকৃত্বাজ করিয়া লুঠন করিয়াছিলেন এবং প্রতীহাররাজ মহীপাল পলাইয়া কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই নিদারুণ বিপর্যায়ের ফলে প্রতীহার রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল এবং পালরাজগণও অনেকটা নিরাপদ হইলেন।

কিন্তু শীঘ্রই অস্থ শক্তর আবির্ভাব হইল। পাল ও প্রতীহার সাদ্রাজ্যের পতনের পরে আর্য্যাবর্ত্তে নৃতন নৃতন রাজ্মক্তির উদয় হইল এবং ইহারা অনেকেই সামাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পাল, প্রতীহার ও অস্থাস্থ রাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। এইরপে সর্বপ্রথমে মধ্যভারতের বুন্দেলথণ্ড অঞ্চলে চক্রাত্রেয় বা চন্দেল্ল রাজ্য প্রবল হইয়া ওঠে। চন্দেল্লরাজ যশোবর্মণ প্রস্থিক কালজ্ঞয় গিরিত্র্গ অধিকার করিয়া আর্য্যাবর্দ্তে প্রাধান্ত লাভ করেন এবং উাহার বিজয়বাহিনী কাশ্মীর হইতে বাংলা দেশ পর্যান্ত যুদ্ধাভিযান করে। চন্দেল্লরাজ্ঞের সভাকবি লিথিয়াছেন যে যশোবর্ম্মণ গৌড়দিগকে উন্তানলতার স্থায় অবলীলাক্রমে অসিদ্ধারা ছেদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র থক (আ৯৫৪-১০০০) রাচা ও অলদেশের রাণীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সমুদ্য় প্লেযোক্তিনিছক সভ্য না হইলেও পালরাজ্ঞগণ চন্দেল্লরাজকর্তৃক পরাজ্ঞিত ইইয়াছিলেন ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। চন্দেল্লগণের স্থায় কলচুরি রাজগণও দশম শতান্দের মধ্যভাগে আর্য্যাবর্ত্তের নানা দেশ আক্রমণ করেন। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ যথাক্রমে গৌড়ও বঙ্গাল দেশ জন্ম করেন বলিয়া তাঁহাদের সভাকবি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সমৃদয় আক্রমণের ফলে পালরাজগণ ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উন্তব হইল। চন্দেল্ল ও কলচুরি রাজবংশের সভাকবিরা যে অঙ্গ, রাঢ়া, গৌড় ও বঙ্গাল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্ভবত এইরূপ পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যের সূচনা করে। কিন্তু ইহার অক্সবিধ প্রমাণ্ড আছে।

ঘিতীয় গোপালের পুত্র ঘিতীয় বিগ্রহপাল আ ৯৬০ হইতে ৯৮৮ অস্ব পর্যান্ত রাজত করেন। তাঁহার পুত্র মহীপালের তাদ্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি (মহীপাল) অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করেন। স্থতরাং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই পালগণের পৈত্রিক রাজ্যের বিলোপ হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের একখানি শিলালিপি ও পশ্চিমবঙ্গের একখানি ডাদ্রশাসন হইতে জানা যায় যে এই সময়ে এই ছই প্রদেশে কাম্বোজ্বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিছেন। স্থতরাং এই কাম্বোজ্ক রাজগণই যে মহীপালের ভাদ্রশাসনোক্ত 'অনধিকারী' ভাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।

বাংলার এই কাম্বোজ রাজবংশের উৎপত্তি গভীর রহস্তে আবৃত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ্ঞাধিরাজ রাজ্ঞাপাল কাম্বোজ-বংশ-তিলক বলিয়া বণিত হইয়াছেন। তাঁহার রাণীর নাম ভাগ্যদেবী। তাঁহার পর তাঁহার ছই পুত্র নারায়ণপাল ও নয়পাল যথাক্রমে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রিয়ঙ্গু নামক নগরে নয়পালের রাজধানী ছিল। বাংলার পালসমাট নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার রাশীর নামও ভাগ্যদেবী। এইরপ নামসাদৃশ্র হইতে এই ছই রাজ্যপালকে অভিন্ন মনে করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাহা হইলে 'কাম্বোজ্বংশ-ভিলক' এই উপাধির সার্থকতা কি ? কেহ কেহ অমুমান করেন যে পালসমাট রাজ্যপালের মাতা সন্তবত কাম্বোজ্বংশীয়া রাজকত্যা ছিলেন এবং সেইজত্যই রাজ্যপাল কাম্বোজ্বংশ-ভিলক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এরপ মাতৃবংশ্বারা পরিচয়ের দৃষ্টান্ত অস্থান্থ রাজবংশের ইভিহাসেও পাওয়া যায়। এই ছই রাজ্যপালের অভিন্নতা মানিয়া লইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে তাঁহার মৃত্র পর রাজ্যের এক অংশে (অক্স ও মগধে) তাঁহার পূত্র বিত্তীয় বিত্রহপাল ও অন্য অংশে (উত্তর্ ও পশ্চিম বঙ্গে) তাঁহার ছই পুত্র নারায়ণপাল ও নয়পাল যথাক্রমে রাজত্ব করেন। অত্যথা সীকার করিতে হয় যে রাজ্যপাল নামক কাম্বোজ্বংশীয় এক ব্যক্তিকোন উপায়ে পালরাজ্বগণের হস্ত হইতে উত্তর ও পশ্চিমবক্স অধিকার করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কাম্বোক জাতির আদি বাসস্থল। এই স্থাৰ দেশ হইতে আসিয়া কামোজ জাতি বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তিব্বতীয়েরা কোন কোন গ্রন্থে কাম্বোঞ্চ নামে অভিহিত হইয়াছে এবং কোন কোন তিব্বতীয় গ্রন্থে লুসাই পর্বতের নিকটবর্তী বন্ধ ও ব্রহ্মদেশের সীমাস্ত প্রদেশে অবস্থিত কাম্বোজ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ অমুমান করেন যে, যে কাম্বোক জাতি বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল ভাহা এ হয়ের অক্সভম। কিন্তু কাম্বোজ জাভি যে বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিয়াছিল এরূপ ন্থির সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ নাই। পালরাঞ্চগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈয় সংগ্রহ করিতেন। দেবপালের লিপি হইতে জানা যায় যে কাম্বোজ দেশ হইতে পালরাজগণের যুদ্ধ-অথ সংগৃহীত হইত। স্থতরাং অসম্ভব নছে যে কাম্বোক দেশীয় রাজ্যপাল পালরাজগণের অধীনে সৈত্য অথবা অত্য কোন বিভাগে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং পালরাজগণের ত্র্বেলভার স্থােেগ এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে উপায়েই কাম্বোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হউক, দশম শভাব্দের মধ্যভাগে যে তাঁহাদের অধীনে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ একটি অভন্ন স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাংলার অক্সান্ত অঞ্চলেও কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেলে রাজ্য করিতেন এবং তাঁহার রাজ্যানীর অথবা এক প্রধান নগরীর নাম ছিল বর্দ্ধমানপুর। ছরিকেল বলিতে সাধারণত পূর্ববঙ্গ বুঝায় কিন্তু ইহা বজের নামান্তরক্রপেও ব্যবহাত হইয়াছে। স্বভরাং কান্তিদেবের রাজ্য কোথায় এবং কতদুর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না। যদি বর্দ্ধ-মানপুর স্থপরিচিত বর্দ্ধমান নগরী হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে বে কান্তিদেবের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও বিস্তৃত ছিল। কান্তিদেব বিশুরুতি নামী এক শক্তিশালী রাজার ক্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল। কারণ তাঁহার পিতা বা পিতামহ রাজা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কান্তিদেব কোনু সময়ে রাজত করিয়াছিলেন তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। খুব সম্ভবত দেবপালের পরবর্তী ত্র্বল পালরাঞ্চাণের সময়েই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণ বাংলা ও সম্ভবত পশ্চিম বাংলার কিয়দংশও অধিকার করেন। দশম শতাকী হইতে যে বঙ্গাল রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সম্ভবত কান্তিদেবই ভাহার পত্তন করেন। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে এ পর্যান্ত किছूहे काना याग्र नाहे।

কান্তিদেবের অনতিকাল পরেই লয়হচন্দ্রদেব কুমিল্লা অঞ্চলে রাজহ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিন্তু চন্দ্র উপাধিধারী এক বৌদ্ধ রাজবংশ দশম শতাব্দের শেষভাগে হরিকেলে রাজহ করিতেন। চন্দ্রবীপ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং সম্ভবত রাজবংশের উপাধি হইতেই এই নামকরণ হইয়াছিল। লামা তারনাথ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বিস্তৃত্ত বিবরণ দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে এই সকল রাজাই পালরাজগণের পূর্ববর্তী ছিলেন। দশম শতাব্দীতে বাংলায় যে চন্দ্রবংশ রাজহ করিতেন তাঁহাদের সহিত তারনাথ বর্ণিত চন্দ্রবংশের অথবা আরাকানে চন্দ্র উপাধিধারী যে সমুদ্র রাজগণ রাজহ করিয়াছেন তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা অভাবিদি নির্ণীত হয় নাই। আলোচ্য চন্দ্রবংশের মাত্র ছইজন রাজার নাম এ পর্যান্ত জানা গিয়াছে—মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও পিতামহ পূর্ণচন্দ্রের সম্বন্ধ আমরা কেবলমাত্র এইটুকু জানি যে তাঁহারা অথবা তাঁহাদের পূর্বপুক্রমণণ রোহিতা-গিরিতে রাজহ করিতেন। ত্রেলোক্যচন্দ্রই প্রথমে হরিকেলে ও চন্দ্রন্থীপে একটি

স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রোহিতাগিরি কোথায় ছিল ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাই বর্ত্তমানে রোটাস্গড় নামে পরিচিত। আবার কাহারও মতে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী লালমাই অথবা লালমাটি সংস্কৃত রোহিতাগিরিতে পরিণত হইয়াছে। চক্রবংশের আদিম নিবাস পূর্ববঙ্গে ছিল ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। এ পর্যান্ত এ বংশের যে পাঁচখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা বিক্রমপুর জয়ক্ষন্ধাবার হইতে প্রদত্ত। স্কুতরাং বিক্রমপুর তাঁহাদের রাজধানী ছিল এরপ অনুমান করা যাইতে পারে। বাংলার ইঙিহাসপ্রসিদ্ধ রাজধানী বিক্রমপুর সম্ভবত চক্রবংশীয় রাজারাই প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনকালে বঙ্গ ও বঙ্গাল বলিলে যে দেশ বুঝাইত ত্রৈলোক্যাচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র তাহার রাজ্য ছিলেন। শ্রীচন্দ্র অন্তত ১৪ বংসর রাজ্য করেন। সম্ভবত তাহার রাজ্যকালেই কলচুরিরাজ লক্ষ্মণরাজ বন্ধাল দেশ আক্রমণ করেন।

একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে গোবিন্দচন্দ্র দক্ষিণ ও পূর্বব বঙ্গে রাজ্জ করিতেন। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের লিপিতে তিনি বঞ্চাল দেশের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু বিক্রমপুরেও তাঁহার ঘাদশ ও এয়োবিংশ রাজ্ঞাব্দের স্ইথানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র সম্ভবত চন্দ্রবংশীয় রাজা, কিন্তু শ্রীচন্দ্রের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে বিতীয় গোপাল ও বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে পালরাজ্য তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পূর্বে ও দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশে চন্দ্রবংশীয় রাজ্য, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়া ও বরেন্দ্রে অথবা গোঁড়ে কাম্বোজবংশীয় রাজ্য, এবং বিহার অর্থাৎ অঙ্গ ও মগধে পালবংশীয় রাজ্য। এতদ্বাতীত পশ্চিম বঙ্গে আরও হ'একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাহা পরে আলোচিত হইবে। এই সময় পালরাজগণের পিতৃভূমি বিশাল বাংলা দেশে তাঁহাদের কোন প্রকার অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

চন্দেল ও কলচুরি রাজগণের প্রশস্তিতে যে বল্ল, বলাল, গৌড়, রাঢ়া অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য জ্বয়ের উল্লেখ আছে তাহা থুব সম্ভবত এই সমুদয় স্বাধীন খণ্ড রাজ্যের প্রতি প্রযোজ্য।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

### দিতীয় পালসাম্রাদ্য

### ১। মহীপাল

দশম শতাব্দের শেষভাগে যথন পালরাজবংশ তুর্দিশা ও অবনতির চরম সীমায় পৌছিয়াছিল তথন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন (আ৯৮৮)। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজ্যকালে পাল-রাজবংশের সৌভাগ্যরবি আবার উদিত হইয়াছিল। তিনি বাংলায় বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও পুনরায় পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যে অতৃল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে তাঁহাকে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাংলা দেশ ধর্মপাল ও দেবপালের নাম ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু ধান ভানতে মহীপালের গীত' প্রভৃতি লৌকিক প্রবাদ, দিনাজপুরের মহীপালদীঘি এবং মহীপাল, মহীপুর, মহীসস্থোষ প্রভৃতি স্থান আজিও মহীপালের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

কুমিল্লার নিকটবর্তী বাঘাউরা ও নারায়ণপুর গ্রামে একটি বিফু ও একটি গণেশ মুর্ত্তির পাদপীঠে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সংবংসরে উৎকীর্ণ মহীপালের তৃইখানি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে সিংহাসনে আরোহণের ২০০ বৎসরের মধ্যেই তিনি পূর্ব্ববন্ধ পাইতে পারেন নাই। উত্তর অথবা পশ্চিমবন্ধ জয় না করিয়া তিনি পূর্ব্বন্ধে যাইতে পারেন নাই। উত্তর রাজত্বের নবম বৎসরে উৎকীর্ণ বাণগড় লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে উত্তরবন্ধ তাঁহার অধীন ছিল। স্কুরাং রাজ্যারজ্বেই তিনি উত্তর ও পূর্ব্বন্ধ জয় করেন এই সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। বাণগড় লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে মহীপাল "রণক্ষেত্রে বাহুদর্পপ্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তব্বে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনিপাল হইয়াছিলেন।" সভাকবির এই উক্তি যে ঐতিহাসিক সভ্য সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশ জয় করিবার পূর্কেই দক্ষিণ ভারতের পরাক্রাস্ত চোলরাজ রাজেন্দ্র মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। চোলরাজগণের ন্তায় শক্তিশালী রাজবংশ তখন ভারতবর্ষে আর ছিল না। উড়িয়া হইতে আরম্ভ করিয়া রামেশ্বর সেতৃবন্ধ পর্য্যন্ত ভারতের পূর্বব উপকৃল সমস্তই তাঁহাদের অধীন ছিল, এবং তাঁহাদের প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড নৌবাহিনী বক্ষোপসাগ্রের পরপারে সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপের বহু রাজ্য জয় করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপুল বাণিজ্ঞাণ্ডারের স্বর্ণদার তাঁহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজা রাজেন্দ্র চোল শিবের উপাসক ছিলেন। স্তরাং তাঁহার রাজ্য পবিত্র করিবার উদ্দেশে গলাজল আনয়ন করিবার জন্ম তিনি এক বিরাট সৈম্মদল প্রেরণ করেন। তাঁহার দেনাপতি বঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া প্রথমে দণ্ডভূক্তিরাজ ধর্ম্মপাল ও পরে লোকপ্রাসিদ্ধ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশুরকে পরাব্ধিত করিয়া এই ছুই রাজ্য অধিকার ব্রেরন। তারপর তিনি 'অবিরাম-বর্ধা-বারি-সিক্ত' বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করিলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র হস্তীপুষ্ঠ হইতে অবভরণ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তারপর শক্তিশালী মহীপালের সহিত যুদ্ধ হইল। মহীপাল ভীত হইয়া রণস্থল ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার তুর্মদ রণহস্তী, নারীগণ ও ধনরত্ন লুগ্ঠনপূর্বক চোলদেনাপতি উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত চইলেন।

চোলরাজের সভাকবি এই অভিযানের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে অমুমিত হয় যে গঙ্গাজল সংগ্রহ করা ছাড়া ইহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তামিল ঐতিহাসিকগণ্ও স্বীকার করেন যে এই অভিযানে আর কোনও স্থায়ী ফল লাভ হয় নাই। চোল প্রশস্তিতে বাংলায় চোলরাজ্যের প্রভূষ বা প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ নাই, কেবল বলা হইয়াছে যে চোল সেনাপতি বাংলার পরাজিত রাজশুবর্গকৈ মস্তকে গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে পৃথিবীতে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের জন্ম যত উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইয়াছে চোলরাজের বঙ্গদেশ আক্রমণ তাহার এক চরম দৃষ্টান্ত। বিনাযুদ্ধে বাংলার রাজগণ যে চোল রাজাকে গঙ্গাজল দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ইহা চোল প্রশন্তিকার বলেন নাই এবং ইহা সভাবতই বিশ্বাস করা কঠিন। স্বতরাং ইহার জন্ম অনর্থক সহস্র সহস্র লোক হত্যা করা ধর্মের নামে গুরুতর অধর্ম বলিয়াই মনে হয়। অপর পক্ষে দিয়িজয়ী রাজেন্দ্র চোল যে কেবল গঙ্গাজলের জন্মই সৈন্ধ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশ জয় করা তাহার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন। হয়ত এই চেষ্টা

সফল হয় নাই বলিয়াই চোলরাজের সভাকবি পরাজয় ও বার্থতার কলঙ্ক গলাজল দিয়া ধূইয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আর্য্য ক্ষেমীশ্বর প্রণীত চণ্ডকৌশিক নাটকে মহীপাল কর্ত্বক কর্ণাটগণের পরাভবের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পালরাজ মহীপাল চোলসৈস্থকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা কঠিন। কারণ চোল ও কর্ণাট ছই ভিন্ন দেশ। সম্ভবত প্রতীহাররাজ মহীপাল কর্ত্বক রাষ্ট্রকৃট সৈম্পের পরাভবের কথাই চণ্ডকৌশিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কারণ রাষ্ট্রকৃটগণ কর্ণাট দেশে রাজত্ব করিতেন।

রাজেন্দ্রচোলের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ফলাফল যাহাই হউক মোটের উপর একথা সকলেই স্বীকার করেন যে ভাগীরথীর পবিত্র বারি সংগ্রহ করিয়া চোলসৈয়ের স্বদেশে প্রভাবর্তনের পর বাংলাদেশে ভাঁহাদের বিজয় অভিযানের আর কোন চিহ্ন রহিল না। তামিল প্রশস্তিকারের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে মনে হয় যে দগুভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গালদেশে তথন ধর্ম্মপাল, রণশূর ও গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিভেছিলেন—কিন্তু উত্তররাঢ় মহীপালের অধীন ছিল। চোল আক্রমণের ফলে এই রাজনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হইয়াছিল কিনা এবং মহীপাল দক্ষিণরাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করিয়া সমগ্র বঙ্গে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা ভাহা ঠিক জানা যায় না।

মহীপালের পিতা ও পিতামহ মগধে রাজত করিতেন। কিন্তু মিথিলাও (উত্তর বিহার) মহীপালের রাজ্যভূক্ত ছিল। সম্ভবত মহীপাল নিজেই মিথিলা জয় করিয়াছিলেন।

বারাণদীর নিকটবর্ত্তী প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে ১০৮৩ সংবতে (১০২৬ অব্দ) উৎকীর্ণ একথানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে গৌড়াধিপ মহীপালের আদেশে তাঁহার অফুক্ত শ্রীমান্ স্থিরপাল ও শ্রীমান্ বসস্তুপাল কর্ত্তক নৃতন মন্দির নির্মাণ ও পুরাতন মন্দিরাদির জীর্ণসংস্কারের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অমুমিত হয় যে ১০২৬ অব্দে মহীপালের অধিকার বারাণদী পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই কলচুরিরাজ গালেয়দেব মহীপালকে পরাজিত করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। কারণ ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন আহম্মদ নিয়ালতিগীন বারাণসী আক্রমণ করেন তখন ইহা কলচুরিরাজের অধীন ছিল।

মহীপালের রাজ্যকালে আর্য্যাবর্তের পশ্চিমভাগে বড়ই হুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। গল্পনার স্থলতানগণের পুন: পুন: ভারত আক্রমণের ফলে পরাক্রান্ত সাহি ও প্রতীহারবংশের ধ্বংস হয়, অন্যান্ম রাজবংশ বিপ্রাস্ত ও হতবল হইয়া পড়েন এবং ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দির ও নগরগুলি ধ্বংস ও তাহাদের অগণিত ধনরত্ব লুষ্ঠিত হয়। আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্ঞতবর্গ একযোগে ভাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। এই বিধর্মী বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ম মহীপাল কোন সাহায্য প্রেরণ করেন নাই এজ্বন্ত কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু মহীপালের ইতিহাস সমাক্ আলোচনা করিলে এই প্রকার নিন্দা বা অভিযোগের সমর্থন করা যায় না। পিতৃরাজাচ্যুত মহীপালকে নিজের বাহুবলে বাংলায় পুনরধিকার প্রতিষ্ঠা করিছে হয়। এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্কেই রাজেন্দ্রচোল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কলচুরিরাজও তাঁহার আর এক শত্রু ছিলেন। তৎকালে রাজেন্সচোল ও গাঙ্গেরদেবের নাায় দিখিজয়ী বীর ভারতবর্ষে আর কেহ ছিল না। ইহাদের ন্যায় শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতেই তাঁহাকে সর্বাদা বিব্রত থাকিতে হইত। এমতাবন্ধায় স্থাদুর পঞ্চনদে সৈত্য প্রেরণ করা তাঁহার পক্ষে হয়ত সম্ভব ছিল না। স্থুতরাং তৎকালীন বাংলার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সবিশেষ না জানিয়া মহীপালকে ভীরু, কাপুরুষ অথবা দেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন ইত্যাদি আখাায় ভূষিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

মহীপাল যাহা করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শৌর্যবীর্যাের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। পালরাজ্যকে আসন্ন ধ্বংসের হন্ত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি বঙ্গদেশের পূর্বে সীমান্ত হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও মিথিলায় পালরাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তারপর ভারতের হুই প্রবল রাজশক্তির সহিত প্রতিদ্বিতা করিয়া তিনি এই রাজ্যের অধিকাংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাই মহীপালের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

পালরাজশক্তির পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন স্বরূপ মহীপাল প্রাচীন কীর্ত্তির রক্ষণে যত্নশীল ছিলেন। সারনাথ লিপিতে শত শত কীর্ত্তিরত্ব নির্মাণ এবং অশোকস্কৃপ, সাম্বধর্মচক্র ও "অফমহাস্থান" শৈলবিনিন্মিত গন্ধকৃটি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির সংস্কার সাধনের উল্লেখ আছে। এতদ্বাতীত মহীপাল অগ্নিলাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারের জীর্নোদ্ধার এবং বৌদ্ধগরায় ত্ইটি মন্দির নির্মাণ করেন। কাশীধামে নবহুর্গার প্রাচীন মন্দির ও অস্থান্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরও সম্ভবত তিনি নির্মাণ করেন। অনেক দীর্ঘিকাও নগরী এখনও তাঁহার নামের সহিত বিজ্ঞাত হইয়া আছে এবং সম্ভবত তিনিই সেগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। মোটের উপর মহীপালের রাজ্যে বাংলায় সকল দিকেই এক নৃতন জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া যায়।

মহীপালের ইমাদপুরে প্রাপ্ত লিপি তাঁহার রাজ্যের ৪৮ বৎসরে লিখিত। স্থুতরাং অমুমিত হয় যে তিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল রাজ্য করেন (আ ৯৮৮-১০৩৮)।

#### ২। বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ

মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন ও অস্কৃত ১৫ বংসর রাজত্ব করেন (আ ১০০৮-১০৫)। কলচুরিরাজ গালেয়দেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষ্মীকর্ণের সহিত স্থুণীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধই তাঁহার রাজ্যকালের প্রধান ঘটনা। তিববভীয় গ্রন্থে এই যুদ্দের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কর্ণ মগধ আক্রমণ করিয়া নয়পালকে পরাজিত করেন। তিনি পাল-রাজধানী অধিকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া মন্দিরের দ্রব্যাদি লুপ্ঠন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য্য অতীশ অথবা দীপক্ষর প্রীজ্ঞান তথন মগধে বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে কোন প্রকারে এই যুদ্ধব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু পরে যথন নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করিয়া কলচুরিসৈন্য বিধ্বস্ত করিতেছিলেন তথন দীপক্ষর কর্ণ ও তাঁহার সৈন্যকে আশ্রায় দেন। তাঁহার চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ধি স্থাপিত হয়।

কিন্তু এই দক্ষি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে (আ ১০৫৫-১০৭০) কর্ণ পুনরায় বাংলাদেশে যুদ্ধাভিযান করেন। এই যুদ্ধেও কর্ণ প্রথমে জ্বয়লাভ করেন। বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকোর নামক স্থানে একটি শিলাস্তভ্যের গাত্রে কর্ণের একখানি লিপি উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল

কর্তৃক পরাজিত হন। তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত কর্ণের কন্সা যৌবনশ্রীর বিবাহ হয়। সম্ভবত এই বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা উচ্চয় পক্ষের মধ্যে সদ্ধি দ্বাপিত হয়।

এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে পালরাজশক্তি ক্রমশই ত্র্বল হইয়া পড়ে। ফলে বাংলার নানাপ্রদেশে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ ঢেক্করীতে রাজধানী স্থাপিত করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ঢেক্করী সম্ভবত বর্দ্ধমান জ্বিলায় অবস্থিত। পূর্ববঙ্গে ত্ইটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্শ্মবংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপিত করিয়া পূর্ববঙ্গের কতকাংশ শাসন করেন। কুমিল্লা অঞ্চলে পট্টিকের নামে আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। কুমিল্লার নিকটবর্তী পট্টিকের পরগণা এখনও এই প্রাচীন রাজ্যের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে। এই ত্ই রাজ্য সম্বন্ধে অস্তত্ত্ব বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

পালরাজগণের এই আভান্তরিক ত্রবন্থার সময় কর্ণাটের চালুক্যরাজ্বগণ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। চালুক্যরাজ সোমেখরের পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য দিখিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড়ও কামরূপ জয় করেন। এতথ্যতীত চালুক্যগণ একাধিকবার বঙ্গ আক্রমণ করেন।

স্থযোগ পাইয়া উড়িয়ার রাজগণও বাংলা আক্রমণ করেন। সোমবংশীর রাজা মহাশিবগুপ্ত যথাতি গৌড় ও রাঢ়ায় জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা উল্লোভকেশরী গৌড়ীয় সৈম্ভকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও তারিখ সঠিক জানা যায় না। কিন্তু খুব সম্ভবত উভয়েই একাদশ শতাব্দীতে রাজ্য করিতেন।

কেবল বাংলায় নহে মগধেও পালরাজশক্তি ক্রমণ হীনবল হইয়া পড়িল। নয়পালের রাজ্যকালেই গয়ার চতুপ্পার্থবর্তী ভূভাগে শৃত্তক নামক একজন সেনানায়ক একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শৃত্তক ও তাঁহার পুত্র বিশ্বাদিত্য নামত পালরাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু বিশ্বাদিত্যের (নামান্তর বিশ্বরূপ) পুত্র যক্ষপাল স্বাধীন রাজার স্থায় রাজত্ব করেন।

এইরূপ দেখা যায় যে তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুকালে পালরাজ্য বৈদেশিক শক্রর আক্রমণে ও অন্তবিপ্লবে ছিরভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল—বিতীয় মহীপাল, বিতীয় শ্রপাল ও রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু চারিদিকেই তখন বিশৃন্ধলা ও বড়যন্ত্র চলিতেছিল। তৃষ্ট লোকের কথায় রাজার বিশ্বাস হইল যে তাঁহার তৃই প্রাতা এই সমৃদ্য় বড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। স্থুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে কারাক্রন্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু শীন্ত্রই বরেন্দ্রের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া রাজার বিক্রন্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মহীপালের সৈক্য বা যুদ্ধসজ্জা যথেক্ট পরিমাণে ছিল না—কিন্তু মন্ত্রীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বিদ্রোহীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। মহীপাল পরান্ত ও নিহত হইলেন। কৈবর্জ্ঞাতীয় নায়ক দিব্য ব্যরন্ধ্রের রাজা হইলেন।

সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে এই বিদ্রোহ ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার ইভিহাসে এই প্রস্থানি অমূল্য-কারণ বাংলার আর কোন রাজনৈতিক ঘটনার এরূপ বিস্তৃত বিবরণ আমরা কোথাও পাই না। সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা এই সমুদ্য ঘটনার কালে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও ইহার অধিকাংশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্থভরাং সমুদয় ঘটনা যথাযথভাবে জানিবার তাঁহার বিশেষ স্বযোগ ছিল। কিন্তু তুঃখের বিষয় এই কাব্যখানির সম্যক অর্থ গ্রহণ করা অতিশয় কঠিন। ইহার প্রধান কারণ এই যে কাব্যখানি দ্বার্থবাধক। ইহার প্রতি শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ আছে। এক অর্থ ধরিলে কাবাখানিতে রামায়ণে বণিত রামচন্দ্রের আখ্যান এবং অন্ত অর্থে পালরাজগণের, প্রধানত রামপালের, ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বিবিধ অর্থব্যঞ্জনার জক্য শ্লোকগুলির শব্দযোজনা এমনভাবে করিতে হইয়াছে যে সহজে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। এইজ্মুই কবির জীবিতকালেই, অথবা তাহার অল্লদিন পরেই, এই কাব্যের একটি টীকা রচিত হয়। তাহাতে তুইপকের অম্বয় ও ব্যাখ্যা দেওয়া ছইয়াছে। তুর্ভাগ্যের বিষয় ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এই কাব্যের যে একমাত্র পুঁথি আবিষ্কার করেন তাহাতে সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থ ও টীকার এক অংশ মাত্র পাও্য়া যায়। যে অংশের টীকা নাই সেই অংশের প্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা, বিশেষত তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার যে সমুদয় ইঞ্চিত বা আভাস আছে তাহার মর্মগ্রহণ করা সর্বত্ত সম্ভবপর হয় নাই। মূল টীকার সাহায্যে মূলগ্রন্থ হইতে বরেন্দ্রের বিজ্ঞোহ ও রামপাল কর্তৃক বরেন্দ্রের পুনরধিকার সম্বন্ধে যাহা জানা যায় পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা বিহৃত হইবে।

# .নবম পরিচ্ছেদ

## তৃতীয় পাল সাম্রাজ্য

### ১। বরেন্দ্র-বিদ্রোহ

যে বিজোহের ফলে বিভীয় মহীপাল রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যের সহিত ডাহার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রামচরিতের একটি শ্লোকে এরূপ ইন্সিত আছে যে দিব্য মহীপালের অধীনে উচ্চরাজকার্যে। নিযুক্ত ছিলেন। রামচরিতে ইহাও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে দিব্য মহীপালকে হত্যা করিয়া বরেক্সভূমি অধিকার করিয়াছিলেন। স্বভরাং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যে দিব্য এই বিজ্ঞোহের সহিত সংশ্লিপ্ত ছিলেন ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। কিন্তু দিব্যের সহিত বিজ্ঞোহীদের কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল এরূপ কোন কথা রামচরিতে নাই। স্থতরাং অসম্ভব নহে যে দিব্য প্রথমে মহীপালের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহে যোগদান করেন নাই কিন্তু বিজোহীদের হত্তে পরাজ্ঞয়ের পর মহীপালকে হত্যা করিয়া তিনি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। রামচরিতে দিব্যকে দফ্রা ও 'উপধিব্রতী' বলা হইয়াছে। টীকাকার উপধিবতীর অর্থ করিয়াছেন 'ছন্মনিব্রতী'। কেহ কেহ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বে দিবা কর্ত্তব্যবশে বিদ্রোহী সাঞ্জিয়া মহীপালকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। দম্মু ও উপধিত্রতী হইতে বরং ইহ।ই মনে হয় যে রামচরিতকারের মতে দিব্য প্রকৃতই দস্ত্য ছিলেন, কিন্তু দেশহিতের ভাণ করিয়া রাজাকে হত্যা করিয়াছিলেন। বস্তুত রামচরিত কাব্যের অক্সত্রও দিব্যের আচরণ কুৎসিত ও নিন্দনীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিছুদিন পর্যান্ত বাংলার একদল লোক বিশ্বাস করিতেন যে দিব্য অত্যাচারী মহীপালকে বধ করিয়া দেশরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের জ্বন্থ জনসাধারণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দিব্যকে মহাপুরুষ সাজাইয়া উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে প্রতি বংসর "দিব্য-স্মৃতি উৎসবের" ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু রামচরিতে ইহার কোন সমর্থনই পাওয়া যায় না। অবশ্য পালরাজগণের কর্মচারী সন্ধ্যাকরনন্দী দিবা সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রামচরিত ব্যতীত দিব্য সম্বন্ধে জানিবার

আর কোন উপায় নাই। স্থতরাং রামচরিতকার তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন তাহা পুরাপুরি সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিলেও দিব্যকে দেশের ত্রাণকর্তা মহাপুরাধ মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

দিব্য নিক্ষণ্টকৈ ব্রেক্সের রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বক্সের বর্দ্ধংশীয় রাজা জাতবর্দ্ধা ভাঁহাকে পরাজিও করিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিরোধের হেতু বা বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় না। রামপাল বরেন্দ্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই—বরং দিব্য রামপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। যদিও রামচরিতে দিব্যের রাজ্যকালের কোন ঘটনার উল্লেখ নাই, তথাপি যিনি জাতবর্দ্ধা ও রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বরেন্দ্রী রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তিনি যে বেশ শক্তিশালী রাজ্য ছিলেন এবং ব্রেক্সে ভাঁহার প্রভূত বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ভাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দিব্যের মৃত্যুর পর ভাঁহার ভ্রাতা রুদ্দোক এবং তৎপরে রুদ্দোকের পুত্র ভীম ব্রেক্সের সিংহাসনে আরোহণ কঁরেন। রামচরিতে ভীমের প্রশংসাস্টক কয়েকটি শ্লোক আছে এবং ভাঁহার রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। স্কুতরাং দিব্য স্বীয় প্রভূত্ ও রাজাকে বধ করিয়া যে মহাপাতক করিয়াছিলেন ব্যরন্দ্রে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠাপূর্বক তথায় স্ব্য-শান্তি ফিরাইয়া আনিয়া তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের কৈবর্ত্তস্ত ও চিত্র নং ১ক) আজিও রাজবংশের স্মৃতি বহন করিতেছে।

#### ২। রামপাল

বিতায় মহীপাল যখন বিজোহ দমন করিতে অগ্রসর হন তথন তাঁহার ছই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রপাল ও রামপাল কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়ছে। মহীপালের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহারা কিরুপে মৃক্তি লাভ করিয়া বরেন্দ্র হইতে পলায়ন করেন রামচরিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। পলায়ন করিবার পর পালরাজ্যের কোন এক অংশে, সম্ভবত মগধে, শ্রপাল রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালের কোন বিবরণই জানা যায় নাই। সম্ভবত তিনি খুব অল্পকালই রাজ্যক করিয়াছিলেন এবং ভারপর রামপাল রাজা হন।

রামপাল রাজা হইয়া বরেন্দ্র উদ্ধার করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া বহুদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। ভারপর আবার এক গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে পুত্র ও অমাতাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিপুল উভামে কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই গুরুতর বিপদ কি, রামচরিত কার তাহার উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত দিব্যকর্ত্বক আক্রমণই এই বিপদ, এবং রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ হারাইবার ভয়েই বিচলিত হইয়া রামপাল পুনরায় দিব্যের প্রতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

দিব্যের বিরুদ্ধে সৈক্ত সংগ্রহের জক্ত রামপাল সামস্তরাজগণের দ্বারে দারে ঘুরিতে লাগিলেন। অর্থ ও সম্পত্তির প্রলোভনে অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে বছদিনের চেষ্টায় রামপাল অবশেষে বিপুল এক সৈক্তল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।

রামপালের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার মাতৃল রাষ্ট্রকৃটকুলতিলক
মথন। ইনি মহণ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তুই পুত্র মহামাওলিক
কাহুরদেব ও স্থবর্ণদেব এবং প্রাতৃষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ প্রভৃতিকে সঙ্গে
লইয়া আসিলেন। অপর যে সমুদ্য সামস্তরাজ রামপালকে সৈক্সবারা সাহায্য
করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম রামচরিতে পাওয়া
যায়। রামচরিত্তের টীকায় ইহাদের রাজ্যের নামও দেওয়া আছে কিন্তু তাহার
অনেকগুলির অবস্থান নির্ণয় করা যায় না।

- ১। ভীমযশ—ইনি মগধ ও পীঠার অধিপতি ছিলেন এবং কাক্তকুজ-রাজের সৈক্ত পরাস্ত করিয়াছিলেন।
  - २। (काछ। छवीत ताला वीत्रश्रम।
- ৩। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জিলায় অবস্থিত ছিল।
  - ৪। দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ।
- ৫। অরণ্য প্রদেশস্থ সামস্তবর্গের চূড়ামণি অপরমন্দারের (হুগলী জিলাস্তর্গত) অধিপতি লক্ষীশুর।
  - ৬। কুজবটীর (সাঁওতাল পরগণা) রাজা শ্রপাল।
  - ৭। তৈলকম্পের (মানভূম) রাজা রুড়শিখর।
  - ৮। উচ্ছালের রাজা ভাস্কর অথবা ময়গলসিংহ।
  - ৯। ঢেকরীরাজ প্রতাপসিংহ।
- ১০। (বর্ত্তমান রাজমহলের নিকটবর্ত্তী) কয়ক্সলমগুলের অধিপতি নরসিংহার্জ্জুন।

- ১১। সকটগ্রামের রাজা চণ্ডাৰ্জ্ন।
- ১२। निजावनीत ताका विकयताक।
- ১০। কৌশাস্বীর রাজা দোরপার্কন। কৌশাস্বী সম্ভবত রাজুসাহী অথবা বগুড়া জিলায় অবস্থিত ছিল।

#### ১৪। পতুবরার রাজা সোম।

এই সমুদ্য ব্যতীত আরও অনেক সামস্তরাজ রামপালের সহিত যোগ দিয়াছিলেন—রামচরিতে তাঁহাদের সাধারণভাব্রে উল্লেখ আছে, নাম .দওয়া নাই। ইহার মধ্যে যে সমুদ্য সামস্তরাজ্যের অবস্থিতি মোটামুটি জানা যায় তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রধানত মগধ ও রাচ্দেশের সামস্তরণই রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রামপাল সম্ভবত দক্ষিণ বন্ধ হইতে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন। সমস্ত সামস্তরাজগণের সৈক্ত একত্রিত করিয়া তিনি প্রথমে মহাপ্রতীহার শিবরাজকে একদল সৈক্তসহ প্রেরণ করেন। এই সৈক্তদল গঙ্গানদী পার হইয়া বরেন্দ্রভূমি বিধ্বস্ত করে। এইরূপে গঙ্গার অপর তীর স্থরক্ষিত করিয়া রামপাল তাঁহার বিপুল সৈক্ত লইয়া নদী পার হইয়া বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেন। এইবার কৈবর্ত্তরাক্ষ ভীম সদৈক্তে রামপালকে বাধা দিলেন এবং তুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। রামচরিতে নয়টি শ্লোকে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। রামপাল ও ভীম উভয়ই বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করেন এবং পরস্পরের সন্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করেন। কিন্তু হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে দৈববিভূম্বনায় ভীম বন্দী হইলেন। ইহাতে ভাঁহার সৈক্তগণকে একত্র করিয়া যুদ্ধ করেন এবং প্রথমে কিছু সকলতাও পাল করেন, তথাপি পরিশেষে রামপালেরই জয় হইল। রামপাল ভীমের কঠোর দশু বিধান করিলেন। ভীমকে বধাভূমিতে নিয়া প্রথমেই ভাঁহার সম্মুখেই ভাঁহার পরিজনবর্গকে হত্যা করা হইল। তারপর বন্ধ শ্রাঘাতে ভীমকেও বধ করা হইল। এইরূপে কৈর্থনায়ুকের বিজ্যোহ ও ভীমের জীবন অবসান হইল।

বহুদিন পরে রামপাল আবার পিতৃভূমি বরেন্দ্রী ফিরিয়া পাইয়া প্রথমে ইহার শাস্তিও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে যত্মবান হইলেন। তিনি প্রজ্ঞার করভার লাঘব এবং কৃষির উন্নতি বিধান করিলেন। তারপর রামাবতী নামক নৃতন এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই রামাবতী নগরী সম্ভবত মালদহের নিকটবর্তী ছিল। এইরপে পিতৃভূমি বরেজ্রীতে স্বীয় শক্তি স্প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামপাল নিকটবর্তী রাজ্যসমূহ জয় করিয়া পালদাআজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে যত্নবান হইলেন।

বিক্রমপুরের বর্শ্মরাজ সম্ভবত বিন। যুদ্ধেই রামপালের বশ্যতা স্থীকার করিলেন। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে যে পূর্ববদেশীয় বর্ণ্মরাজ নিজের পরিত্রাণের জন্ম উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্থীয় রথ উপঢৌকন দিয়া রামপালের আরাধনা করিলেন।

কামরূপ যুদ্ধে বিজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল। সম্ভবত রামণালের কোন সামস্ত রাজা এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি কামরূপ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে রামপাল তাঁহাকে বহু সম্মানদানে আপ্যায়িত করিলেন।

এইরপে পূর্ব্বদিকের সীমান্তপ্রদেশ জয় করিয়া রামপাল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। রাচ্দেশের সামস্তগণ সকলেই রামপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে রামপাল উড়িয়া অধিকার করিলেন। সময় উড়িয়ার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল ৷ দক্ষিণ হইতে গঙ্গরাজ্বগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া ইহাকে বিপর্য্যন্ত করিতেছিলেন। রামপালের সামস্তরাজ দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে যোগ দিবার পূর্বেই উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন। গঙ্গরাজগণ উৎকল অধিকার করিলে বাংলা দেশের সমূহ বিপদ এই আশস্কায়ই সম্ভবত রামপাল নিজের মনোনীত একজনকে উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঠিক অনুরূপ কারণেই অনস্থবশ্মা চোড়গঙ্গ রাজাচ্যুত উৎকলরাজ্ঞকে আশ্রয় দিলেন। এইরূপে চুই প্রতিদ্বন্দী রাজার রক্ষকরূপে উৎকলের অধিকার লইয়া রামপাল ও অনস্তবর্মার মধ্যে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। রামচরিত অনুসারে রামপাল উৎকল জয় করিয়া কলিঙ্গদেশ পর্যান্ত স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তবর্মার লিপি হইতে জানা যায় যে ১১৩৫ অব্দের অনতিকাল পূর্বেত তিনি উড়িয়া জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। স্থতরাং রামপালের মৃত্যু পর্যাস্ত উড়িয়ায় তাঁহার আধিপত্য ছিল ইহা অমুমান করা যাইতে পারে।

রামচারিতের একটি শ্লোকে একপক্ষে সীতার সৌন্দর্য্য ও অপরপক্ষে বরেন্দ্রীর সহিত অক্যাক্স দেশের রান্ধনৈতিক সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। টীকা না থাকায় এই শ্লোকের সমুদয় ইঙ্গিত স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু কয়েকটি সিদ্ধান্ত বেশ যুক্তিসক্ষত বলিয়া মনে হয়। প্রথমত রাম্পাল অক্সদেশ জ্বয় করিয়াছিলেন (অবনমদঙ্গা)। দ্বিতীয়ত তিনি কর্ণাটরাজগণের লোলুপ দৃষ্টি হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (অধরিতকর্ণাটেক্ষণলীলা)। তৃতীয়ত তিনি মধ্যদেশের রাজ্যবিস্তারে বাধা দিয়াছিলেন (ধৃতমধ্যদেশতনিমা)।

অঙ্গ ও মগধ যে রামপালের রাজ্যভুক্ত ছিল শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণাট্রেশীয় চালুক্যরাজগণের বাংলা আক্রমণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রামপালের রাজ্যকালে আর্য্যাবর্ত্তে কর্ণাটগণের প্রভুষ আরও বিস্তার লাভ করে। কর্ণাটের তুইজন সেনানায়ক পালসাম্রাজ্যের সীমার মধ্যেই তুইটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটি রাঢ়দেশের সেনরাজ্য। রামপালের জীবিতকালে ইহা খুব শক্তিশালী ছিল না, এ বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু কর্ণাট্বীর নাম্যদেব একাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে (আ ১০৯৭) মিথিলায় আর একটি প্রবল স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মিথিলা প্রথম মহীপালের সময় পালর জ। ভুক্ত ছিল। নাক্তদেবের সহিত গৌড়াধিপের সংঘর্ষ হয়। এই গৌড়াধিপ সম্ভবত রামপাল, কারণ রামপালকে পরাজিত না করিয়া কোন কর্ণাটবীর মিথিলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। স্থতরাং কর্ণাটের লোলুপ দৃষ্টি এ সময় বাংলার বিশেষ আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। রামপালের জীবিতকালে নাক্য বাংলা জ্বয় করিতে পারেন নাই এবং সেনরাজ্বগণও মাথা তুলিতে পারেন নাই—সম্ভবত রামচরিতকার ইহাই ইক্সিত করিয়াছেন। রামপালের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই কর্ণাটদেশীয় সেনর।জগণ সমস্ত বাংল। দেশ अग्र করেন। স্বতরাং রামপাল যে কর্ণাটের লোলুপ দৃষ্টি হইতে বাংলা দেশ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ইহা কম ক্বভিত্বের কথা নহে।

রামপালের রাজ্যকালে গাহড়বাল বংশীয় চল্রদেব বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীও কাশুকুজ এই রাজ্যের তুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পালরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত থাকায় পালরাজ্ঞগণের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। গাহড়বালরাজ্ঞগণের লিপি হইতে জানা যায় যে ১১০৯ অব্দের পূর্ব্বে গাহড়বালরাজ্ঞ মদনপালের পুত্র গোবিন্দ-চল্লের সহিত গোড়রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে যে গোবিন্দচন্দ্র জয়লাভ করিয়া গোড়রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার প্রশক্তিবারও এমন কথা বলেন নাই। স্থতরাং রামপাল মধ্যদেশের রাজ্যবিস্তার প্রতিরোধ

করিতে পারিয়াছিলেন রামচরিতের এই উক্তি বিশ্বাস্থাগ্য বলিয়াই মনে হয়।
এই প্রসক্ষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে গোবিন্দচন্দ্রের রাণী কুমারদেবী রামপালের
মাতৃল মহণের দোহিত্রী ছিলেন। অসম্ভব নহে যে মহণ এই বৈবাহিক সম্বন্ধছারা রামপালের সহিত গাহড়বালরাজের মিত্রতাস্থাপন করিতে চেন্টা করিয়াছিলেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্যাও হইয়াছিলেন। মহণ যে কেবল রামপালের মাতৃল ছিলেন এবং তাঁহার ঘোর বিপদের দিনে ছই পুত্র ও আতুপ্রুত্তমহ
তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা নহে, উভয়ে অভিয়হলয় মৃত্তাং ছিলেন।
বৃদ্ধবয়্বদে রামপাল মহণের মৃত্যুসংবাদ শুনেয়া এত শোকাকুল হইলেন যে
নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্ল হইলেন। মৃদ্র্গাণিরি (মুক্তের)
নগরীতে গঙ্গাগর্ভে প্রবেশপূর্বক তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে
মাতৃলের সহিত মিলিত হইলেন। বন্ধুর শোকে এইরূপ আত্মবিসর্জ্জনের
দৃষ্টাস্ত জগতে বিরল।

রামপাল ৪২ বংসরেরও অধিককাল রাজ্য করেন। জ্যেষ্ঠ প্রতি।
মহীপালের রাজ্যকালেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন, অন্যথা তিনি
সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন এরূপ অপবাদ বিশাস্যোগ্য হইত না।
স্থতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার অস্ততঃ ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল এরূপ অনুমান
করা যাইতে পারে। তিনি সম্ভবত ১০৭৭ হইতে ১১২০ অবদ প্রয়স্ত রাজ্য করেন।

রামপালের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই বিচিত্র। তাঁহার কাহিনী ইতিহাস অপেক্ষা উপস্থাসের অধিক উপযোগী। জীবনের প্রারম্ভে জ্যেষ্ঠ লাতার অমূলক সন্দেহের ফলে যথন কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তিনি নিদারুল শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন অন্তর্বিপ্লবের ফলে বরেল্রে পাল-রাজ্যের অবসান হইল। সেই ঘোর হুর্য্যোগের দিনে অসহায় বন্দী রামপাল কিরূপে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাস তাহার কোন সন্ধান রাখে না। তারপর পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া কোন্ নিভ্ত প্রদেশে তিনি দীর্ঘকাল হংসহ মনোবাথায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহাও জানা যায় না। যখন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং সম্ভবত তাঁহার শেষ আশ্রয়টুকুও হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইল, তখন ধর্মপাল ও দেবপালের উত্তরাধিকারী এবং প্রথম মহীপালের হংশধর ভারতপ্রসিদ্ধ রাজবংশের এই শেষ মৃক্টমণি লক্ষা ঘূণা ভয় ত্যাগ করিয়া অধীনস্থ সামস্তরাজগণের ঘারে ঘারে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া

ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার উপ্তম ও অধ্যবসায়ে রাজলক্ষী হাঁহার প্রতি প্রসন্ধা হইলেন। বরেন্দ্র পুনরধিকৃত হইল, বাংলা দেশের সর্বত্র তিনি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কামরূপ ও উৎকল জয় করিলেন। দক্ষিণে দিখিজয়ী অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ এবং পশ্চিমে চালুক্য ও গাহড়বাল এই তিনটি প্রবল রাজ্বাক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বাছবলে থণ্ড-বিথণ্ড বাংলা দেশে আবার একতা ও স্থান্ট রাজ্বাক্তি ফিরিয়া আসিল, বাঙ্গালী আবার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল। নিবিবার ঠিক আগে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে রামপালের রাজ্যকালে পালরাজ্যের কীর্ত্তিশিখাও তেমনি শেষবারের মত জ্বিয়া উঠিল। রামপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পালবংশের গৌরব বি চিরদিনের তরে অস্ত্রমিত হইল।

# দশম পরিচ্ছেদ

### পালরাজ্যের ধংস

রামপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারপাল রাজা হইলেন। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে যে রামপালের হুই পুত্র বিত্তপাল ও রাজ্যপাল বরেজ্রের বিদ্রোহদমনে যথেউ সাহায্য করিয়াছিলেন। রামপালের আর এক পুত্র মদনপাল পরে পালরাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। রামপালের এই চারি পুত্রের মধ্যে কে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং কোন্ অধিকারে কুমারপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই।

কুমারপালের রাজ্যকালে (আ ১১২০-১১২৫) দক্ষিণবঙ্গে বিজ্ঞাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার "প্রাণাপেকা প্রিয়তর বন্ধু প্রধান অমাত্য" বৈজ্ঞদেব নৌযুদ্ধে বিজ্ঞোহীগণকৈ পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই পূর্ববভাগে, সম্ভবত কামরূপে, তিম্গ্যদেব বিজ্ঞোহী হইয়াছিলেন এবং বৈজ্ঞদেব তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সেই রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবত কুমারপালের মৃত্যুর পরে, বৈজ্ঞদেব কামরূপে স্বাধীনভাবে রাজ্য করেন।

কুমারপালের পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোপাল রাজা হন। তাঁহার রাজহকালের (আ ১১২৫-১১৪০) কোন ঘটনাই জান। যায় না। কিন্তু পালরাজ্যের অন্তর্বিদ্রোহ সম্ভবত এই দময় আরও বিস্তৃত হয়। পূর্ব্বলে বর্মণ রাজারা যাধীনতা ঘোষণা করেন। স্থোগ পাইয়া দক্ষিণ হইতে গঙ্গরাজ্ঞগণ পালরাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৩৫ অব্দের পূর্বে অনস্তবর্মা চোড়গঙ্গ মেদিনীপুর ও হুগলী জিলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গঙ্গাতীরবর্তী মন্দার প্রদেশ পর্যান্ত জয় করেন। তিনি যে মিধুনপুর ও আরমা তুর্গ অধিকার করেন তাহা সম্ভবত আধুনিক মেদিনীপুর ও আরামবাগ (হুগলী জিলা)। দাক্ষিণত্যের চালুক্যরাজগণও পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করেন এবং ইহার ফলে রাঢ়দেশের সেনরাজবংশ প্রবল হইয়া ওঠে। গাহড়বাল রাজ্ঞগণও মগধ আক্রমণ করিয়া পাটনা পর্যান্ত অধিকার করেন।

তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর মদনপাল যখন সিংহাদনে আরোহণ করেন তখন এইরূপে আভ্যন্তরিক বিজ্ঞোহ ও বহিঃশক্রর আক্রমণে পালরাজ্ঞা দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। মদনপাল চতুদ্দিকে শক্রু কর্তৃক আক্রাস্ত হইয়া পালরাজ্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমর্থ হইলেন না। রামচরিতের একটি শ্লোক হইতে অফুমিত হয় যে তিনি অনস্তবর্মা চোড়গঙ্গের সহিত যুদ্ধে কিছু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু এই সময়ে গাহড়বালগণ আরও অগ্রসর হইয়া মুঙ্গের নগরী পর্যান্ত অধিকার অনেক চেন্টার পর মদনপাল এই অঞ্চল শত্রুহস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু শীঘুই তাঁহাকে অগ্রাগ্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। গোবর্দ্ধন নামক এক রাজাকে তিনি পরাজিত করেন। সম্ভবত ইনি বাংলার কোন অঞ্চল এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আর এক প্রবল শত্রু मनने भारत वह रेमना नके करियाहिल। मनने नह करहे जो हारक कालिनी নদীর তীর পর্যান্ত হঠ।ইয়া দেন। এই নদী সম্ভবত মালদহের নিকটবর্ত্তী কালিন্দী নদী। এইরপে যে শক্ররাজ। গৌড় দেশের একাংশ জয় করিয়া প্রায় পালরাজধানী পর্যান্ত অগ্রসরা হইয়াছিলেন তিনি সম্ভবত সেনরাজ বিজয় সেন। বিজয় সেনের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়-রাজকে বিতাডিত করিয়াছিলেন এবং গৌড়রাজ্যের অস্তত কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরাজ্বিত গৌডরাজ্ব যে মদনপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মদনপাল আতুমানিক ১১৪ হইতে ১১৫৫ অব পর্যান্ত রাজত করেন।

মদনপালের রাজত্বের সমুদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ অথবা পারম্পর্য্য সঠিক না জানিতে পারিলেও ইহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তাঁহার মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার কোন অধিকারই ছিল না। উত্তর বঙ্গেরও সমগ্র অথবা অধিকাংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। স্ক্তরাং পালরাজ্য এই সময়ে মগধের মধ্য ও পূর্ববভাগে সীমাবদ্ধ ছিল।

মদনপালের পর গোবিন্দপাল নামে এক রাজা গয়ায় রাজত্ব করেন।
ইহারও পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি পদবী এবং গোড়েশ্বর
উপাধি ছিল। সম্ভবত মদনপালের মৃত্যুর পরই তিনি রাজসিংহাসনে
আরোহণ করেন এবং ১১৬২ খুটান্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়। তিনি
বৌদ্ধ ছিলেন এবং একখানি বৌদ্ধ পুঁথিতে "জ্রীমদ্গোবিন্দপালদেবানাং
বিনফরাজ্যে অপ্তত্রিংশৎ সম্বংসরে" এইরপ কালজ্ঞাপক পদ পাওয়া যায়।
অপর কয়েকখানি পুঁথিতে 'বিনষ্টরাজ্যের' পরিবর্ত্তে 'গতরাজ্যে', 'অতীতসম্বৎসর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় কালজ্ঞাপক বাকা
হইতে অমুমিত হয় যে গোবিন্দপালই মগধের শেষ বৌদ্ধ রাজ্ঞা, এবং এইজন্মই
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহার মৃত্যুর পর বিধর্মী রাজ্ঞার 'প্রবর্দ্ধনান বিজয়রাজ্যের'
উল্লেখনা করিয়া গোবিন্দপালের রাজ্য-ধ্বংস হইতে কাল গণনা করিতেন।

গোবিন্দপাল পালরাজবংশীয় ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তাঁহার পদবী ও উপাধি, বৌদ্ধধর্ম, ও মদনপালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মগধে রাজ্পরের কথা বিবেচনা করিলে তিনি যে পালরাজবংশীয় ছিলেন এরপ অমুমান সক্ষত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও মদনপালের দহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, এবং গয়ার বাহিরে তাঁহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল—অর্থাৎ তাঁহার গোড়েশ্বর উপাধি কেবলমাত্র পূর্বেগোরবের সূচক অথবা গৌড়রাজ্যে তাঁহার কোনকালে কোনপ্রকার অধিকার ছিল—ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। তবে ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ১১৬২ খুটান্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার সল্পে সঙ্গেই ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের শ্বৃতি বিজ্ঞান্ত পালরাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কেহ কেহ পলপাল, ইন্দ্রছামপাল প্রভৃতি ছুই একজন পরবর্ত্তী পাল উপাধিধারী রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব সন্থন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

# একাদশ পরিচ্ছেদ

## বর্শরাজবংশ

একাদশ শতাকীর শেষভাগে যখন পালরাজশক্তি ক্রমণ তুর্বল হইয়৷ পড়িতেছিল তখন পূর্ববিজে বর্ম-উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় একথা পৃর্বেবই বলা হইয়াছে (৬০ পৃ:)। ঢাকা জ্বিলার অন্তর্গত বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত একথানি তামশাসনই এই রাজবংশের ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। এই শাসনে বর্ম্মরাজগণের বংশপরিচয়ে প্রথমে পৌরাণিক কাহিনী অমুযায়ী ব্রহ্মা হইতে পুত্রপোত্রাদিক্রমে অত্রি, চক্ত্র, বুধ, পুরুরবা, আয়ু নহুষ, য্যাতি ও যুহুর, এবং এই যুহুবংশে হরির অবভার কুষ্ণের জন্মের উল্লেখ আছে। এই হরির বান্ধব অর্থাৎ জ্ঞাতি বর্ম্মবংশ বৈদিক ধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সিংহপুরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় বজ্রবর্মা একাধারে বীর, কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্বাত্বশ্মা বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গদেশে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কামরূপ জয় করিয়াছিলেন, দিব্যের ভূজবল হত 🕮 করিয়াছিলেন, এবং গোবর্দ্ধন নামক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রশক্তিকাল্কে দ্বার্থবোধক শ্লোকের এই উক্তি কতদূর সত্য ভাহা বলা যায় না। বিশ্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে তিনি কর্ণের কন্সা বীরশ্রীকে বিবাহ কারয়।ছিলেন। ডাহলের কলচুরিরাজ কর্ণ যে পালরাজ্য আক্রমণ করিয়া বঙ্গদেশ পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং অবশেষে পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত স্বীয় ক্সা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন তাহা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। স্থতরাং অসম্ভব নহে যে জাতবর্মা কলচুরির'জ গাল্পেয়দেব ও কর্ণের অধীনম্ব সামস্তরাজরূপে তাঁহাদের সঙ্গে পালরাজ্য আক্রমণ করেন, এবং অঞ্চদেশে পালরাজ ও বরেজে কৈবর্ত্তরাজ দিব্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভারপর কোন স্থযোগে পূর্ববক্ষে অধিকার প্রভিষ্ঠিত করিয়া কামরূপ আক্রমণ করেন ও গোবর্দ্ধন নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অবশ্য এ সকলই বর্তমানে অমুমান মাত্র—কারণ ইহার সপক্ষে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এইরূপ কোন অনুমানের আশ্রয় না লইলে সিংহপুর নামক ক্ষুত্র রাজ্যের অধিপতি জাতবন্ধা কেবলমাত্র

নিজের বাহুবলে অঙ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্রে বিজয়াভিযান করিয়া বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস কর। কঠিন।

বর্মরাজগণের আদিম রাজ্য সিংহপুর কোথায় ছিল এ বিষয়ে পণ্ডিত-গণের মধ্যে মতভেদ আছে। পঞ্জাবের একখানি শিলালিপিতে সিংহপুরের যাদব বংশসম্ভতা জ্ঞালন্ধরের এক রাণীর কথা আছে এবং ইয়েনসাংও পঞ্চাবে এক সিংহপুর রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ অমুমান করেন যে ইহাই পূর্ববঙ্গের যাদব-বংশীয় বর্মরাজগণের আদি বাসভূমি। কলিকেও এক সিংহপুর রাজ্য ছিল-এইস্থান বর্ত্তমানে সিঙ্গুপুরম্ নামে পরিচিত এবং চিকাকোল ও নরাসন্নপেতার মধ্যস্তলে অবস্থিত। সিংহলদেশীয় প্রান্থে যে নিজয়সিংহের আখ্যান আছে তাহাতে রাচ্দেশে এক সিংহপুরের উল্লেখ আছে: ইহা সম্ভবত হুগলী জিলার অন্তর্গত সিস্কুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। বর্ম্মগণের আদি বাসভূমি কলিঙ্গ অথবা রাঢ়ের অন্তর্গত সিংহপুরে ছিল ইহাও কেহ কেহ অফুমান করেন। কলিক্সের সিংহপুর রীজ্ঞা পঞ্ম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যান্ত বিভামান ছিল ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। খুব সম্ভবত জাতবর্মা এই রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন। কলচুরিরাজগণের প্রশস্তি অনুসারে গাঙ্গেয়দেব অঙ্গ ও উৎকলের রাজ্ঞাকে পরাজিত করেন ও তৎপুত্র কর্ণ গৌড় বঙ্গ ও কলিঙ্গে আধিপত্য করেন। স্থতরাং কলিক্সদেশীয় জাতবর্মা কলচুরিরাজগণের অধীনে অঙ্গ, গৌড় ও বঙ্গে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন এবং এই স্থযোগে বঙ্গেশুক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানই খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

বেলাব তান্ত্রশাসনে জাতবর্মার পর তাঁহার পুত্র সামলবর্মীর উল্লেখ আছে। কিন্তু ঢাকার নিকটবর্তী বজ্রযোগিনী গ্রামে এই সামলবর্মার একখানি তান্ত্রশাসনের যে একটি খণ্ডমাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অমুমিত হয় যে জাতবর্মার পরে হরিবর্মা রাজত্ব করেন। এই তান্ত্রশাসনখানির অবশিষ্ট অংশ না পাওয়া পর্যান্ত এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু হরিবর্মা নামে যে একজন রাজা ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ আছে। তুইখানি বৌদ্ধ-গ্রান্থর পুঁথি মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক হরিবর্মার রাজত্বের ১৯ ও ৩৯ সংবৎসরে লিখিত হইয়াছিল। হরিবর্মার মন্ত্রী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবদেব ভট্টের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; ইহাতেও হরিবর্মার উল্লেখ আছে। হরিবর্মার একখানি তান্ত্রশাসন সামস্ত্রসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। হুংখের বিষয় অগ্নিদ্ধ হওয়ায় এই তান্ত্রশান্তর পাঠ অনেক স্থলেই অস্পষ্ট ও

ত্র্বোধ। ইহাতে হরিবর্দ্ধার পিতার নাম আছে। ৺নগেজনাথ বস্ত ইহা জ্যোতিবর্দ্ধা পড়িয়াছিলেন কিন্ত ৺নলিনীকান্ত ভটুশালীর মতে ইহা সম্ভবত জাতবর্দ্ধা। এই পাঠ সভা হইলে বলিতে হইবে যে জাতবর্দ্ধার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবর্দ্ধা রাজ্যত্ব করেন।

হরিবর্ম্মার রাজধানী সম্ভবত বিক্রমপুরেই ছিল এবং তিনি প্রায় অর্জ শতাব্দীকাল যাবং রাজত্ব করেন। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে যে হরি নামক একজন সেনানায়ক কৈবর্ত্তরাজ ভীমের পরাজয়ের পর রামপালের সহিত স্থাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং প্রাক্দেশীয় এক বর্ম নরপতি স্থীয় পরিত্রাণের নিমিত্ত বিজ্ঞাী রামপালের নিকট উপটোকন পাঠাইয়াছিলেন। খুব সম্ভবত উক্ত হরি ও বর্ম নরপতি এবং হরিবর্ম্মা একই ব্যক্তি। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

হরিবর্মার পর তাঁহার পুত্র রাজ। ইইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও রাজ্যকালের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইহাদের মন্ত্রী ভবদেবভট্ট একজ্বন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং একখানি শিলালিপি হইতে তাঁহার ও তাঁহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের এই প্রকার কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের সঠিক বিবরণ বিশেষ ত্র্লভ, মুতরাং ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

রাদ্দেশের অলক্ষারস্করণ সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী ভবদের নামক জ্বনৈক বাহ্মণ গ্রেড় রাজার নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্রের পৌত্র আদিদের বঙ্গরাজ্ঞর বিশেষ বিশ্বাসভাজন মহামন্ত্রী, মহাপাঁত্র ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্জন শস্ত্র ও শাস্ত্রে তুল্য পারদর্শী ছিলেন এবং পশুত্তগণের সভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে খ্যাভি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পড়ী বন্দাঘটীয় এক ব্রাহ্মণকত্যার গর্ভে ভবদের ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত ও ফলসংহিতায় (জ্যোভিষ) পারদর্শী ছিলেন এবং হোরাশাস্ত্রে অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের ও স্মৃতির নূতন ব্যাখ্যা ও মীমাংসা সন্থন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ক্রিকলা, সর্ব্ব আগম (বেদ), অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অন্তর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে অন্ধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজা হরিবর্ম্মাদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রশক্তির প্রভাবে ধর্ম্মবিজয়ী রাজা হরিবর্ম্মা দীর্ঘকাল রাজ্যস্থ ভোগ করিয়াছিলেন। প্রশক্তিকারের বর্ণনা অনুসারে ভবদেবভট্ট একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। অভিরঞ্জিত

হইলেও ভবদেবের পাণ্ডিভ্যের বিবরণ যে আনেকাংশে সভ্য ভাহাতে সম্পেহ নাই, কারণ তাঁহার মীমাংসা ও শ্বৃতিবিষয়ক গ্রন্থ এখনও প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্য প্রসঙ্গে পরে ইহার আলোচনা করা হাইবে। ভবদেবের বালবলভীভূজক এই উপাধি ছিল। ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা ছুরাহ। আনেকেই মনে করেন যে বালবলভী কোন স্থানের নাম। কিন্তু ভীমসেন প্রণীত স্থাসাগরে এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই সক্ষত বলিয়া মনে হয়। বলভী শব্দের অর্থ বাটীর সর্বেবাচ্চ কক্ষ। এইরূপ এক বলভীতে ব্যাহ্মণ বালকগণের পাঠশালা ছিল। ইহাদের মধ্যে গৌড়দেশীয় বালক ভবদেব বৃদ্ধিমন্তায় ও বাক্চাভূর্য্যে সর্ব্বপেক্ষা প্রোষ্ঠ ছিল এবং অন্যান্থ বালকগণ তাহাকে বিশেষ ভয় করিত। এইজন্য গুরুমহাশয় এই বালককে বালবলভীভূজক এই উপাধি প্রদান করেন।

হরিবর্মা ও তাঁহার পুত্রের পর জাতবর্মার অপর পুত্র সামলবর্মা রাজা হন। মহারাজাধিরাজ সামলবর্মার রাজ্যকালের কোন বিশ্বাস্থাব্যা বিবরণ জানা যায় না, কিন্তু বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুলজী গ্রন্থ অনুসারে রাজা সামলবর্মার আমন্ত্রণে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ১০০১ শকে বাংলা দেশে আশমন করেন। আবার কোন কোন কুলজী মতে রাজা হরিবর্মাই বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। মোটের উপর বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতিহাস বর্ম্মাজবংশের সহিত জড়িত। কুলজীতে যে তারিখ (১০৭৯ অবল) আছে তাহা একেবারে ঠিক না হইলেও খুব বেশী ভুল বলা যায় না। কারণ জাতবর্মা তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক, প্রতরাং একাদশ শতাবদীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন; এবং তাঁহার পুত্রন্বয় হরিবর্মা ও সামলবর্মা একাদশ শতাবদীর শেষার্ম্মে ও দ্বাদশ শতাবদীর প্রত্নয় হরিবর্মা। ও সামলবর্মা একাদশ শতাবদীর শেষার্ম্মে ও দ্বাদশ শতাবদীর প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা সহজেই অনুমান করা হাইতে পারে।

সামলবর্মার পর তাঁহার পুত্র ভোজবর্ম। রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজধানী বিক্রমপুর হইতে তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বংসরে বেলাব-তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। এই তাম্রশাসনে ভোজবর্মা পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ্ব প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। স্কুতরাং ভিনি যে একজন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এরপ অন্থমান করা অসক্ষত নহে। কিন্তু ভোজবর্মার পরে এই বংশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত ত্বাদশ শতাব্দের প্রথম অর্চ্জে সেনরাজবংশীয় বিজয়সেন এই বর্মরাজবংশের উচ্ছেদ করেন।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### (সনরাজবংশ

#### ১। উৎপত্তি

সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষণণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটদেশের অধিবাসী ছিলেন। বস্বে প্রদেশ ও হায়জাবাদ রাজ্যের দক্ষিণ এবং মহীশূর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম ভাগ প্রাচীন কর্ণাটদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেনরাজগণের শিলালিপি অনুসারে তাঁহারা চক্রবংশীয় এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশের প্রাচীন কুলজীগ্রন্থে তাঁহাদিগকে বৈছ জাতীয় বলা হইয়াছে। আধুনিক কালে তাঁহাদিগকে কায়ক্ষ এবং বাংলাদেশের অক্সান্য স্থপরিচিত জাতিভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে সমসাময়িক লিপিতে তাঁহাদের নিজেদের উক্তিই সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। স্থতরাং সেনরাজগণ যে জাতিতে ব্রহ্মক্ষিত্র ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলা দেশে আসিবার পর তাঁহারা হয়ত বৈবাহিক সম্বন্ধ দারা বৈছ্য অথবা অন্ত কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এসম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

ব্দাক্তিয় একটি সুপরিচিত জাতি। অনেকে মনে করেন যে প্রথমে বাহ্মণ ও পরে ক্ষত্রিয় হওয়াতেই এই জাতির এরূপ নামকরণ হইয়াছে। দেন-রাজ্ঞগণের এক পূর্বপুরুষ ব্রহ্মবাদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই সময় কর্ণাটদেশে (বর্ত্তমান ধারবাড় জিলায়) সেন উপাধিধারী অনেক জৈন আচার্য্যের নাম পাওয়া ইহারা সেনবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বাংলার সেনরাজগণ এই জৈন আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহারা জৈনধর্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম ও পরবর্ত্তীকালে ধর্মচর্য্যার পরিবর্ত্তে শক্ত্রচর্য্যা গ্রহণ করেন। এই অনুমান কভদুর সত্য ভাহা বলা কঠিন।

সেনরাজগণ কোন্ সময়ে বাংলা দেশে প্রথম বসতিস্থাপন করেন সে সম্বন্ধে সেনরাজগণের লিপিতে যে ছুইটি উক্তি আছে তাহা প্রথমে পরস্পর বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে কথিত হইয়াছে যে সামস্তদেন রামেশর সেতৃক্ত পর্যাস্ত বহু শুদ্ধাভিযান করিয়া এবং ছুর্বভূত কর্ণাটলক্ষ্মী-লুপ্ঠনকারী শত্রুক্লকে ধ্বংশ করিয়া শেষ বয়সে গঙ্গাতটে পুণাশ্রেম জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বতঃই অমুমিত হয় যে সামন্তসেনই প্রথমে কর্ণাট হইতে বঙ্গালেশ আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। কিন্তু বল্লাল সেনের নৈহাটি ভাত্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে চক্রের বংশে জাত অনেক রাজপুত্র রাঢ়দেশের অলক্ষারস্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। এখানে স্পষ্ট বলা ইইয়াছে যে সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষণণ রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই তুইটি উক্তির সামপ্তসে সাধন করিতে হইলে বলিতে হয় যে কর্ণাটের এক সেনবংশ বছদিন যাবৎ রাঢ়দেশে বাস করিতেছিলেন। এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণাট দেশের সহিত্ত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণাট দেশে বহু যুদ্ধে নিজের শৌর্যারীর্যার পরিচয় দিয়া এই বংশের উন্নতির সূত্রপাত করেন এবং সন্তব্ত ইহার ফলেই তাঁহার পুত্র ছেমন্ত সেন রাঢ়দেশে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কি উপায়ে বিদেশীয় সেনগণ স্থান্ব কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া বাংলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা অভাবধি সঠিক নির্ণাত হয় নাই। কেহ কেহ অমুমান করেন যে তাঁহারা প্রথমে পালরাজগণের অধীনে সৈন্থাধ্যক্ষ অথবা অন্থ কোন উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পালরাজগণের হুর্বলতার সুযোগে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অমুমানের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে পালরাজগণের তামশাসনগুলিতে যে কর্মানের তালিকা আছে তাহার মধ্যে নিয়মিতভাবে 'গৌড়-মালব-খশ-হুণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-ভাট' এই পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থুতরাং সম্ভবত পাল রাজগণ খশ হুণ প্রভৃতির আয় কর্ণাটগণকেও সৈত্যদলে নিযুক্ত করিতেন এবং সেনবংশীয় তাহাদের নায়ক কোন সুযোগে ক্ষিমবঙ্গে ক্ষুত্র

কেহ কেহ বলেন যে কর্ণাটদেশীয় সেনরাজগণের পূর্ববপুরুষ কোন আক্রমণকারী রাজার সহিত দান্দিণাতা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমে শাসনকর্তা বা সামন্তরাজন্ধপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিন্ধিয়া খোলকার প্রভৃতি মহারাষ্ট্র নায়কগণের স্থায় ক্রমে পশ্চিম বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণাটের চালুকারাজ্ঞগণ যে একাধিকবার বজ্পদেশ আক্রমণ করেন ভাহা পূর্বেই বিলা ইইয়াছে। যুবরাজ বিক্রমাদিত্য আ ১০৬৮

আবদ গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেও পরে এইরূপ আরও বিজয়াভিযানের কথা চালুক্যগণের শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাকার শেষ অথবা ঘাদশ শতাকার প্রথম ভাগে আচ নামক চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের একজন সামস্ত বন্ধ ও কলিঙ্গ রাজ্যে স্থীয় প্রভূর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১২১ ও ১১২৪ অব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড়, মগধ ও নেপাল জয়ের উল্লেখ আছে। স্কুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে এই সমস্ত অভিযানের ফলেই কর্ণাট বংশীয় সেনগণ বঙ্গদেশে এবং নাজদেব মিথিলায় প্রভূত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কেহ কেহ অমুমান করেন যে সেনরাজগণের পূর্বপুরুষ চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল কর্ণাট-বাসী ছিলেন না, সূত্রাং পূর্বোক্ত অমুমানই অধিকতর বিখাসযোগ্য বলিয়ামনে হয়।

সেনরাজগণ যে সময় এবং যে ভাবেই বঙ্গদেশে আসিয়া থাকুন, সামস্ত-সেনের পূর্ব্বে তাঁহাদের কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সামস্তসেন কণিটদেশে অনেক যুদ্ধে যশোলাভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার পৌত্র বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার নামের সঙ্গে কোন রাজ্ব-সূচক পদবী ব্যবহৃত হয় নাই। অপর পক্ষে বিজয়সেনের লিপিতে তাঁহার পিতা হেমস্তসেন মহারাজাধিরাজ ও মাত। যশোদেবী মহারাজ্ঞী উপাধীতে ভূষিত হইয়াছেন। স্কুরাং হেমস্তসেনই এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হেমস্তসেন সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ এপর্যান্ত জানা যায় নাই। যদিও পরবর্ত্তীকালে তাঁহার পুত্রের লিপিতে তাঁহাকে মহারাজ্ঞাধিরাজ বলা হইয়াছে, তথাপি খুব সম্ভবত তিনি রামপালের অধীনস্থ একজন সামস্ত রাজা ছিলেন।

#### ২। বিজয়সেন

হেমন্তদেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত বিজয়গেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয়সেনের একখানি ডাত্রশাসন ও একখানি শিলালিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। ডাত্রশাসনখানিতে তাঁহার যে রাজ্যান্ধ লিখিত আছে ডাহার প্রকৃত পঠি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেই ইহাকে ৩২ এবং কেই ৬২ পঠি করিয়াছেন। এই শেষোক্ত মতই এখন সাধারণত গৃহীত হইয়া থাকে এবং ইহা সত্য হইলে বিজয়সেন আ ১০৯৫ অব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে তামশাসনোক্ত রাজ্যাক্ষ ৩২ পাঠ করিলে তিনি আ ১১২৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এরূপ অমুমানই যুক্তিসম্বত বলিয়া মনে হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পালরাজ রামপাল আ ১০৭৭ হইতে ১১২০ অবদ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। স্কুতরাং যদি বিজয়দেন ১০৯৫ অবদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বের প্রথম ১৫ বৎসর তিনি ক্ষুত্র ভূখণ্ডের অধিপতি এবং অন্তত কিছুকাল রামপালের সামস্ত ছিলেন এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। যে সমৃদয় সামস্তরাজ রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ একজন। কেহ কেহ অন্থুমান করেন যে এই বিজয়রাজই সেনরাজ বিজয়দেন। আবার বিজয়দেনের শিলালিপির উনবিংশ শ্লোকে গৃঢ় শ্লেষ অর্থ কল্পনা করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিজয়দেন কৈবর্তিরাজ দিব্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অন্থুমান ভিত্তিহীন বিশ্বয়াই মনে হয়।

রামপালের মৃত্যুর পর যখন পালরাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল তথনই বিজয়সেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিবার স্থযোগ পাইলেন। শ্রবংশীয় রাজকত্যা বিলাসদেবী তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। রামপালের সামন্ত রাজগণের মধ্যে অরণ্য প্রদেশস্থ সামন্তবর্গের চূড়ামণি অপর-মন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশুরের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশুরের নাম পাওয়া যায়। স্কুতরাং একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাঢ় অথবা ইহার অধিকাংশ শ্রবংশীয় রাজগণের অধীনে ছিল। সম্ভবত বিলাসদেবী এই বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিজয়সেন রাঢ়দেশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার স্থবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণাটরাজের সামন্ত আচ কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রভৃত্ব স্থাপনই সম্ভবত কর্ণাটদেশীয় বিজয়সেনের শক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ।

যে উপায়ে হউক বিজয়সেন যে রামপালের মৃত্যুর অনতিকালপরেই সমগ্র বঙ্গদেশে প্রভূত স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বর্মরাজ্ঞকে পরাজ্ঞিত করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বন্ধ অধিকার করেন। তাঁহার দেওপাড়া শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে নাহা, বীর, রাঘব ও বর্জন নামক রাজগণ ভাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হন এবং তিনি কামরূপরাজ্ঞকে দ্রীভূত,

কলিঙ্গরাজকে পরাজিভ এবং গৌড়রাজকে ক্রভ পলায়ন করিভে বাধ্য করেন।

বিজয়সেনের স্থায় কর্ণাটদেশীয় নাস্থাদেব মিথিলায় রাজত স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনিও বঙ্গদেশ অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন
এবং এই স্তেই বিজয়সেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া
নাস্থাদেব বঙ্গজায়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বীর, বর্দ্ধন ও
রাঘব এই তিনজন রাজা কোথায় রাজত করিতেন তাহা নিশ্চিত বলা
যায়না।

বিজয়সেন কর্ত্বক পরাজিত গোড়রাজ যে মদনপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত দেওপাড়া নামক স্থানে বিজয়সেনের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ঐ স্থানে প্রচ্যামেশ্বরের এক প্রকাশু মন্দির নির্দ্মাণ করিয়াছিলেন। স্কুতরাং বরেন্দ্রের অন্তর এক অংশ যে বিজয়সেনের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কামরূপ ও কলিজের অভিযানের ফলে বিজয়সেন কি পরিমাণ ঐ তুই রাজ্যে স্থীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে সম্প্র পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বিজয়সেনের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে কামরূপ ও কলিজে কোন অভিযান প্রেরণ করা সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না।

এইরপে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে এক অথগু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালরাজগণ মগধে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের এক অংশে তাঁহাদের কোন আধিপতা ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু বঙ্গদেশের অক্য কোনও স্থানে তাঁহাদের যে কোন প্রকার প্রভূত্বই ছিল না সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

দেওপাড়া লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্ম বিজয়সেনের নৌ-বিতান গঙ্গানদীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। এই রণসজ্জার উদ্দেশ্য ও ফলাফল কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। সম্ভবত মগধের পাল ও গাহড়বাল এই তুই রাজশক্তির বিরুদ্ধেই ইহা প্রেরিড হইয়া-ছিল। যদি ইহা রাজমহল অভিক্রম করিয়া থাকে তাহ। হইলে বলিতে হইবে যে ব্রেক্স ও মিথিলা এই উভয় প্রদেশেই বিজয়সেনের শক্তি দৃঢ্ভাবে প্রভিষ্ঠিত হটয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা যে বিশেষ সফল হইয়াছিল দেওপাড়া লিপির বর্ণনা হইতে এরূপ মনে হয় না।

বিজয়সেনের রাজ্য বাংলার ইতিহাসে বিশেষ একটি স্মরণীয় ঘটনা। বহুদিন পরে আবার একটি দৃঢ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে মুখ ও শাস্তি আনয়ন করিয়াছিল। পালরাজত্বের শেষ যুগে বাংলার রাজনৈতিক একতা বিনষ্ট ছইয়াছিল এবং কুজ কুজ সামস্তরাজগণ স্বীয় স্বার্থের প্রেরণায় বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ভূলিয়া পরস্পর কলহে মত্ত ছিলেন। অর্থ ও রাজ্যের লোভ দেখাইয়া রামপাল ইহাদিগকে কিছুদিনের জন্ম স্বপক্ষে আনিয়াছিলেন. কিন্তু ইহাদিগকে দমন করিয়া দৃঢ় অখণ্ড রাজশক্তির প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বিজয়দেন ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপে বাংলায় এক নূতন গৌরবময় যুগের সূচনা হইল। বিজয়সেন এইরূপ কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তন না করিলে বাংলাদেশে পুনরায় অরাঞ্কত।ও মাৎস্তস্থায়ের প্রাত্রভাব হইত। সাধারণ একজন সামস্তরাজের পদ হইতে নিজের বৃদ্ধি সাহস ও রণ-কৌশলে বিজয়সেন বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব ও অসামান্ত ব্যক্তিছের পরিচায়ক। তিনি পরমেশ্বর পরমভট্রারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'অরিরাজ-রুষভশঙ্কর' এই গৌরবসূচক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজতে যে বাংলায় নব্যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল কবি উমাপতিধর রচিত দেওপাড়া প্রশস্তি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অত্যক্তি দোষে দ্যিত হইলেও এই প্রশন্তির মধ্যে এক নবজাগ্রত জাতি ও রাজ-শক্তির আশা আকাজ্ঞাও আদর্শ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এবং বিজয়সেনের এক বিরাট মহিমাময় চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীহর্য-রচিত বিজয়-প্রশস্তি ও গোড়োববীল-কুল-প্রশস্তি বিজয়সেনের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

#### ৩। বল্লালসেন

আ ১১৫৮ অবেদ বিশ্বয়সেনের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লালসেনের একখানি ভাত্রশাসন এবং ভাঁহার রচিত দানসাগর এবং অস্কৃতসাগর নামক ছইখানি গ্রন্থ হইতে ভাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ জানা যায়। এতথ্যতীত 'বল্লাল-চরিত' নামক ছইখানি

প্রস্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে বল্লালসেনের অনেক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বল্লালচরিতের একখানি প্রস্থের পূপিকা হইতে জ্ঞানা যায় যে ইহার প্রথম চূইখণ্ড বল্লালসেনের অমুরোধে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট কর্তৃক ১৩০০ শকাব্দে, এবং তৃতীয় খণ্ড নবদ্বীপাধিপতির আদেশে গোপালভট্টের বংশধর আনন্দভট্ট কর্তৃক ১৫০০ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল। বল্লালচরিতের দ্বিতীয় প্রস্থ নবদ্বীপের রাজা বৃদ্ধিমন্তখানের আদেশে আনন্দভট্ট কর্তৃক ১৪০২ শকাব্দে রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে প্রথম প্রস্থধানি জ্ঞাল এবং দ্বিতীয় প্রস্থধানিই প্রকৃত বল্লালচরিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। উভয় প্রস্থই কতকণ্ডলি বংশাবলী এবং জ্ঞান-প্রবাদের সমন্তিমাত্র এবং ইহার কোনখানিই প্রামাণিক বা অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবত যোড়শ কি সপ্তদশ শতালীতে কেবলমাত্র প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ চুইখানি লিখিত হইয়াছিল এবং উনবিংশ শতালীতেও ইহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। স্তরাং বল্লালচরিতের কোন উক্তি অন্য প্রমাণভাবে বিশ্বাস্যোগ্য বলিয়া প্রহণ করা সঙ্গত নহে।

দানসাগর ও অন্তুত্সাগরের উপসংসারে বল্লালসেনের পরিচায়ক কয়েকটি শ্লোক আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে গুরু অনিক্ষরে নিকট বল্লালসেন বেদস্ত্তিপুরাণ প্রভৃতি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বল্লালসেন যে যাগযজ্ঞাদি ধর্মামুষ্ঠানে রত প্রবীণ শাস্ত্রবিং পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার রচিত উক্ত তুইখানি গ্রন্থই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এদেশে বল্লালসেনের সম্বন্ধে যে সম্দ্র প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। বঙ্গীয় কুলঞ্জী গ্রন্থে কৌলীয় প্রথার উৎপত্তির সহিত বল্লালসেনের নাম অক্তেগভাবে জ্বড়িত। বাংলা দেশ বিজ্ঞাসেনকে ভূলিয়া গিয়াছে কিন্তু বল্লালসেনের নাম ও স্মৃতি এদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। খুব সম্ভবত বল্লালসেনের একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল। ছই তিন শত বৎসর পরেও ইহা বর্ত্তমান ছিল, অন্ততঃ ইহার সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দন প্রণীত স্মৃতিতত্ত্বের একখানি পুঁথিতে 'বল্লালসেন দেবাছত বিশ্বাক্ষর লিখিত শ্লীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের একখানি পুঁথিতে 'বল্লালসেন দেবাছত বিশ্বাক্ষর লিখিত শ্লীহয়শীর্ষপঞ্চরাতেয়' পুস্তকের উল্লেখ আছে।

প্রধানত যাগয়জ্ঞ, শাস্ত্রচর্চা ও সমাজসংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে নিষুক্ত থাকিলেও বল্লালসেন যুদ্ধবিগ্রহ হইতে একেবারে নিরস্ত্র থাকিতে পারেন নাই। অন্তুতসাগরে তাঁহাকে "গোড়েন্দ্র-কুঞ্জরালান-স্কন্তবান্তর্মহীপতিঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে গৌড়রাজের সহিত তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গৌড়রাজ সম্ভবত গোবিন্দপাল, কারণ তিনি গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গোবিন্দপাল মগধে রাজ্জ করিতেন এবং ১১৬২ অব্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়। স্বভরাং খুব সম্ভব বল্লালসেনের ২স্তেই তিনি প্রাজিত ও রাজ্যচ্যত হন। বল্লালচরিতে বল্লাল-সেনের মগধ-ব্যায়র উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে পিতার জীবদ্দশায় তিনি মিথিলা জয় করেন। মিথিলা যে সেনরাজ্যের অন্তভু্ক্ত ছিল এরূপ অমুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত নাম্যদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী যুগে মিথিলার কোন বিশ্বাস্যোগ্য বিবরণ ঐ দেশীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয়ত প্রচলিত ও মুপ্রসিদ্ধ জনপ্রবাদ অমুসারে বল্লালসেন স্বীয় রাজ্য রাচ, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। তৃতীয়ত বল্লালদেনের পুত্র লক্ষ্মণদেনের নামযুক্ত সংবৎ মিথিলায় অভাবধি প্রচলিত আছে। মিথিলার বাহিরে অন্ত কোন স্থানে এই অবদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এরপে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মিথিলা দেনরাজ্যভুক্ত না হইলে তথায় এই অব্দ প্রচলনের কোন স্থায়সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় ন'। 💸 তরাং বল্লালদেন মিথিলা জন্ধ করিয়াছিলেন এই প্রবাদ সতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বল্লালসেন যে পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সম্ভবত মিথিলা ও মগধের কতকাংশ তাঁহার রাশ্যভুক্ত ছিল। তিনি চালুক্যরাজের (সম্ভবত দ্বিতীয় জগদেকমল্ল) তৃহিতা রামদেবীকে বিবাহ করেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সেনরাজগণের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাংলার বাহিরে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পিতৃভূমি কর্ণাটের সহিতও তাঁহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পিতার অমুকরণে বল্লালসেন সম্রাটস্চক অস্থাস্থ পদবীর সহিত 'অরিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্কর' এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বল্লালসেন যে কেবল রাজগণের নহে বিদ্যানমগুলীরও চক্রবর্তী ছিলেন প্রশক্তিকারের এই উক্তি অনেকাংশে সত্য।

শস্ত্রচালনা ও শাস্ত্রচর্চায় জীবন অভিবাহিত করিয়া রাজ্যবিত্ল্য বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং তাঁহাকে সাম্রাজ্যবন্দারপ মহাদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া সন্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গল্পাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্ধক শেষজীবন অভিবাহিত করেন। অভ্তুসাগরের একটি শ্লোক হইতে আমরা এই বিবরণ পাই। এই শ্লোকের এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ রাজা ও রাণী স্বেচ্ছায় গলাগর্ভে দেহভাগ করিয়াছিলেন।

#### 81 四期에(河平

১১৭৯ অব্দে লক্ষ্ণসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালের আটখানি তাম্রশাসন, তাঁহার সভাকবিগণরচিত কয়েকটি স্তুতিবাচক শ্লোক, ভাঁচার পুত্রন্থরে ভাত্রশাসন ও মুসলমান ঐতিহাসিক মীন্হাজুদ্দিন বিরচিত ভবকাং-ই-নাসিরী নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার রাজ্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বা**ল্যকালেই** তিনি পিতা ও পিতামহের স**ঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত** হইয়া রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার তুইখানি ডাম্রণাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি কৌমারে উদ্ধত গৌড়েশ্বরের প্রীহরণ ও যৌবনে কলিক দেশে অভিযান করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধে কাশিরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ভীক প্রাগ্রেল্যাভিষের (কামরূপ-আসাম) রাজ। তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া-ছিলেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই গৌডেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্থতরাং পুব সম্ভবত কুমার লক্ষ্মণসেন পিতা অথবা পিতামহের রাজ্জ্কালে গৌড়ে যে অভিযান করিয়া-ছিলেন প্রশস্তিকার এস্থলে ভাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশস্তিকার অ্যাত্র লিখিয়াছেন যে লক্ষ্ণসেন নিজভুজবলে সমর-সমুক্ত মন্থন করিয়া গৌড়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়সেন গৌড়রাজাকে দ্রীভূত করিলেও তাহার রাজ্যকালে গোড়বিজয় সন্তবত সম্পূর্ণ হয় নাই! কারণ গোবিন্দপাল গৌডেশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন এবং বল্লালসেনকে গৌড়ে অভিযান করিতে হইয়াছিল। লক্ষণসেনই সম্ভবত সম্পূর্ণরূপে গৌড়দেশ জয় করেন। কারণ রাজধানী গৌড়ের লক্ষণাবতী এই নাম সম্ভবত লক্ষণসেনের নাম অনুসারেই হইয়াছিল এবং সর্ববপ্রথম তাঁহার ভাত্রশাসনেই সেনরাজগণের নামের পুর্বে গৌডেশর এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মণসেনের কলিজ ও কামরূপ জয়ও সম্ভবত তাঁহার পিতামহের রাজ্ঞা-কালেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ বিজয়সেনের রাজ্যকালেই এই ত্ই দেশ বিজ্ঞিত হইয়াছিল। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে গোড়ের স্থায় এই ত্ই রাজ্যও লক্ষ্মণসেনই সম্পূর্ণরূপে জয় করেন এবং এইজ্ঞ তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার পুত্রবয়ের তাদ্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে ডিনি সম্প্রতীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, কাশীতে ও প্রয়াগে যজ্ঞযুপের সহিত 'সমরজ্ঞয়ুত্ত' স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ কলিঙ্গ ও উৎকল উভয় দেশেই রাজ্য করিতেন। সম্ভবত লক্ষ্মণসেন কোন গঙ্গরাজ্ঞাকে পরাজিত করিয়াই পুরীতে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন পশ্চিমদিকে গাহড়বাল রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার বিজয়াভিযান স্টিত করিডেছে। পালবংশের পতনের পুর্বেই যে গাহডবাল রাজ্বণ মগ্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা পুর্বেব বলা ভরষাছে। বিজয়সেন নৌবাহিনী পাঠাইয়াও তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন জয়লাভ করিতে পারেন নাই। বল্লালসেন কিছু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট করায় গাহডবালগণ মগ্রে আরও অধিকার বিস্তারের স্থযোগ পাইলেন। গাহড়বালরাজ বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ১১৬৯ হইতে ১১৯০ অব্দের মধ্যে মগধের পশ্চিম ও মধ্যভাগ গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গাহডবাল রাজ্যের পুর্বাদিকে এইরূপ দ্রুত বিস্তার সেনরাজ্যের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক হওয়ায় লক্ষ্মণদেনের সহিত গাহড়বাল রাজের যুদ্ধ অবশ্রস্তাবী হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ জানা না থাকিলেও শক্ষাণসেন যে এই যুদ্ধে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মগুধের মধাভাগে গ্যা জিলায় যে লক্ষণসেন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত তুইখানি লিপিতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গাহড্বালরাজ জয়চন্ত্রের লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ১৯৮২ হইতে ১১৯২ অব্দের মধ্যে তিনি গ্যায় রাজ্য করিতেন। তাঁহাকে পরাজিত না করিয়া লক্ষ্মণসেন কখনও গয়া অধিকার করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেন কর্ত্তক জয়চন্দ্রের পরাজ্যের এরূপ স্পন্ট প্রমাণ বিভাগান থাকায় লক্ষ্মণসেন যে কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন তাত্র-শাসনের এই বিশিষ্ট উক্তি নিছক কল্পনা মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এইরাপে দেখা যায় যে উত্তরে গোড়, পূর্ব্বে কামরাপ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ-রাজকে পরাকৃত করিয়া লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক রাজ্য অক্ষ্ম এবং স্থৃদৃঢ় করিভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পশ্চিমে তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহ অপেক্ষা অধিকতর সক্ষ্মতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং অন্তত মগধে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু ও সেনরাজ্যধ্বংসের বহুকাল পরেও মগধে তাঁহার রাজ্ঞাশেষ হইতে সংবৎসর গণনা করা হইত। মগধে লক্ষ্মণসেনের ক্ষমতা যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত চইয়াছিল ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লক্ষণসেনের তুই সভাকবি উমাপতিধর ও শরণ রচিত কয়েকটি শ্লোকে এক রাজার বিজ্ঞয়কাহিনীর উল্লেখ আছে। শ্লোকগুলিতে রাজার নাম নাই কিন্তু তিনি যে প্রাগ্রেজ্যাতিষ (কামরূপ), গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন এবং চেদি ও শ্লেচ্ছরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। এই সমৃদয় শ্লোক যে লক্ষ্যণসেনকে উদ্দেশ করিয়াই তাঁহার সভাকবিরা রচনা করিয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। কারণ চেদি ও শ্লেচ্ছরাজের পরাজয় ব্যতীত অস্থান্ত বিজয়কাহিনী যে লক্ষ্যণসেনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য পূর্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। মুতরাং লক্ষ্যণসেন যে চেদি (কলচুরি) ও কোন শ্লেচ্ছরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এরূপ অন্থমান অসঙ্গত নহে। রতনপুরের কলচুরিরাজগণের সামস্ত বল্লভরাজ গৌড়রাজকে পরাভৃত করিয়াছিলেন, মধ্য প্রদেশের একথানি শিলালিপিতে এরূপ উল্লেখ আছে। মুতরাং লক্ষ্যণসেনের সহিত চেদিরাজের সংঘর্ষ সম্ভবত ঐতিহাসিক ঘটনা। এই যুদ্ধে তুইপক্ষই জয়ের দাবা করিয়াছেন —মুতরাং ইহার ফলাফল অনিশ্চিত বলিয়াই গ্রহণ কারিতে হইবে।

উন্নিথিত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে লক্ষ্মণসেন বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সারাজীবনই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ধর্ম্মপাল ও দেব শালের পরে বাংলার আর কোন রাজা তাঁহার স্থায় বাংলার সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধে এরপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইলেও রাজা লক্ষ্মণসেন শাল্র ও ধর্মচর্চ্চায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার অন্ত্তসাগর প্রান্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার নির্দ্দেশক্রমে লক্ষ্মণসেন এই প্রান্থ সমাপ্ত করেয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার নির্দ্দেশক্রমে লক্ষ্মণসেন এই প্রান্থ সমাপ্ত করেন। লক্ষ্মণসেন নিজে স্কবি ছিলেন এবং তাঁহার রচিত করেকটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। ধোয়া, শরণ, জয়দেব, গোবর্জন এবং উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁহার রাজসভা অলম্ভত করিতেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও ধর্মাধাক্ষ হলায়ুধ ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। জয়দেব এখনও একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি বলিয়া জগছিখাতে। তাঁহার মধুর বৈষ্ণব পদাবলী এখনও ভারতের ঘরে ঘরে গীত হইয়া থাকে।

লক্ষাণসেন নিক্তেও বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। বিজয়সেন ও

বল্লালসেন প্রম-মাহেশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহাদের তামশাসনে প্রথমেই শিবের প্রণাম ও স্তুতিবাচক শ্লোক এবং মুদ্রায় কুলদেবতা সদাশিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। লক্ষ্ণাসেন সদাশিব মুদ্রার পরিবর্ত্তন করেন নাই কিন্তু তিনি প্রম-মাহেশ্বরের পরিবর্ত্তে প্রমবৈষ্ণব উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার তামশাসনগুলি নারায়ণের প্রণাম ও স্তুতিবাচক শ্লোক দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। স্তরাং লক্ষ্ণাসেন কৌলিক শৈব ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ইহাই সম্ভবপর ৰলিয়া মনে হয়।

লক্ষণসেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তথন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। প্রায় ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া এই অশীতিপরবৃদ্ধ রাজা পিতার ন্যায় গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে গমন করেন। তাঁহার এই শেষ বয়সে রাজ্যে আভ্যন্তরিক বিপ্লবের সূচনা দেখা যায়। ১১৯৬ অব্দের একথানি তাদ্রশাসন হইতে জ্ঞানা যায় যে ডোম্মনপাল নামক একব্যক্তি স্থন্দরবনের খাড়ী পরগণায় বিজ্ঞোহী হইয়া এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সময় আর্য্যাবর্ত্তেও বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। তুরক্ষজাতীয় ঘোর দেশের অধিপতি মহম্মদ ঘোরী চৌহান পৃথীরাজ ও গাহড়বাল জ্মচক্রকে পরাজিত করিয়া ক্রেমে ক্রমে প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থানে নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রসিদ্ধ রাজপুত রাজ্যগুলি একে একে বিজ্ঞো তুর্কীগণের পদানত হয়। ক্রমে তুর্কীগণ যুক্তপ্রদেশ অধিকার করিয়া মগধের সীমান্তে উপনীত হইল।

এই ঘোর ছলিনে লক্ষ্মণসেন স্বীয় রাজ্য রক্ষার কি উভোগ করিয়াছিলেন ভাষা জানিবার কোন উপায় নাই। বাঙ্গালী অথবা ভারতীয় কোন লেথক রচিত দেশের এই দুর্য্যোগময় যুগের কোন বিবরণই পাওয়া যায় নাই। ইহার অর্দ্ধশতান্দী পরে তুকী বিজেতার সভাসদ্ ঐতিহাসিক লোকমুখে সেনরাজ্য জয়ের যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়াই এই যুগের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। আর সেই ইতিহাসেরও প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া তাহার বিকৃত ব্যাখ্যান ঘারা কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন যে ১৭ জন তুরস্ক অশ্বারোহী বলদেশ জয় করিয়াছিল এবং এই অন্তুত উপাখ্যানে বিশ্বাস করিয়া অনেকেই লক্ষ্মণসেনকে কাপুক্ষ বলিয়া হতপ্রজ্ঞা করিয়া আসিতেছে। এইজক্মই এই বিষয়টির একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রায়েজন।

## ে। তুরুক্ষ সেশা কর্তৃক গৌড় জয়

তবকাং-ই-নাসিরী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তুরস্কর্গণ কর্ত্ত মগধ ও গৌড় ভ্রের সর্ববিপ্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার মীন্হাজুদ্দিন দিল্লীর স্থলতানের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আ ১২৬০ অব্দের কিছু পরে এই ইতিহাস রচনা করেন। গৌড় ও মগধ জয়ের সম্বন্ধে কোন সরকারী বিবরণ বা দলিল তাঁহার হস্তগত হয় নাই। মগধ জয়ের ৪০ বৎসর পরে লক্ষ্মণাবতী নগরীতে ত্ইজ্বন বন্ধ সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহারা এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং ইহাদের নিকট শুনিয়াই মীন্হাক্ত মগধ জয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন। গৌড়ের অভিযানে লিপ্ত ছিল এরপ কোন ব্যক্তির সহিত সম্ভবত তাঁহার দেখা হয় নাই। কারণ তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে বিশ্বাসী লোকদের নিকট হইতে তিনি গৌড় বিজ্ঞায়ের কাহিনী শুনিয়াছেন।

এইরপে অর্দ্ধশতাব্দী পরে কেবলমাত্র লোকমুখে শুনিয়া মীন্থাজ মগধ ও গোড় জয়ের যে ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল:—

"মুহম্মদ বথতিয়ার নামক খিলজীবংশীয় একজন ত্রস্ক দেনানায়ক উপযুক্ত কর্মান্সন্ধানে মহম্মদ ঘোরী ও কুতবৃদ্ধিনের নিকট গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে অযোগায়ে মালিক হুসামুদ্ধিনের অনুগ্রহে চুণারপড়ের নিকট হুইটি পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখান হইতে বখতিয়ার হুই বৎসর যাবৎ মগধের নানান্থান লুঠন করেন এবং লুঠিত অর্থের দ্বারা সৈক্ত ও অন্ত্রশন্ত সংগ্রহ করিয়া অবশেষে হুইশত অশ্বারোহী সৈত্তসহ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া 'কিল্লা বিহার' অধিকার করেন। ইহার মুণ্ডিত-মন্তক অধিবাসীদিগকে নিহত ও বিস্তর জব্য লুঠন করার পরে আক্রমণকারীগণ জানিতে পারিলেন যে ইহা বস্তুত 'কিল্লা' বা দুর্গনিহে, একটি বিভালয় মাত্র, এবং হিন্দুর ভাষায় ইহাকে 'বিহার' বলে।

"কিল্লা বিহারের লুন্তিত ধনরত্ব সহ বৃষ্ঠিয়ার স্বয়ং দিল্লীতে গিয়া কুতবুদ্দিনের সহিত সাক্ষাং করেন এবং বহু সন্মান প্রাপ্ত হন। দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিহার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন।

"এই সময়ে রায় লখমনিয়া রাজধানী 'মুদীয়া'তে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পিভার মৃত্যুসময়ে ভিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁহার জন্মকালে দৈৰজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলিল যে যদি এই শিশুর এখনই জন্ম হয় ভবে সে কখনই রাজ। হইবে না, কিন্তু মার ছই ঘণী পরে জ্বিলে সে ৮০ বংসর রাজ্জ্ব করিবে। এই কথা শুনিয়া রাজ্জ্মাতার আদেশে তাঁহার ছই পা বাঁধিয়া মাথা নীচের দিকে করিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নামান হয়, কিন্তু পুত্র প্রসবের পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রায় লখমনিয়া ৮০ বংসর রাজ্জ্ব করিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানের একজ্বন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।

"বথতিয়ার কর্তৃক বিহার জ্বারের পরে তাঁহার বীরত্বের থাতি মুদীয়ায় পৌছিল। দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজ্ঞাকে বলিলেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে তুরক্ষেরা এ দেশ জ্বয় করিবে, এবং তাহার কাল উপস্থিত, স্কুতরাং অবিলম্বে পলায়ন করাই সক্ষত।" রাজার প্রশ্নোত্তরে তাঁহারা জানাইলেন যে তুরক্ষ বিজ্ঞাীর চেহারা কিরূপ তাহাও শাস্ত্রে লেখা আছে। গুপ্তাচর পাঠাইয়া বণতিয়ারের আকৃতির বিবরণ আনান হইলে দেখা পেল যে শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তখন বহু ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ মুদীয়া হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু রাজা লখমনিয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

<sup>\*</sup>ইঠার এক বৎসর পরে বখতিয়ার একদল সৈতা অন্ত্রশন্ত্রে সচ্ছিত করিয়া বিহার হইতে যাত্র। করিলেন। তিনি এরপ ক্রতগতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে যখন অত্ত্ৰিতভাবে তিনি সহসা মুদীয়া পৌছিলেন, তখন মাত্র ১৮ জন অখারোহী তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারিয়াছিল, বাকী সৈত্য পশ্চাতে আসিতে-ছিল। নগরদারে উপস্থিত হইয়া বথতিয়ার কাহাকেও কিছু নাবলিয়া এমন धीरत छुए मुक्की गुगम महरत श्रायम कतिराम य लारकता भरन कतिल य সম্ভবত ইহারা একদল সওদাগর, অশ্ব বিক্রেয় করিতে আসিয়াছে। বখতিয়ার যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইলেন তখন রুদ্ধ রাজা লখমনিয়া মধ্যাক্তভোজন করিতেছিলেন। সহসা প্রাসাদদারে এবং নগরীর অভ্যন্তর হইতে ভুমুল কলরব শোনা গেল। লথমনিয়া এই কলরবের প্রকৃত কারণ জানিবার পূর্বেই বখভিয়ার সদলে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া অমুচরগণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তথন রাজা নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ বার দিয়া বাহির হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। বখভিয়ারের সমুদয় সেনা সুদীয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ নগরী ও তাহার চতু পার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহ অধিকার করিল এবং বৰভিয়ারও সেখানেই বসতি স্থাপন করিলেন। ওদিকে রায় লখমনিয়া সঙ্কনাৎ ও বঙ্গের অভিমুখে প্রস্তান করিলেন। তথায়

তাল্পদিন পরেই তাঁহার রাজ্য শেষ হইল, কিন্তু তাঁহার বংশধ্রগণ এখনও বন্ধ দেশে রাজ্যুত করিতেছেন।

"রায় লখমনিয়ার রাজ্য অধিকার করার পরে বখতিয়ার ধ্বংসপ্রায় ফুদীয়া ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে যে স্থান লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত সেই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন।"

বথতিয়ার থিলজী কর্তৃক বাংলাদেশ জয় সম্বন্ধে যত কাহিনী ও মতবাদ প্রচলিত আছে তাহা উল্লিখিত বিষরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অক্ত কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। মীন্হাজুদ্দিনের বিবরণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও প্রচলিত বিশ্বাস অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমত "সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে" কাপুরুষ লক্ষ্মণসেন "সোণার বাংলা রাজ্য" বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কবিবর নবীনচন্দ্রের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বখতিয়ার যখন নগরদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত মাত্র ১৮ জন অখারোহী সৈম্ম ছিল, কিন্তু বাকী দৈশু নিকটেই পশ্চাতে ছিল। কারণ যে সময় বথতিয়ার রাজবাড়ী পৌছিয়া-ছিলেন সেই সময়ই এই সৈকা বা অন্তত তাহার এক বড় অংশ সহরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে নগরমধ্যে যে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল বখডিয়ার র।জপ্রাসাদে প্রবেশের পূর্বেই রাজার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছিল। স্থভরাং লক্ষ্মণদেন যথন পলায়ন করিয়াছিলেন তখন বথতিয়ারের বছ সৈতা নগরমধ্যে ছিল। তারপর যখন সকল সৈতা পৌছিল তখনই নদীয়া অধিকৃত হইল। বর্ণতিয়ারের এইদিনকার অভিযানে কেবল এই নগরটিই অধিকৃত হইয়াছিল---সমস্ত বঙ্গদেশ তো দূরের কথা গৌড়ের অপর কোন অংশই বিজিত হয় নাই।

যথন ত্রক্ষ আক্রমণের আশক্ষায় নদীয়ার অধিবাসীরা বৎসরাবধি অক্সত্র পলাইতে ব্যস্ত ছিল তথন এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ ও সভাসদ্ প্রতিতগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্থতরাং প্রজাবর্গ অপেক্ষা রাজার শোর্য্য ও সাহস অনেক বেশী পরিমাণেই ছিল। যথন নগররক্ষীগণের মূর্যভায় বা অক্য কোন কারণে বিনা বাধায় তুরক্ষ সৈক্সগণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল, তথন অতর্কিতে সহসা আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধ রাজার পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। স্থতরাং ইছাকে কোনমতেই কাপুরুষতার দৃষ্টাস্ত বলা যায় না।

মীন্হাজুদ্দিনের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লক্ষণসেনের

চরিত্রে দোষারোপ করেন তাঁহারা ভূলিয়া যান যে মীন্হাজুদ্দিন স্বয়ং তাঁহার বহু স্থাতি করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণসেনকে হিন্দুছানের "রায়গণের পুরুষামুক্ত্রেমিক খলিফাস্থানীয়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্থতরাং মীন্হাজুদ্দিনের মতে লক্ষ্মণসেন আর্যাবর্ত্তের রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি পৃথীরাজ ও জয়চাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তাঁহার দানশীলভার স্থ্যাতি ও শাসনরীতির প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি সাধারণত মুসলমান লেখকেরা অমুসলমান সম্বন্ধে যে প্রকার উক্তি করেন না, তিনি লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে তাহাও করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে "স্থলতান করিম কুতবৃদ্ধীন হাতেন্যুজ্জান" বা সেই যুগের হাতেম কুতবৃদ্ধীনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং আলাহর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন যেন তিনি "পরলোকে লক্ষ্মণসেনের শান্তির (যাহা অমুসলমান মাত্রেরই প্রাপ্য) লাঘ্র করেন।"

স্থানাং মীন্চাজ্দিনের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও লক্ষনসেনের চরিত্র ও খ্যাতি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ করিতে হয়। বখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া অধিকারের জন্ম যে বৃদ্ধ রাজা অপেকা তাঁহার মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষণণ ও প্রজাবর্গই অধিকতর দায়ী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যিনি আকৌমার যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্যাবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ, বারাণসী ও প্রয়াগে যাঁহার বীর্দ্ধ খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল, মীন্হাজুদ্দিনের লেখনী তাঁহার পূত চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা জেপন করে নাই।

কিন্তু মীন্গাজুদিনের নদীয়া অভিযান কাহিনী সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। যে বিশ্বাসী লোকেরা তাঁহাকে সংবাদ যোগাইয়াছিল, তাহাদের জ্ঞান ও বৃদ্ধি কভদূর ছিল, তাহা লক্ষ্মণ্সেনের অন্তুত জ্ঞাবিবরণ ও তাঁহার ৮০ বৎসর রাজ্বতের কথা হইতেই বৃঝা যায়। বিশেষত এই কাহিনীর মধ্যে অনেক স্পরিচিত প্রবাদ, কথা ও অবিশ্বাস্থ ঘটনার সমাবেশ আছে বিশ্বর আক্রমণ সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্ত্রবাদী' চচ্নামা নামক গ্রন্থে সিম্বুদেশ সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রবাদীর মূল্য যাহাই হউক, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে নদীয়া আক্রমণের অন্তত এক বৎসর পূর্বের ইহার সম্ভাবনা রাজকর্ম্মচারীরা জ্ঞাত ছিলেন। অথচ বখতিয়ার বিহার হইতে নদীয়া পৌছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার অভিযানের কোন সংবাদ সেন রাজদর্বারে পৌছিল না। যে সময় ভ্রক্ষ সেনা কর্ত্বক দেশ আক্রান্ত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা

বিজ্ঞমান, সেই সময়ে রাজধানীর বারবক্ষাকারীরা ১৮ জন অশ্বারোহী তুর্কীকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতে দিল এবং অক্তাশত্তে স্থ্যজ্জিত বর্দ্মার্ত সৈম্প্রকে অশ্বারসায়ী বলিয়া ভূল করিল; নগররক্ষীরাও কোন সন্দেহ করিল না এবং বখতিয়ার বিনা বাধায় রাজপ্রাসাদের তোরণ পর্যান্ত পৌছিলেন; যখন বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈম্প্রদল নগরে প্রবেশ করিল তখনও এই অগ্রগামী ১৮ জন অশ্বারোহীকে সন্দেহ করিয়া কেহ তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না! রাজার দেহরক্ষী বা সৈম্প্রদল অবশ্বই ছিল; এবং যখন রাজা স্বয়ং নদীয়াতে ছিলেন তখন অস্তুত একদল রাজসৈম্ম তাঁহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল; অথচ বখতিয়ারের সৈম্প্রদলের কাহারও গায়ে একটি আঁচড় লাগিল না, তাহারা স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় হত্যাকাণ্ড ও লুঠন কার্য্য চালাইতে লাগিল। এ সমুদ্য এতই অস্বাভাবিক যে খুব দৃঢ় বিশাসযোগ্য প্রমাণ ব্যত্তীত সত্য বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব।

অথচ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মীনুহাজুদ্দিন এই অন্তত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা খুবই অকিঞ্চিংকর। একজন অতিবৃদ্ধ সৈনিক তাঁচাকে বিহার অভিযানের কাহিনী শুনাইয়াছিল। নদীয়া অভিযানের সম্বন্ধে কোন লিখিত দলিল বা বিবরণ তিনি পান নাই। যে এই কাহিনী বলিয়াছিল তাহার এই অভিযানের সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকিলে মীনহাজুদ্দিন তাহা উল্লেখ করিতেন। স্বভরাং লক্ষ্মণাবভীর বাজারে প্রচলিত নানাবিধ জনপ্রবাদের উপরই এই কাহিনী প্রতিষ্ঠিত এই অমুমান অসঙ্গত নতে। যে সময়ে মীনুহাজুদ্দিন এই কাহিনী শুনিয়াছিলেন তখন অৰ্দ্ধশতাকী যাবং তুকীদের রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং একে একে প্রাচীন হিন্দু-রাজ্য ভাহাদের পদানত হইয়াছে। বিজয়গর্বে দৃপ্ত, প্রভুত্বের উন্মাদনায় মত্ত, বিজিত পরাধীন জাতির প্রতি হতপ্রদ্ধ সাধারণ তুরস্ক সৈনিক অথবা রাজপুরুষ যে নিজেদের অতীত জয়ের ইতিহাস অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক কাহিনীদারা রঞ্জিত করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। নদীয়া জ্ঞারে সম্বন্ধে মীন্হাজুদিনের বিবরণ ছাড়া আরও অনেক অম্ভুত কাহিনী প্রচলিত ছিল। মীন্হাজুদ্দিনের গ্রন্থরচনার অনধিক এক শতাব্দী পরে (১৩৫০ অব্দে) ঐতিহাসিক ইসমি তাঁচার ফুতু-উস-সলাটিন গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "মুহম্মদ বখতিয়ার বণিকের ন্যায় সর্বত্য খুরিয়া বেড়াইতেন। রাজা লখমনিয়া শুনিলেন যে একজন সওদাগর বহু মূল্য-বান্ দ্রব্যজাত ও তাতার দেশীয় অশ্ব বিক্রেয় করিতে তাঁহার রাজধানীতে আসিয়াছে। লক্ষণসেন রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দ্রবাগুলি ক্রেয় করিবার জন্ম সপ্তদাগরের নিকট গোলেন। বথতিয়ার রাজাকে দ্রবা দেখাইতেছেন এমন সময় পূর্বব্যবস্থামত তাঁহার ইক্সিতে তাঁহার অফুচরগণ সহসা চতুর্দিক হইতে হিন্দুদিগকৈ আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে হিন্দুরা ছত্রভক্ষ হইয়া পড়িল কিন্তু রাজার দেহরক্ষীগণ বহুক্ষণ পর্যান্ত যুদ্ধ করিল। খিলজী বীরগণ অল্পসংখ্যক রক্ষীগণকে হত্যা করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া বথতিয়ারের নিকট লইয়া গোলেন। বখতিয়ার ঐ রাজ্যের রাজা হইলেন।"

এই কাহিনীর সমালোচনা নিম্প্রয়োজন। মীন্হাজুদ্দিনের কাহিনী যে সে যুগেও সকলে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই ইহা তাহার একটি প্রমাণ। কারণ তাহা হইলে অব্যবহিত পরবর্তী অপর একজন ঐতিহাসিক তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া এইরূপ অন্তুত আখ্যানের অবতারণা করিতেন না। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে বখতিয়ার কর্তৃক লক্ষ্মণসেনের পরাজয় সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত বিবরণ ঐতিহাসিকগণের জানা ছিল না, এবং এ সম্বন্ধে বিবিধ আজ্ঞবি কাহিনীর স্তুটি হইয়াছিল। মীন্হাজুদ্দিন ও ইস্মি তুইটি লিপিবন্ধ করিয়াছেন, এবং সম্ভবত এরূপ আরও অনেক গল্প প্রচলিত ছিল।

কের কের মীন্হাজুদিনের বিবরণ একেবারে অমূলক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বোধ হয় ন।। মোটের উপর মীনহাজুদিনের উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন যখন নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন তখন বখতিয়ার খিলজী তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্ম এক ক্ষুত্র অখ্যারোহী সৈম্মদল লইয়া বিহার হইতে ক্রতগতিতে অপ্রত্যাশিত পথে আসিয়া অতর্কিতে ঐ নগরী আক্রমণ করেন, এবং রাজ্ঞাকে না পাইয়া ঐ নগরী লুঠন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। নদীয়া তখন সেনদের প্রধান রাজধানী অথবা বিশেষভাবে স্থাকিত ছিল কিনা তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই।

বথতিয়ার যে নদীয়ায় বসতি করেন নাই, বরং ইহা ধ্বংস করিয়াছিলেন,
মীন্হাজুদ্দিন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নদীয়া আক্রমণ গোড়জ্বয়ের
প্রথম অভিযান কিনা তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। মীন্হাজুদ্দীন
লিখিয়াছেন যে বিহার জয়ের পূর্বে তিনি ঐ প্রদেশের নানাস্থানে লুঠতরাজ্ব
করিয়া ফিরিডেন। "কিল্লা বিহারের" স্থায় কেবলমাত্র লুঠনের উদ্দেশ্যেই
তিনি অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করিয়া থাকিবেন ইহাও অসম্ভব নহে।

১২৫৫ অব্দে মৃঘিস্থাদিন উজবেক নদীয়া জ্বারে চিহ্নস্বরূপ যে মুদ্রা প্রচলিত করেন তাহা হইতে অমুমিত হয় যে ঐ তারিখের পূর্বের নদীয়ায় তুকী শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বতরাং নদীয়া কিছুদিন বখতিয়ারের অধিকারে থাকিলেও ইহা যে আবার সেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এরপ অনুমান করাই সম্বত।

নদীয়া জ্বয়ের কতদিন পরে এবং কিভাবে বথতিয়ার লক্ষ্মণাবতী জ্মর করিয়া দেখানে রাজ্ধানী স্থাপন করিয়াছিলেন মীন্হাজুদ্দিনের প্রস্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। লক্ষ্মণদেন ও তাঁহার বংশধরেরা নদীয়া জ্বয়ের পর বহু বৎসর বন্ধে রাজ্ব করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার হুই পুত্র যে ফ্লেচ্ছ ও যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে জ্বয়ী ইইয়াছিলেন সমসাময়িক তাত্রশাসন ও কবিতায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যখন প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত্ত তুর্কীগণের পদানত, তখনও যাঁহারা বীরবিক্রমে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈম্বতল এত হুর্বল বা শাসনতন্ত্র এনন বিশৃদ্ধল ছিল না যে অতর্কিত আক্রমণে নদীয়া অধিকার করিতে পারিলেও বখতিয়ার বিনা বাধায় গৌড় জ্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই গৌড়জ্বয়ের কোন ঐতিহাসিক বিবরণই পাওয়া যায় নাই।

#### ৬। সেন বাজ্যের পতন

আ ১২০২ অব্দে বথতিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন। ইহার পরও লক্ষ্মণসেন অন্তত তিন চারি বংসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়কার হইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে রাজ্কবি বেজাবে তাঁহার শোর্যাবির্যার ও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাজপদবী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা দেশের গুরুতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। অপর দিকে উত্তরবঙ্গ অথবা তাহার এক অংশ ব্যতীত বথতিয়ার বাংলার আর কোন প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ নাই। বঙ্গজ্য সম্পূর্ণ না করিয়াই বথতিয়ার স্ফুর তিকতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং এই অভিযানে সর্বস্বান্ত হইয়া ভগ্নজ্বদয়ে প্রাণভ্যাগ করেন। বথতিয়ারের এই বিফলতার সহিত সেনরাজ্বগণের যুদ্ধোদামের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তুর্কী ঐতিহাসিকগণ সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

লক্ষনপদেন ও বথতিয়ার উভয়েই সস্তবত ১২০৫ অবদে বা তাহার ত্ই পুত্র এক বংসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষ্মণসেনের পর তাঁহার ত্ই পুত্র বিশ্বরূপদেন ও কেশবদেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সস্তবত বিশ্বরূপদেনই জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রথমে রাজত্ব করেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এই ত্ই রাজারই তাম্পাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বিশ্বরূপদেন "অরিরাজ ব্যভাক্ষশক্ষর গোড়েশ্বর" ও কেশবসেন "অরিরাজ অসহ্তন্দক্ষর গোড়েশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। উভয়েই 'সৌর' অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসক ছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে সেন রাজগণ যথাক্রমে শৈব, বৈশ্বব ও সৌর সম্প্রেণায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।

এই হাই রাজার রাজ্যকালের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।
কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্বে বাংলা যে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই। কারণ ইহাদের তাত্রশাসনে বিক্রমপুর ও দক্ষিণবঙ্গের সমুত্রতীরে
ভূমিদানের উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন উভয়েই "যবনাম্বয়প্রলয়-কাল-ক্রুল" বলিয়া তাত্রশাসনে অভিহিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত
হয় যে উভয়েই উত্তরবঙ্গের মুসলমান তুর্কীরাজ্যের সহিত যুদ্ধে সফলতা লাভ
করিয়াছিলেন। ইহা কেবলমাত্র প্রশক্তিকারের স্ত্রতিবাক্য নহে। কারণ
মীন্হাজ্দিনের ইতিহাস হইতেও প্রমাণিত হয় যে তুর্কীর্গণ উত্তরবঙ্গের সমগ্র
অথবা অধিকাংশ অধিকার করিলেও বহুদিন পর্যান্ত পূর্বর ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার
করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে গল্পার হুই তীরে, রাচ্ ও
বরেন্দেই, তুর্কীরাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল, এবং তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে
রাজ্যে করিতেন। তুর্কীরাজ্য গামাবদ্ধ ছিল, এবং তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে
রাজ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। স্কুত্রাং বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন যে যবনরাজ্যকে যুদ্ধে পরাজ্যিত করিয়া পূর্বর ও দক্ষিণবঙ্গ স্থীয় অধিকারে রাখিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিশ্বরূপসেনের একথানি তাদ্রশাসন তাঁহার রাজ্বের চতুর্দশ সম্বৎসরে এবং আর একথানি ইহার পরে প্রদন্ত হইয়াছিল। কেশবসেনের তাদ্রশাসনখানির তারিখ তাঁহার রাজ্যের তৃতীয় বৎসর। স্থতরাং এই ছই ভ্রাতার মোট রাজ্যকাল প্রায় ২৫ বৎসর ছিল এরূপ অমুমান করা যাইতে পারে। কেশবসেনের মৃত্যুর পরে (আ ১২৩০) কে রাজ্যসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। বিশ্বরূপনেনের তাদ্রশাসনে কুমার সূর্য্যসেন ও কুমার

পুরুবোত্তমদেনের নামোরেখ আছে। 'কুমার' এই উপাধি হইতে অমুমিত হয় যে ইঁহারা উভয়েই রাজপুত্র, অন্তত রাজবংশীয়, ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের কেই যে রাজা হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। পরবর্তীকালে রচিত রাজাবলী, বিপ্রকল্পতিকা প্রভৃতি গ্রন্থ, আবুলফল্পল প্রণীত আইন-ই-আকবরী এবং এদেশে প্রচলিত লোকিক কাহিনীতে অনেক সেনরাজার নামোল্লেখ আছে, কিন্তু এই সমুদয় বিবরণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীনহাজুদ্দিনের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি যে সময়ে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন ( আ ১২৬০ অব্দ ),—অন্তত যে সময়ে লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়া বাংলা দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন ( আ ১২৪৪ অব্দ )—তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধরণণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। স্থতরাং কেশবসেনের পরেও যে এক বা একাধিক সেন রাজা বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

'পঞ্চরক্ষা' নামক একথানি বৌদ্ধগ্রন্থের পুঁথি হইতে জ্বানা যায় যে ইহা ১২১১ শকে (১২৮৯ অন্দে) পরমসোগত পরমরাজ্ঞাধিরাজ্ঞ গোড়েশর মধুসেনের রাজ্যে লিখিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ নরপতি মধুসেন লক্ষ্মণসেনের বংশধর কিনা তাহা সঠিক জ্বানা যায় না, কিন্তু তাঁহার 'সেন' উপাধি হইতে এরপ অন্থ্যান করা অসঙ্গত নহে। মধুসেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্য করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের অবন্থিতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই জ্বানা যায় না। তিনি গোড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোড়ের কোন অংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা অন্থ সমর্থক প্রমাণ না পাইলে সেসম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। মধুসেনের পর বাংলায় সেন উপাধিধারী কোন রাজ্যর অন্তিথের প্রমাণ অন্থাবধি আবিদ্ধত হয় নাই। বর্দ্ধমান জ্বিলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মক্বলকোট নামক গ্রামের এক মসজিদে একখানি ভগ্ন প্রন্তর্গত্তে একটি সংস্কৃত লিপির কিয়দংশ উৎকীর্ণ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহাতে চল্রসেন নামক রাজ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই রাজ্যার সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ জানা যায় নাই।

ত্রয়োদশ শতাকীতে বৃদ্ধদেন ও তাঁহার পুত্র জয়দেন পীঠী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান গয়া জিলায় পীঠী রাজ্য অবস্থিত ছিল। পীঠীপতি আচার্য্য জয়দেন "লক্ষ্মণদেনস্থ অতীতরাজ্য-সম্বৎসর—৮৩" এই অব্দেবেদ্বিগয়ার মহাবোধি বিহারকে একথানি গ্রাম দান করেন। এই ভারিখের

প্রাকৃত অর্থ লইয়া পশুতেগণের মধ্যে মতভেদ আছে। "লক্ষ্মণসেনের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ৮০ বংসর পরে,"—উক্ত পদের এই প্রাকার অর্থ ই সক্ষত বলিয়া মনে হয়। গয়া অঞ্চলে আ ১২০০ অব্দে সেনরাজ্য ধ্বংস হয়। স্কুতরাং বুদ্ধসেন ও জায়সেন ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষার্দ্ধে রাজ্য করিতেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তুরস্ক বিজ্ঞারের পর্ও মগধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য বিভামান ছিল এবং সেন উপাধিধারী রাজ্ঞগণ তথায় রাজ্য করিতেন।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ লিথিয়াছেন যে সেন-বংশীয় লবসেন, কাশসেন, মণিতসেন এবং রাখিকসেন এই চারিজন রাজা মোট ৮০ বৎসর রাজত করেন। তৎপর লবসেন, বুদ্ধসেন, হরিতসেন এবং প্রতীতসেন এই চারিজন তুরস্ক রাজার অধীনে রাজত করেন। তারনাথের এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অসম্ভব নহে যে তারনাথ কথিত বুদ্ধসেনই পুর্ব্বোক্ত পীঠীপতি বুদ্ধসেন।

পীঠীর সেনরাজগণের সহিত বাংলার সেনরাজবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা ভাছা নিশ্চিত বলা যায় না। জয়সেনের লিপিতে লক্ষ্মণসেনের নাম সংযুক্ত সম্বৎসর ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে এককালে এই অঞ্চল লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভুক্ত ছিল —কিন্তু ইহা হইতে জয়সেনের সহিত লক্ষ্মণসেনের কোন বংশগত সম্বন্ধ ছিল এরপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে এরপ সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে।

পঞ্জাবের অন্তর্গত স্থকেৎ, কেওছল, কষ্টওয়ার এবং মণ্ডী প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুত্র পার্ববিত্য রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তাঁহাদের পূর্ববপুরুষগণ গোড়ের রাজা ছিলেন। এই সমুদয় রাজাদের সেন উপাধি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা বাংলার সেন রাজগণের বংশধর। অবশ্য সমর্থক অন্য প্রমাণ না পাইলে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

তুকী আক্রমণই সেনরাজবংশের পতনের একমাত্র কারণ নহে। সম্ভবত আভ্যস্তরিক বিদ্রোহও ইহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ডোম্মনপাল দাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থুন্দরবন অঞ্চলে যে এক স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তুকী আক্রমণের ফলে সেন রাজগণের বিপদ ও তুর্বলভার স্থোগে এইরূপ আরও কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সহদ্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

সেন রাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে এ যাবং বন্ত বাদান্তবাদ হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিম্প্রয়োজন। রাচ দেশের কোন অংশে হেমস্তুসেন রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজধানী কোণায় ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিজয়সেন বঙ্গদেশ জ্বয় করার পর যে ঢাকার নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজ্বরানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন मत्नुर नारे। विकारमा ७ वज्ञानमानत अवः नक्षाणमानत त्राक्षापत প্রথমভাগের যে সমুদয় তাম্রশাসন অভাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলই "ঐবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্বয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত। "ক্ষনাবার" শব্দে শিবির ও রাজধানী উভয়ই বুঝায়, কিন্তু যখন তিনজন রাজার তামশাসনেই এই এক স্করাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন ইহাকে রাজধানী অর্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত। ইহার অকাবিধ প্রমাণও আছে। বিজয়সেনের তামশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার মহাদেবী অর্থাৎ প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী বিক্রমপুর উপকারিকা মধ্যে তুলাপুরুষ মহাদান নামক বিরাট অমুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। মুতরাং বিক্রমপুর যে অস্থায়ী শিবির মাত্র নহে. কিন্তু স্থায়ী রাজধানী ছিল, সে বিষয় সন্দেহ নাই। এখনও স্থানীয় প্রবাদ অমুসারে বিক্রমপুরে বল্লাল-বাড়ী প্রভৃতি সেন রাজগণের অতীত কীর্ত্তির ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন আছে।

লক্ষণদেনের রাজ্বের শেষভাগে উৎকীর্ণ ছুইখানি তাম্রশাসন ধার্যাপ্রাম, ও তাঁহার ছুই পুত্রের তাম্রশাসন ফল্কুগ্রাম স্কর্মাবার হুইতে প্রদত্ত। ধার্যাপ্রাম ও ফল্কুগ্রামের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞানা যায় না। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া এই ছুই স্থানে রাজ্ধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন কিনা তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না।

অনুমিত হয় যে পালরাজগণের ন্থায় সেনরাজগণেরও একাধিক রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময় অথবা তাহার পূর্বের সম্ভবত গৌড়ও নদীয়ায় সেন রাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান ইতিহাসে গৌড়লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত এবং সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের নাম অনুসারেই গৌড়ের এই নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মীন্গাজুদ্দিনের বর্ণনা অনুসারে মহম্মদ বক্তিয়ারের আক্রমণের সময় লক্ষ্মণসেন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাংলার কুলজী গ্রন্থ অনুসারে বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে রাজধানী নবদীপো বাস করিতেন। বল্লালচরিতে উক্ত হইয়াছে যে বল্লালসেনের তিনটি রাজধানীছিল বিক্রমপুর, গৌড়ও স্বর্ণগ্রাম। কবি ধোয়ী রচিত প্রনদ্ত কাব্যে

গঙ্গাভীরবর্তী বিজ্ঞয়পুর নগরী লক্ষনদদেনের রাজধানীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিজয়পুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে পশুতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিজয়পুরকে নদীয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কাহারও মতে রাজদাহীর অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়ার দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিজয়নগর গ্রামই প্রাচীন বিজয়পুর; কিন্তু প্রনদ্তে ত্রিবেণী সঙ্গমের পরই বিজয়পুরের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং গঙ্গানদী পার হইবার কোন প্রসঙ্গ নাই, স্বতরাং বর্ত্তমান নদীয়াই প্রাচীন বিজয়পুর এই মতটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সন্তবত বিজয়সেনের নাম অনুসারেই এই নামকরণ হইয়াছিল।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয়

পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে যে প্রণালীতে এই প্রান্থে এই সমুদয় কাল-নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

পালরাজগণের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম মহীপালের সারনাথ লিপিতে একটি নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ আছে—১০৮০ সন্থং অর্থাৎ ১০২৬ খৃন্টাব্দ। মহীপাল এই তারিখে রাজহ করিতেন ইহা ধরিয়া লইয়া, তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী রাজগণের মোট রাজহকাল যতন্র জানা আছে তাহার সাহায্যে মোটামুটিভাবে পালরাজগণের কাল নির্ণয় করা যায়। তারপর পালরাজগণের সমসাময়িক অক্যান্ত যে সমুদ্য ভারতীয় রাজগণের তারিখ সঠিক জানা আছে, তাহার সাহায্যে এই কাল নির্ণয় আরও একটু সংকীর্ণভাবে করা সম্ভপপর। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের, মহীপাল রাজেন্দ্র চোলের এবং নয়পাল কলচুরি কর্ণের সমসাময়িক ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এবং সোভাগ্যের বিষয় এই সমুদ্য় বিদেশী রাজগণের তারিখও সঠিকভাবে জানিবার উপায়

আছে। এই সমুদয় আলোচনাপূর্বক পালরাজগণের নিম্নলিখিতরূপ কাল নির্ণিয় করা হইয়াছে।

| রাজার নাম                      | মোট জানা রাজত্কাল | রাজ্যলাভের<br>আমুমানিক অব্দ |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ১। গোপাল (                     | ን <b>ਸ਼</b> ) ×   | 96.                         |
| ২। ধর্ম্মপাল                   | ৩২                | 990                         |
| ৩। দেবপাল                      | ৩৯ ( অথবা ৩৫ )    | ۵۲۵                         |
| ৪। বিগ্রহপাল<br>অথবা<br>শ্রপাল | } (১ম) ৩          | ₩.                          |
| ৫। নারায়ণপাল                  | 48                | P 68                        |
| ৬। রাজ্যপাল                    | <b>૭</b> ૨        | 9.4                         |
| ৭। গোপাল ( :                   | ২য় ) ১৭          | ≈8°                         |
| ৮। বিগ্রহপাল (                 | ( ২য় )           | <b>৯</b> ৬•                 |
| ৯। মহীপাল (১                   | ১ম) ৬৮            | चचत                         |
| ১•। নয়পাল                     | >0                | ১০৩৮                        |
| ১১। বিগ্রহপাল (                | ( ७ য় )          | >-@@                        |
| ১২। মহীপাল (                   | <b>રય )</b> ×     | > 9 •                       |
| ১০। শ্রপাল ( ২                 | ₹₫ ) X            | >09@                        |
| ১৪। রামপাল                     | 88                | >- 49                       |
| ১৫। কুমার পাল                  | ×                 | >>>.                        |
| ১৬। গোপাল (                    | <b>১</b> য় ) >৪  | >>>@                        |
| ১৭। মদনপাল                     | >8                | >>8°                        |
| ১৮। গোবিন্দপাৰ                 | न 8               | >>@@                        |

সেনরাজ্বগণের কাল নির্ণয় বিষয়ে ত্ইটি মূল্যবান উপাদান আছে, কিন্ত ত্থেবের বিষয় ইহারা পরস্পার বিরোধী। প্রথমত লক্ষ্মণ সংবং (ল সং) নামে একটি অব্দ প্রাচীনকাল হইতে অভাবধি মিধিলায় প্রচলিত আছে। ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইহার প্রথম বৎসর গণনা আরম্ভ করা হয়। সাধারণত কোন রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই তাঁহার নামে অব্দ

প্রচলিত হয়। স্তরাং লক্ষাণ সংবতের আরম্ভকালে অর্থাৎ ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে লক্ষাণসেন রাজ্য লাভ করেন অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরপক্ষে বল্লালসেন রচিত দানসাগর ও অভুতসাগরের বহুসংখ্যক পুঁথির উপসংহারে স্পষ্ট লিখিত আছে যে ১০৮১ (অথবা) ১০৮২ শাকে (১১৫৯-৬০ অন্দে) বল্লালসেনের রাজ্যারস্ত, ১০৯১ শাকে (১১৬৯ অন্দ্র) দানসাগরের রচনাকাল এবং ১০৮৯ (অথবা ১০৯০) শাকে (১১৬৭-৬৮ অন্দ্র) অভুতসাগর প্রস্তের রচনা আরস্ত হয়। কোন কোন পুঁথিতে এই সময়-জ্ঞাপক শ্লোকগুলি না থাকায় কেহ কেহ এইগুলির উপর আস্থা স্থাপন করেন না। কিন্তু এযাবং যত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিতেই এই সমুদ্য শ্লোক পাওয়া যায়, যে তুই একখানি পুঁথিতে এই সমুদ্য শ্লোক নাই সে পুঁথিতেও গ্রন্থমধ্যে নানা স্থানে উহার কোন কোন তারিখের উল্লেখ আছে। রাজা টোডরমল্ল অভুতসাগরের পুঁথিতে এই তারিখের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে বল্লালসেন ১১৬০-৬১ অন্দে রাজত্ব করিতেন।

এই সমৃদয় তারিখের সমর্থক আর একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।
লক্ষ্মণমেনের সভাকবি শ্রীধরদাসের সত্নক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের পুঁথিতে যে পুলিকা
আছে তাহা ইইতে জানা যায় যে ১১২৭ শাকে ( = ১২০৫ অকে ) লক্ষ্মণসেনের
'রসৈক-বিংশ' রাজ্য সত্থলেরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। রসৈক-বিংশ পদের অর্থ
২৭ (রস = ৬+১+২০)। এইরপ পদের প্রয়োগ একটু অন্তুত বলিয়া কেহ
কেহ এই পদটিকে 'রাজ্যেকবিংশ' এইরপ পাঠ করিয়া ১২০৫ অকে লক্ষ্মণসেনের
একবিংশতি বংসব রাজ্যকাল এইরপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হইক
১২০৫ অকে যে লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেন সত্নক্তিকর্ণামৃত হইতে তাহা
প্রমাণিত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত বল্লালসেনের কালজ্ঞাপক পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির
সম্পূর্ণ সমর্থন করে। এই সমৃদয়ের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থে সেন রাজগণের নিম্নলিখিতরূপ কাল নির্ণয় করা হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণ প্রায়্ম সকলেই
এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

| রাজার নাম         | মোট জানা রাজত্বলা    | রাজ্যুলাভের   |
|-------------------|----------------------|---------------|
|                   |                      | আমুমানিক অব   |
| বি <b>জ</b> য়দেন | . ७२ ( <b>७२ ? )</b> | >0%( )>56 ( ) |
| বল্লালসেন         | <b>&gt;</b> >        | 2264          |
| লক্ষণদেন          | <b>र</b> 9           | \$\$95        |

বিশ্বরূপ সেন

18

>२०७

কেশব সেন

ত

2556

বিজয়সেনের বারাকপুর লিপির তারিথ কেহ ৩২ এবং কেহ ৬২ পাঠ করিয়াছেন। এই ছুই ভিন্ন পাঠ গ্রহণ করিলে তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল কিরূপ বিভিন্ন হইবে তাহা উপরে বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা দ্বারা দেখান হইয়াছে।

প্রাণ্ড তিঠিতে পারে যে লক্ষ্মণসেন যদি ১১৭৯ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন তবে ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে তাঁহার নামযুক্ত লক্ষ্মণ সংবৎ আরম্ভ হইল কিরূপে ? এই প্রশ্নের কোন সম্ভোষজনক উত্তর দেওয়া সন্তবপর নহে। তবে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা শ্বরণ রাখা আবশ্রক। প্রথমত লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতে কোন অব্দের প্রতিষ্ঠা হইলে বঙ্গদেশে তাহার প্রচলন হইত এবং তাঁহার পুত্রম্বয় বিশ্বরূপসেন এবং কেশব্দেনের তাম্শাসনে তাঁহাদের রাজ্যাক্ষের পরিবর্ত্তে এই অব্দেরই ব্যবহার হইত, এইরূপ অন্তুমান সম্পূর্ণ সঙ্গত। দ্বিতীয়ত লক্ষ্মণ সংবতের ব্যবহারের পূর্ব্বে মগধের ভিনটি প্রাচীন লিপিতে নিয়লিখিতরূপে তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

- ১। শ্রীমল্লখুণদেনস্থাতীতরাজ্যে সং ৫১
- ২। গ্রীমল্লন্দেবদাদানামতীতরাজ্যে সং ৭৪
- ৩। লক্ষ্ণসেনস্থাতীতরাজ্যে সং৮০

পালবংশীয় (অথবা পাল-উপাধিধারী) শেষ রাজা গোবিন্দপালের নাম সংযুক্ত এইরূপ তারিখ একখানি শিলালিপি ও কয়েকখানি পঁৃথিতে পাওয়া যায় যথা:—

- ১। এীগোবিন্দপালদেবগতরাজ্যে চতুর্দ্দশসম্বৎসরে
- ২। জ্রীমদ্গোবিন্দপালদেবানাং বিনম্ভরাজ্যে অষ্টতিংশৎসম্বৎসরে।

এই সমুদয় পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এই সমুদয় তারিখ যে গোবিন্দপাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্য শেষ হইতে গণনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাই সক্ষত বলিয়া মনে হয়। সাধারণত কোন রাজ্যরাজ্যকালে কোন লিপি বা পুঁথি লিখিত হইলে তাঁহার 'প্রবর্জমান-বিজয়রাজ্য-সংবৎসরে' দিয়া তারিখ দেওয়া হইত। কিন্তু বৌদ্ধ পাল বংশ ধ্বংস হইলে বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষ্মণ নবাগত হিন্দু রাজার প্রবর্জমান বিজয়রাজ্যের পরিবর্ত্তে প্রাচীন বৌদ্ধ রাজবংশের ধ্বংস হইতেই তারিখ গণনা করিতেন, এবং মগধ মুসলমান বিজ্ঞার পদানত হইলে মগধবাসীগণ

মুসলমান রাজার প্রবর্জমান-বিজয়রাজ্যের পরিবর্ত্তে শেষ হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের রাজ্যশেষ হইতে তারিথ গণনা করিতেন—ইহাই উক্ত তারিথযুক্ত পদগুলি হইতে অমুমান হয়। স্বতরাং প্রথমে লক্ষ্ণসেনের রাজ্যধ্বংস হইতেই একটি অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। বাংলায় প্রচলিত বলালি সন ও প্রগণাতি সনও ঐ অব্দ বলিয়াই অমুমিত হয়। কারণ এ উভয়ই ১২০০ খুষ্টাব্দের হুই এক বংসর আগে বা পরে আরম্ভ হইয়াছে।

এই অব্দ কিছুকাল প্রচলিত থাকিবার পর সম্ভবত মিথিলায় লক্ষ্ণসেনের রাজ্যধ্বংসের পরিবর্ত্তে তাঁহার জন্ম হইতে এক অব্দু গণনার রীতি প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই জন্ম তারিথ হইতে গণনা করিয়া লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত হয়। মীনহাজদ্দিন লিখিয়াছেন যে বখতিয়ারের আক্রমণকালে লক্ষ্ণসেনের বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। এই উক্তি অমুসারে আ ১১১৯ অব্দে লক্ষাণসেনের জন্ম হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সংবতের সহিত শকাব ও সংবতের ভারিখ দেওয়া আছে এরূপ বহু দৃষ্টাস্ত আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে 'লসং' এর আরম্ভকাল ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন বৎসরে পড়ে। বর্ত্তমানকালে মিথিলায় যে পঞ্জিকা প্রচলিত আছে তদমুসারে লসং ১১০৮ অবে আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রকার বৈষম্যের কারণ কি তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবত যথন লক্ষ্মণদেনের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার জন্মতারিখ হইতে লসং গণনা আরম্ভ হয় তখন মিথিলায় এই তারিখটি সঠিক জানা ছিল না এবং এসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। সেই জন্মই 'লসং'এর বিভিন্ন আরম্ভ কালের মধ্যে অনধিক বার বংসরের প্রভেদ হইয়াছে। অবশ্য এসকলই অমুমান মাত্র। লসং এর প্রকৃত আরম্ভকাল এবং ইহা কোন ঘটনার শ্বৃতি বহন করিতেছে তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা এক প্রকার স্থির যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাথম বা দ্বিতীয় দশকে—যখন হইতে 'লসং' এর প্রাথম বংসর গণনা করা হয় — লক্ষ্মণসেন রাজ্য লাভ করেন নাই, স্বভরাং লক্ষ্মণসেনের রাজসিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে বাসেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্ম লক্ষাৰ সংবতের প্রচলন হইয়াছিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ বাংলার শেষ খাধীন রাজ্য

#### ১। দেববংশ

লক্ষনদেনের রাজহের শেষভাগে মেঘনার পূর্ববতীরে মধুমথনদেব একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মধুমথনদেবের পিতা পুরুষোত্তম 'দেবাধ্য-গ্রামণী' অর্থাৎ দেববংশের প্রধান বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু এই বংশের কোন তামশাসনেই তাঁহার সম্বন্ধে রাজ্বপদবী জ্ঞাপক কোন উপাধি ব্যবক্তাত হয় নাই। মধুমথনদেব ও তাঁহার পুত্র বাস্থদেব সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞানা যায় না। কিন্তু বাস্থদেবের পুত্র দামোদরদেবের তুইখানি তামশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জ্ঞানা যায় যে তিনি ১২৩১ অবদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪০ অব্দ পর্যান্ত রাজ্য করেন। এই তামশাসনদ্য হইতে অনুমিত হয় যে দামোদরদেবের রাজ্য বর্তুমান ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জিলায় সীমাবন্ধ ছিল। 'সকল-ভূপাল-চক্রবর্ত্তী' ও 'অরিরাজ-চাপুর-মাধব' এই উপাধিদ্য হইতে অনুমিত হয় যে দামোদর পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সম্ভবত সেনবংশীয় রাজা বিশ্বরপ্রসন্দেনের মৃত্যুর পর তিনি পৈত্রিক রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দামোদরদেবের মৃত্যুর পর ভাঁহার রাজ্যের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।
কিন্তু ঢাকা জিলার আদাবাড়ী নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি ভাত্রশাসনে দেব
উপাধিধারী আর এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এই ভাত্রশাসনখানি অভিশয়
জীর্ণ এবং ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সন্তব হয় নাই। যেটুকু পড়া গিয়াছে ভাহা
হইতে জানা যায় যে পরমেশর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজদক্ষজমাধব দশর্থদেব বিক্রমপুর রাজধানী হইতে এই ভাত্রশাসন দান
করিয়াছিলেন। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের অমুকরণে ভিনি অশ্বপতি,
গঙ্গপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং
সেনরাজগণের "সেনকুল-কমল-বিকাস-ভাস্কর" পদবীর পরিবর্তে ভাঁহার শাসনে
"দেবাধ্য-কমল-বিকাস ভাস্কর" ব্যবহাত হইয়াছে। স্বভরাং ভিনি যে দেববংশীয়
ছিলেন ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভবে পূর্বেবাক্ত দেববংশ ও এই দেববংশ
যে অভিন্ন ভাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

দশর্পদেবের উপাধিদৃটে সহজেই অসুমিত হয় যে সেন বংশীয় শেষ

রাজগণের অনতিকাল পরেই তিনি রাজত করেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে লক্ষানেরে বংশধরগণ অন্তত ১২৪৫ অথবা ১২৬- অবদ পর্য্যন্ত রাজত করেন। সম্ভবত ইহার পর কোন সময়ে দশরথদেব সেনরাজগণের রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার তামশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি নারায়ণের কুপায় গৌড় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে গৌড় এই সময়ে তুরস্ক রাজগণের অধীনে ছিল। তবে তুরস্ক নায়কগণের গৃহবিবাদের স্বযোগে দশরথদেব গৌতের কিয়দংশ অধিকার করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা একেবারে অবিশ্বাস্থ্য বলা যায় না। বাংলাদেশে তুরস্ক প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রভিষ্ঠিত হইতে বহুদিন লাগিয়াছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে যে হিন্দুরাজগণ লুপ্ত রাজ্য উদ্ধার করিতে পুনঃ পুনঃ চেন্টা করিয়াছিলেন এবং আংশিক ভাবে কৃতকার্য্য হুইয়াছিলেন ভাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জিয়াউদ্দিন বার্ণীর ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে দিল্লীর স্থলতান ঘিয়াস্থদিন বলবন যখন তুঘরিল খানের বিজ্ঞোহ দমন করিবার জন্ম বঙ্গদেশে অভিযান করেন তখন সোনারগায়ের রাজা দমুজরায়ের সহিত তাঁহার এইরূপ এক চুক্তিপত্র হয় যে তুঘরিল যাহাতে জলপথে পলায়ন করিতে না পারে দমুজরায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেকে অমুমান করেন যে এই দমুজরায় ও অরিরাজ-দমুজমাধব দশরথ অভিন্ন সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর বর্তমানে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। স্থুতরাং বিক্রমপুরের 'দমুজ্বসাধব' উপাধিধারী রাজা বিদেশী ঐতিহাসিক কর্তৃক সোনার-গাঁয়ের রাজ। দমুজরায় রূপে অভিহিত হইবেন ইহা খুব অস্বাভাবিক নহে। বাংলার কুলজী গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কেশবদেনের অনতিকাল পরে দমুজমাধব নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। দশরথদেব ও দমুজরায়কে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে দশরথদেব বলবনের অভিযান সময়ে অর্থাৎ ১২৮৩ খুষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

শ্রীহটের নিকটবর্তী ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত ছুইখানি তাম্রশাসন হইতে দেব-বংশীয় কয়েকজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বংশতালিকা এইরূপ।

খরবাণ
।
গোকুলদেব
নারায়ণদেব
।
কেশবসেনদেব
।
ঈশানদেব

কেশবদেব একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং তুলাপুরুষ যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। ঈশানদেব অন্তত ১৭ বৎসর রাজত করিয়াছিলেন। তাত্রশাসন হুইটির অক্ষর দৃষ্টে অনুমান হয় যে উক্ত রাজগণ এয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজত করেন। দেব উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে এই রাজগণও দেববংশীয় ছিলেন। কিন্তু ইংাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত দেববংশীয় রাজগণের কোন সম্বন্ধ ছিলে কিনা তাহা বলা যায় না। জীহট্টের উকিল জীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরীর নিকট "হট্টনাথের পাঁচালী" নামক একখানি পুঁথি আছে। ইহাতে এই রাজবংশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

যে স্থানে তামশাসন তুইটি পাওয়া গিয়াছে সেখানে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে তথাকার রাজা গৌরগোবিন্দ শাহ জ্ঞালাল কর্তৃক পরাজিত হন। এই ঘটনার তারিথ ১২৫৭ অবন। কেশবদেবের এক উপাধি ছিল রিপুরাজ গোপী-গোবিন্দ। কেহ কেহ মনে করেন যে এই রাজাই জনপ্রবাদের গৌরগোবিন্দ।

### ২। পট্টিকেরা রাজ্য

বর্তুমান কুমিল্লা জিলায় পট্টিকেরা রাজ্য অবস্থিত ছিল। পট্টিকেরা নামে একটি পরগণা এখনও এই প্রাচীন রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪০ অব্দ) সামরিক প্রয়োজনে মাটি খনন করার ফলে কুমিল্লার অনতিদূরবর্ত্তী লালমাই বা ময়নামতী পাহাড়ে ৰহু প্রাচীন স্থূপ, মন্দির, প্রভৃতির ব্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় দশ মাইল ব্যাপিয়া এই সমুদ্য় প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন এখনও বিজ্ঞমান। এই স্থানেই যে প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের রাজধানী অথবা অন্যতম প্রধান কেল্ল ছিল তাহা একপ্রকার নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

১০১৫ অব্দে লিখিত একথানি পুঁথিতে ষোড়শভূজা এক দেবীর চিত্রের নিম্নে লিখিত আছে "পট্টিকেরে চুন্দাবরভবনে চুন্দা"। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রাজধানী পট্টিকেরে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ চুন্দা দেবীর মূর্ত্তি একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে অমুমিত হয় যে ইহারও ৩৪ শত বৎসর পূর্ব্বে পট্টিকেরা একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

ব্রহ্মদেশের ঐতিহাসিক আখ্যানে পট্টিকেরা রাজ্যের বহু উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। ত্রন্ধের প্রসিদ্ধ রাজা অনিরুদ্ধ (১০৪৪-১০৭৭ অবদ) পট্টিকেরা পর্যান্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেন এবং এই সময় হইতেই চুই রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ব্রহ্মরাজ কনজিখের (১০৮৪-১১১২) কন্সার সহিত পট্টিকেরার রাজপুত্রের বার্থ প্রেমের কাহিনী ত্রন্ধদেশের আখ্যানে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তথায় অনেক কবিতা ও নাটক রচিত হইয়াছে। এই সমুদয় নাটক এখনও ব্রহ্মদেশে অভিনীত হয়। ব্রহ্মরাজের ইচ্ছা থাকিলেও রাজনৈতিক কারণে তাঁহার কন্সার সহিত পট্টিকেরার রাজকুমারের বিবাহ অসম্ভব হইলে উক্ত রাজকুমার আত্মহত্যা করেন। কিন্তু এই রাজক্সার গর্ভজাত পুত্র লংসিথু মাতামহের মৃত্যুর পর ব্রহ্মদেশের রাজা হন এবং পট্টিকেরার রাজার ক্তাকে বিবাহ করেন। অলংসিথুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নরথু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার বিমাতা পট্টিকেরার রাজক্সাকে বধ করেন। ক্সার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া পট্টিকেরার রাজা প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। তিনি আটজন বিশ্বস্ত দৈনিককে বান্ধণের ছন্মবেশে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগানে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করিবার ছলে রাজসমীপে উপস্থিত হট্যা রাজাকে বধ করে এবং সকলেই স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসৰ্জন দেয়। এই সমুদয় কাহিনী কতদূর সত্য বলা যায় না, কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে একাদশ ও বাদশ শতাব্দীতে পট্টিকেরা একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল এবং নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মদেশের সহিত তাহার রাজনৈতিক সমন্ধ ছিল।

ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত একথানি তাম্রশাসনে রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকাল-দেব নামক পট্টিকেরার এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি ১২০৪ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অক্তত ১৭ বংসর রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসন দারা রাজমন্ত্রী শ্রী ধড়ি-এব পট্টিকেরা নগরের এক বৌদ্ধ-বিহারে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন। রাজমন্ত্রীর পিতার নাম হেদি-এব এবং তাম্র শাসনের লেখকের নাম মেদিনী-এব। এই সমুদ্য নাম ব্রহ্মদেশীয় নামের অন্তুরূপ এবং পট্টিকেরা রাজ্যের সহিত ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচায়ক।

শ্রীহরিকালদেব প্রাচীন পট্টিকেরা-রাজবংশীয় ছিলেন অথবা নিজেই একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। এই সময়ে যে দেববংশীয় রাজ্যণ এই অঞ্চলে রাজ্য করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অসম্ভব নহে যে শ্রীহরিকালদেবও দেববংশীয় ছিলেন। কিন্তু জাঁহার নামের

অন্তব্যিত 'দেব' শব্দ বংশ-পদবী অথবা রাজকীয় সম্মান সূচক পদমাত্র তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে রণবঙ্কমল্ল উপাধিধারী শ্রীহরিকালদেবের পর যে পট্টিকেরা রাজ্য দেববংশীয় দামোদরদেবের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ রাজ্য শাসন-পদ্ধতি

## ১। প্রাচীন মূর

গুপ্ত সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বেব বাংলার রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থে স্থন্ধ পুণ্ডু প্রভৃতি জাতি এবং ক্ষুদ্র কাজ্যের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে আর্য্যাবর্ত্তের অভাক্ত অংশের জায় বাংলা দেশেও প্রথমে কয়েকটি বিশিষ্ট সংঘবদ্ধ জাতি বসবাস করে এবং ইহা হইতেই ক্রমে রাজতন্তের প্রতিষ্ঠা হয়।

গ্রীক লেখকগণ গঙ্গরিডই রাজ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না যে খৃষ্ঠপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দের পূর্ব্বেই বাংলায় রাজভন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। কারণ রাজ্যশাসনপদ্ধতি স্থানিয়ন্ত্রিত ও বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত বিধিবদ্ধ না হইলে এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্যের উদ্ভব সম্ভবপর নহে। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে যে বাংলার ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্যগুলি মিলিভ হইয়া বহি:শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেন্টা করিয়াছিল এবং তাহারা বিদেশী রাজ্যের সহিত্ত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। ইহাও বাংলা দেশে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার ও প্রভাব সূচিত করে। রাজকুমার বিজয়ের আখ্যান (পৃ: ১৭) সত্য হইলে বাংলা দেশে যে প্রজাশক্তি প্রভাবশালী ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মোর্যায়ুগের একখানি মাত্র লিপি মহাস্থানগড়ে অর্থাং প্রাচীন পুণ্ডুবর্দ্ধনে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে একজন মহামাত্রের উল্লেখ আছে। এই লিপির প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ছণ্ডিক্ষ বা অক্স কোন কারণ বশত প্রজাগণের ছরবস্থা হওয়ায় সরকারী ভাণ্ডার (কোষাগার) হইতে ত্বংস্থ লোকদিগকে শস্তাও নগদ টাকা ধার দিয়া সাহায্য করার আদেশই এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে। খুব সম্ভবত মোর্য্যগণের স্থপরিচিত রাজ্যশাসন পদ্ধতি বাংলা দেশেও প্রচলিত ছিল।

## ২। গুপ্ত সাভ্ৰাজ্য ও অৰ্যবহিত পরবর্ত্তী যুগ

বাংলা দেশ গুপ্ত সামাজ্যভুক্ত হইলেও ইহার এক অংশ মাত্র গুপ্ত সমাট-গণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। শাসন কার্য্যের স্থবিধার জন্ম এই অংশে বর্ত্তমান কালের স্থায় কতকগুলি নির্দিষ্ট শাসন-বিভাগ ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি। প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি বিষয়, মণ্ডল, বীথি, ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। বঙ্গবিভাগের পূর্বের বাংলার যে অংশকে আমরা রাজসাহী বিভাগ বলিতাম মোটামুটি তাহাই ছিল পুণ্ডুবর্দ্ধন ভুক্তির সীমা। প্রাচীন বর্দ্ধমান ভুক্তি ও বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ ও মোটামুটি একই বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি ছিল বর্ত্তমান জিলার মত।

গুপ্ত সমাট স্বয়ং ভৃক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন—ইহার উপাধি ছিল উপরিক-মহারাজ। সাধারণত উপরিক-মহারাজই অধীনস্থ বিষয়গুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে স্বয়ং সমাট কর্তৃক তাঁহাদের নির্বাচনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নানা উপাধি ছিল,—কুমারামাত্য, আযুক্তক, বিষয়পতি প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন আরও বহু-সংখ্যক রাজকর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

ভূজি, বিষয়, বীথি প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগেরই একটি কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে তাহাদের একটি অধিকরণ (আফিস) থাকিত। তামপট্টে উৎকীর্ণ কতকগুলি ভূমি বিক্রয়ের দলিল হইতে এই সমুদ্য় অধিকরণের কিছু কিছু বিবরণ জানিতে পাওয়া যায়। ইহার কয়েকখানিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিকরণের উল্লেখ আছে। কোটিবর্ষ নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানকালে বাণগড় নামে পরিচিত। এই নগরীর নাম অনুসারেই উক্ত বিষয়ের নামকরণ হইয়াছিল এবং এখানেই এই বিষয়ের অধিকরণ অবস্থিত ছিল। বিষয়পতি ব্যতীত এই অধিকরণের আর চারিজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহারা নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম কায়ন্থ। এই চারিটি পদবীর প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা ছ্রহ। সম্ভবত প্রথম তিনটি ধনী মহাজন, বণিক ও শিল্পীগণের প্রতিনিধি স্করণ অধিকরণের সদস্য ছিলেন। কায়ন্থ শব্দে লেখক ও এক শ্রেণীর

রাজকর্মাচারী বুঝাইত। সেকালে ধনী মহাজন, বণিক ও শিল্পীগণের বিধিবক্ষ
সংঘ-প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমৃদয় সংঘ-মুখ্যগণই সম্ভবত বিষয়-অধিকরণের
সদস্ত হইতেন। ইহা হইতে সে কালের স্বায়ত্ত-শাসন প্রথার মূল কত
দৃঢ় ছিল তাহা বুঝা যায়। প্রতি বিষয়পতি এই সমৃদয় বিভিন্ন সংঘের
প্রতিনিধির সহিত মিলিত হইয়া বিষয়ের কায়্য নির্কাহ করিতেন। কি
প্রণালীতে এই সমৃদয় অধিকরণ জমি বিক্রয় করিত তাহার বিবরণ পূর্ব্বোক্ত
তাম্রশাসনগুলি হইতে জানা যায়। প্রথমে ক্রেতা অধিকরণের সম্মুখে উপস্থিত
হইয়া কি উদ্দেশ্যে কোন জমি কিনিতে চান তাহা নিবেদন করিতেন। তথন
অধিকরণের আদেশে পুস্তপাল নামক একজন কর্মাচারী ঐ জমি সম্বন্ধে
অন্সন্ধান করিয়া উহা বিক্রয় করা যাইতে পারে কিনা এবং উহার মূল্য কত
প্রভৃতি বিষয় অধিকরণের গোচর করিতেন। তারপর নির্দ্ধারিত মূল্য দেওয়া
হইলে ক্রেতা জমির অধিকার পাইতেন। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে এই
জমি বিক্রয়ের কথা পার্শ্ববর্তা গ্রামবাসীগণকে জানান হইত এবং গ্রামের মহত্তর
(মাতব্বর) ও কুট্রিগণের (গৃহস্থ) সাক্ষাতে জমি মাপিয়া তাহার সীমা নির্দিষ্ট
করা হইত।

বাংলার যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীনে ছিল না তাহা সামস্ত মহারাজগণের অধীনে ছিল। সম্ভবত যে সমুদ্য স্বাধীন রাজ্য গুপুগণের পদানত হইয়াছিল তাহাদের রাজারাই গুপুগণের অধীনস্থ সামস্ত-রাজরপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইহাদের বিভিন্ন উপাধি দেখিয়া অমুমিত হয় যে ইহারা দেশের আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। ক্রমে গুপ্তগণের প্রবিত্তি শাসন-পদ্ধতি বাংলা দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ও পূর্ববন্ধে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও ভুক্তি, বিষয়, বীথি প্রভৃতি শাসন বিভাগের ও বিষয় অধিকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য স্বাধীন রাজগণ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিতেন। গুপ্তস্মাটগণের স্থায় ইহারাও বিভিন্ন শ্রেণীর বছসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। গোপচল্রের মল্লসারল তাম্রশাসনে এই কর্ম্মচারীগণের একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কাহার ক্ষিক্র বাহায় না।

#### ৩। পাল সাম্রাজ্য

পালবংশীয় রাজগণের চারিশতাকীব্যাপী রাজহকালে বাংলায় শাসনপ্রণালী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত চইয়াছিল। গুপুর্বার স্থায় ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল
পভ্তি প্রনিদিষ্ট শাসন বিভাগের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণুর্বার ও বাজ্মান
ভুক্তি বাংলায় আর একটি ভুক্তির প্রতিষ্ঠা ইইয়াছিল। ইহার নাম
দণ্ডভুক্তি। ইহা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জিলায় অবস্থিত ছিল। এতঘ্যতীত উত্তর
বিহারে তীর-ভুক্তি (ত্রিহুত), দক্ষিণ বিহারে শ্রীনগর-ভুক্তি এবং আসামে
প্রাগজ্যোতিয-ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমুদ্য় ভুক্তি বা ইহাদের
অধীনস্থিত বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতির শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া
যায় না।

পরাক্রান্ত পালসমাটগণ প্রাচীন বাংলার মহারাজ বা পরবর্তীকালের 'মহারাজাধিরাজ' পদগীতে সন্তুষ্ট থাকেন নাই। গুপ্ত সম্রাটগণের স্থায় তাঁহারাও পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি গৌরবময় উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য বহু বিস্তুত হওয়ায় শাসন প্রণালীরও তদমুরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল। এই সময় হ**ইতেই রাজ্ত্বের সমুদ্**য় ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন প্রধান মন্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাই। গর্গ নামে এক বাজাণ ধর্মপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—ভারপর তাঁহার বংশধরগণই নারায়ণ-পালের রাজ্যপর্যান্ত প্রায় একশত বৎসর যাবৎ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বংশীয় গুরুবমিশ্রের একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে সম্রাট দেবপাল থয়ং তাঁহার মন্ত্রী দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দারদেশে দ্রুয়েমান থাকিতেন, এবং এই দর্ভপাণি ও তাঁহার পৌত্র কেদার্মিশ্রের নীতিকৌশলে ও বৃদ্ধিবলেই বৃহৎ সাম।জ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমুদ্র উক্তি অতিরঞ্জিত হইলেও পালরাজ্যে প্রধান মন্ত্রীগণ যে অসাধারণ প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরবর্তী যুগে এইরূপ আর এক মন্ত্রীবংশের পরিচয় পাই। এই বংশীয় যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপালের এবং বৈগদেৰ কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন। বৈগদেব পরে কামরূপে এক স্বাধীন ধাকোর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিত্রেন।

গুপুর্গের আয় পালরাজ্যের অধীনেও অনেক সামস্তরাজা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে রাজা, রাজস্তুক, রাজনক, রাণক, সামস্ত ও মহাসামস্ত প্রভৃতি বহু শ্রেণীবিভাগ ছিল। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি তুর্বল হইলে এই সমুদ্য সামস্তরাজ্ঞগণ যে স্বাধীন রাজার ভায় ব্যবহার করিতেন রামপালের প্রসঙ্গে ভাষা বণিত চইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে রাজগণ রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ ব্যতীত সমাক্ষ ও অর্থনীতি, এমন কি ধর্মের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতেন। ধর্মপাল শাস্তামুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করিতেন। তিনি নিজে বৌদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু প্রজাগণকে তাঁহাদের ধর্মবাবন্ধা অনুসারেই শাসন করিতেন। পালরাজগণের প্রধান মন্ত্রীগণ যে ত্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন ইহাও সে যুগের ধর্মমত বিষয়ে উদারভা প্রমাণিত করে।

পালরাজগণের তামশাসনে রাজকর্মচারীগণের যে স্থদীর্ঘ তালিকা আছে তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে রাজ্যশাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ ও স্থনিয়ন্ত্রিত ছিল। তঃখের বিষয় এই সমুদ্য রাজকর্মচারীগণের অনেকের সম্বন্ধেই আমাদের কিছু জানা নাই। তাঁহাদের নাম বা উপাধি হইতে যেটুকু অন্থমান করা যায় তাহা ব্যতীত শাসন-প্রণালী ও বিভিন্ন কর্মচারীর কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই কর্মচারীর তালিকা বিশ্লেষণ করিয়া যে সামান্ত তথ্য পাওয়া যায় এখানে মাত্র তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত শাসন-প্রণালীতে দেখিতে পাই যে রাজ্যের সমুদয় শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শাসন বিভাগ ছিল এবং ইহার প্রত্যেকটির জন্ম একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন। পালরাজগণও মোটামটি এই ব্যবস্থার অন্ধুসরণ করিতেন। কয়েকটি প্রধান প্রধান শাসন বিভাগ ও তাহার কর্ম্মচারীগণের সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

১। কেন্দ্রীয় শাসন —প্রধান মন্ত্রী এবং আরও অনেক মন্ত্রী ও অমাত্যের সাহায্যে রাজা স্বয়ং এই বিভাগ পরিচালনা করিতেন। এই সমুদয়ের মধ্যে 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। অপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার কাজ। 'দূতও' একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বিদেশীয় রাজ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যোগস্ত্র রক্ষা করিতেন। 'রাজ্যানীয়' ও 'অক্সরক' নামে তৃইজন অমাত্যের উল্লেখ আছে। ইহারা সম্ভবত যথাক্রেমে রাজ্যার প্রতিনিধি ও দেহরক্ষীর দলের নায়ক ছিলেন। অনেক সম্থ, বিশেষত রাজা বৃদ্ধ হইলে, যুবরাজ শাসন বিষয়ে পিতাকে সাহায্য করিতেন। পালরাজ্যগণের লিপিতে ও রামচরিতে যুবরাজগণের উল্লেখ আছে।

- ২। রাজস্ব বিভাগ—বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায়ের জন্ম বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী নির্দিষ্ট ছিল। উৎপন্ন শস্তের উপর নানাবিধ কর ধার্য হইত, যথা, ভাগ, ভোগ, কর, হিরণা, উপরিকর প্রভৃতি,—এবং সম্ভবত গ্রামপতি ও বিষয়-পতিরাই ইহা সংগ্রহ করিতেন। 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে। মসুস্মৃতি অমুসারে কতকগুলি দ্রব্যের ষষ্ঠভাগ রাজার প্রাণ্য ছিল,—সম্ভবত উক্ত কর্ম্মচারী এই কর আদায় করিতেন। 'চৌরোদ্ধরণিক,' 'শৌব্দিক,' 'দাশাপরাধিক' ও 'তরিক' নামক কর্ম্মচারীরা সম্ভবত যথাক্রমে, দহ্য ও তস্করের ভয় হইতে রক্ষার জন্ম দেয় কর, বাণিজ্যন্তব্যের শুল্ব, চৌর্যাদি অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড এবং খেয়াঘাটের মাশুল আদায় করিতেন।
- ৩। 'মহাক্ষপটলিক'ও 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' সম্ভবত হিসাব ও দলিল বিভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।
- ৪। 'ক্ষেত্রপ'ও 'প্রমাতৃ' সম্ভবত জমির জরীপ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।
- ৫। 'মহাদণ্ডনায়ক' অথবা 'ধর্মাধিকার' বিচার বিভাগের কর্ত্ত। ছিলেন।
- ৬। 'মহাপ্রতীহার,' 'দাগুক,' 'দাগুপাশিক' ও 'দগুশক্তি' সম্ভবত পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন।
- ৭। সৈনিক বিভাগ—এই বিভাগের অধ্যক্ষের উপাধি ছিল সেনাপতি অথবা মহাসেনাপতি। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী, উষ্ট্র, ও রণতরী— সৈম্মদলের এই কয়টি প্রধান বিভাগ ছিল। ইহার প্রত্যেকের জ্বন্য একজন স্বতম্ত্র অধ্যক্ষ ছিল। এত্ব্যতীত 'কোট্রপাল' (ত্র্গরক্ষক), 'প্রান্তপাল' (রাজ্যের সীমান্তরক্ষক) প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব্বক্সে, রণতরী যুদ্ধসজ্জার একটি প্রধান উপকরণ ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার নৌবাহিনী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কালিদাস রঘুবংশে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীন লিপিতেও তরীর উল্লেখ আছে। কুমারপাল ও বিজয়সেনের রাজ্জে যে নৌযুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লিপিত হইয়াছে। বাংলার সামরিক হস্তীর প্রসিদ্ধিও প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ভারতের পূর্বপ্রান্তে বহু হস্তী পাওয়া যাইত এবং এখনও যায়। কিন্তু বাংলায় উৎকৃষ্ট অশ্বের অভাব ছিল। পালরাজগণ স্বদূর কাম্বাজ্জ হইতে যুদ্ধের অশ্ব সংগ্রহ করিতেন। ভারতের এই

প্রদেশ চিরকালই অশ্বের জন্ম প্রসিদ্ধ। পালরাজগণের একখানি মাত্র তাম-শাসনে রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথের খুব ব্যবহার হইত না।

পালরাজগণের তাম্রশাসনে অমাত্যগণের তালিকার শেষে "গৌড়-মালব-খশ-হুণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট" প্রভৃতি জ্বাতির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবত ভারতের এই সমুদ্র জ্বাতি হইতে পালরাজ্বণ সৈত্য সংগ্রহ করিতেন এবং বর্ত্তমান কালের মারহাট্টা, বেলুচি, গুর্থা রেজিমেন্টের ত্যায় ঐ সমুদ্য ভিন্ন ভিন্ন জ্বাতীয় সৈত্যভারা বিভিন্ন সৈত্যদল গঠিত হইত।

#### ৪। সেনরাজ্য ও অস্থান্য খণ্ডরাজ্য

পালরাজ্যে যে শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা মোটামুটিভাবে সেন, কাম্বোজ, চন্দ্র ও বর্মবংশীয় রাজগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

ভূক্তি, মণ্ডল ও বিশ্বর ব্যতীত পাটক, চতুরক, আবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি নৃতন শাসনকেল্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেনরাজ্যে পু্ত্রর্ক্ষন ভূক্তির সীমা অনেক বাড়িয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগের পূর্ববর্তী রাজসাহী, ঢাকা ও প্রেসিডেক্সী বিভাগ এবং সম্ভবত বর্ত্তমানকালের চট্টগ্রাম বিভাগেরও কতক অংশ এই ভুক্তির অন্তর্ভূ ক্ত ছিল। অর্থাৎ ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী হইতে মেঘনা অথবা ভাহার পূর্ব্বভাগের প্রদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অপর দিকে বর্দ্ধমান ভূক্তির সীমা কমাইয়া ইহার উত্তর অংশে কঙ্কগ্রাম নামে নৃতন একটি ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রগণ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজ্ঞা-ধিরাজ ব্যতীত 'অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি' প্রভৃতি নৃতন পদবীও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অফুকরণে দেববংশীয় দশরথদেবও এই সমৃদয় উপাধি ব্যবহার করিতেন।

পালরাজগণের তায় সেনরাজগণের তাত্রশাসনেও সামন্ত, অমাত্য প্রভৃতির স্থানি তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু নৃতনন্থ আছে। সেনরাজগণের তালিকায় রাণীর নাম আছে কিন্তু পালরাজগণের একথানি তাত্রশাসনেও এই স্থানি তালিকায় রাণীর নাম পাওয়া যায় না। চন্দ্র, বর্ম ও কাম্বোজ রাজগণের তাত্রশাসনোক্ত তালিকায়ও রাণীর নাম পাওয়া

- ২। রাজস্ব বিভাগ—বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায়ের জন্ম বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মানারী নির্দিষ্ট ছিল। উৎপন্ন শস্তের উপর নানাবিধ কর ধার্য্য হইত, যথা, ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উপরিকর প্রভৃতি,—এবং সম্ভবত গ্রামপতি ও বিষয়-পতিরাই ইহা সংগ্রহ করিতেন। 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে একজন কর্মানারীর উল্লেখ আছে। মনুস্মৃতি অমুসারে কতকগুলি দ্রব্যের ষষ্ঠভাগ রাজার প্রাণ্য ছিল,—সম্ভবত উক্ত কর্মানারী এই কর আদায় করিতেন। 'চৌরোদ্ধরণিক,' 'শৌব্দিক,' 'দাশাপরাধিক' ও 'তরিক' নামক কর্মানারীরা সম্ভবত যথাক্রমে, দম্যু ও তস্করের ভয় হইতে রক্ষার জন্ম দেয় কর, বাণিজ্যান্ত্রব্যের শুল্ব, চৌর্য্যাদি অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড এবং থেয়াঘাটের মাশুল আদায় করিতেন।
- ৩। 'মহাক্ষপটলিক'ও 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' সম্ভবত হিসাব ও দলিল বিভাগ পর্যাবেক্ষণ করিতেন।
- ৪। 'ক্ষেত্রপ' ও 'প্রমাতৃ' সম্ভবত জমির জরীপ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।
- ৫। 'মহাদণ্ডনায়ক' অথবা 'ধর্মাধিকার' বিচার বিভাগের কর্তা ছিলেন।
- ৬। 'মহাপ্রতীহার,' 'দাণ্ডিক,' 'দাণ্ডপাশিক' ও 'দণ্ডশক্তি' সম্ভবত পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন।
- ৭। সৈনিক বিভাগ—এই বিভাগের অধ্যক্ষের উপাধি ছিল সেনাপতি অথবা মহাসেনাপতি। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী, উট্র, ও রণতরী— সৈম্মদলের এই কয়টি প্রধান বিভাগ ছিল। ইহার প্রত্যেকের জ্বন্থ একজন স্বতম্ব অধ্যক্ষ ছিল। এতদ্যতীত 'কোট্রপাল' (ত্রুর্গরক্ষক), 'প্রাস্তপাল' (রাজ্যের সীমান্তরক্ষক) প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব্ববন্ধে, রণতরী যুদ্ধসজ্জার একটি
প্রধান উপকরণ ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার নৌবাহিনী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কালিদাস রঘুবংশে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীন লিপিতেও তরীর উল্লেখ আছে। কুমারপাল ও বিজয়সেনের রাজতে যে নৌযুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলার সামরিক হস্তীর প্রসিদ্ধিও প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে বছ হস্তী পাওয়া যাইত এবং এখনও যায়। কিন্তু বাংলায় উৎকৃষ্ট অশ্বের অভাব ছিল। পালরাজগণ স্বদূর কাম্বোজ হইতে যুদ্ধের অশ্ব সংগ্রহ করিতেন। ভারতের এই

প্রদেশ চিরকালই অখের জন্ম প্রসিদ্ধ। পালরাজ্বগণের একখানি মাত্র ডাড্র-শাসনে রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথের খুব ব্যবহার হইত না।

পালরাজগণের তাম্রশাসনে অমাত্যগণের তালিকার শেষে "গৌড়-মালব-থশ-হুণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট" প্রভৃতি জ্বাতির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবত ভারতের এই সমুদ্য জ্বাতি হইতে পালরাজ্বণ সৈক্ষ সংগ্রহ করিতেন এবং বর্ত্তমান কালের মারহাট্টা, বেল্চি, গুর্থা রেজিমেন্টের ফ্রায় ঐ সমুদ্য ভিন্ন ভিন্ন জ্বাতীয় সৈক্স্বারা বিভিন্ন সৈক্ষদল গঠিত হইত।

#### ৪। সেমরাজ্য ও অস্থান্য খণ্ডরাজ্য

পালরাজ্যে যে শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা মোটাম্টিভাবে সেন, কাম্বোজ, চন্দ্র ও বর্মবংশীয় রাজগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

ভূক্তি, মণ্ডল ও বিষয় ব্যতীত পাটক, চতুরক, আবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি নৃতন শাসনকেল্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেনরাজ্যে পুঞুবর্দ্ধন ভূক্তির সীমা অনেক বাড়িয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগের পূর্ববর্তী রাজসাহী, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং সম্ভবত বর্তমানকালের চট্টগ্রাম বিভাগেরও কছক অংশ এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী হইতে মেঘনা অথবা ভাহার পূর্বভাগের প্রদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অপর দিকে বর্দ্ধমান ভূক্তির সীমা কমাইয়া ইহার উত্তর অংশে কঙ্কগ্রাম নামে নৃতন একটি ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রগণ প্রমেশ্বর পর্মভট্টারক মহারাজ্ঞা-ধিরাজ ব্যতীত 'অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজ্ব্রয়াধিপতি' প্রভৃতি নৃতন পদবীও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে দেববংশীয় দশর্থদেবও এই সমুদ্য় উপাধি ব্যবহার করিতেন।

পালরাজগণের ভায়ে সেনরাজগণের তামশাসনেও সামস্ত, অমাত্য প্রভৃতির সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু নৃতন্ত আছে। সেনরাজগণের তালিকায় রাণীর নাম আছে কিন্তু পালরাজগণের একখানি তামশাসনেও এই সুদীর্ঘ তালিকায় রাণীর নাম পাওয়া যায় না। চন্দ্র, বর্ম ও কাম্বোজ রাজগণের তামশাসনোক্ত তালিকায়ও রাণীর নাম পাওয়া যায়। এই যুগে রাজ্যশাসন বিষয়ে রাণীর কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল, অথবা বাংলার বাহির হইতে আগত এই সমুদ্য রাজবংশের আদিম বাসন্থানে রাণীর বিশেষ কোন অধিকার ছিল বলিয়াই তাঁহারা বাংলায় এই নৃতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, দাহা বলা কঠিন। কাম্বোজ, বর্ম ও সেনরাজবংশের তাশ্রশাসনে পুরোহিতের নাম পাওয়া যায়। সেনরাজগণের শেষযুগে পুরোহিতের স্থানে মহাপুরোহিতের উল্লেখ আছে। আক্ষাণ্য-ধর্মাবলম্বী এই তিন রাজবংশের রাজ্য-কালে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সহিত রাজশক্তির সম্বন্ধ যে পূর্বাপেকা ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল ইহা তাহাই স্টিত করে।

'মহামুদ্রাধিকৃত' ও 'মহাসর্বাধিকৃত' নামে তৃইজন নৃতন উচ্চপদ্দ্ব অমাত্যের নাম পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত নাম হইতেই বাংলার 'সর্বাধি-কারী' পদবীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ বিচার বিভাগে 'মহাধর্মাধাক্ষ', রাজ্স্ব বিভাগে 'হট্টপতি' এবং দৈশ্য বিভাগে 'মহাপীলুপতি', 'মহাগণস্থ' এবং 'মহাব্যহপতি' প্রভৃতি আরও কয়েকটি নৃতন নাম পাই।

কাম্বোজরাজ নয়পালের তামশাসনে যেভাবে অমাত্যগণের উল্লেখ আছে ভাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই তালিকায় আছে "করণসহ অধ্যক্ষবর্গ; সৈনিক-সজ্ব-মুখ্যসহ সেনাপতি ; গৃঢ়পুরুষসহ দৃত ; এবং মন্ত্রপাল"। "করণসহ অধ্যক্ষবৰ্গ" এই সমষ্টিসূচক শব্দ হইতে প্ৰমাণিত হয় যে একজ্ঞন অধ্যক্ষ কয়েক-জন করণ অর্থাৎ কেরাণীর সহযোগে একটি শাসন বিভাগ তদন্ত করিতেন, এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক এইরূপ কতকগুলি অধ্যক্ষের দ্বারা দেশের সমুদয় আভ্যন্তরিক শাসনের কার্য্য নির্কাহ হইত। সৈত্য বিভাগেও বিভিন্ন শ্রেণীর সৈত্যদলের সজ্য ছিল এবং তাঁহাদের অধিনায়কদের সহযোগে দেনাপতি এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পররাষ্ট্র বিভাগ স্বতন্ত্র ছিল এবং 'দৃত' 'গৃঢ়পুরুষ়' ( গুপ্তচর ) গণের সহায়তায় ইহার কার্যা নির্বাহ করিতেন। সর্বোপরি ছিলেন 'মন্ত্রপাল' অর্থাৎ মন্ত্রীগণ। কৌটিল্যের অর্থশাল্তে যে শাসন পদ্ধতির বর্ণনা আছে ইহার সহিত তাহার খুবই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। চন্দ্র, বর্মু ও সেনরাজগণের তামশাসনে অমাত্যের যে স্থদীর্ঘ তালিকা আছে তাহার শেষে "এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত অক্সান্স কর্মচারীগণ" এই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে শাসন পদ্ধতির বিবরণ আছে তাহার নাম 'অধ্যক্ষপ্রচার'। এই সমুদ্র কারণে এরপ অমুমান করা অসঙ্গত হটবে না যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে শাসনপন্ধতি বর্ণিত আছে তাহার অভুকরণেই বাংল'র শাসন পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বাংলার শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা অভিশয় সামাল্য এবং ইচা হইতে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বা সঠিক কোন ধারণা করা কঠিন। কিন্তু আপাতত ইচার বেশী জানিবার উপায় নাই। তবে যেটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাংলায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী বা তাহার পূর্বে হইতেই ধীরে থীরে একটি বিধিবদ্ধ শাসন প্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পাল ও সেন যুগে তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ভারতের অক্যান্থ প্রদেশের শাসনপদ্ধতির অন্তর্মপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অন্তত বাংলাদেশ যে এই বিষয়ে কম অগ্রসর হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

## যোড়শ পরিচ্ছেদ ভাষা ও সাহিত্য

#### ১। বাংলা ভাষার উৎপত্তি

সর্বপ্রাচীন যুগে আর্য্যগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, এবং যে ভাষায় বৈদিক গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল, কালপ্রভাবে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হয়, এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলেই ভারতবর্ষে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে প্রচলিত বহু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এই ভাষা-বিবর্ত্তনের স্থদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। তবে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণী বিভাগ হইতে এ সম্বন্ধে কভক ধারণা করা যাইবে।

- ১। প্রাচীন সংস্কৃত ঋ্রেদের সময় হইতে ৬০০ খৃঃ পৃঃ প্রান্ত
- २। भानि-প্রাকৃত-অপত্রংশ—৬০০ খৃঃ পৃঃ—১০০০ খৃষ্টাব
- ৩। অপভ্ৰংশ হইতে বাংলা ও অক্সান্ত দেশীয় ভাষার উৎপত্তি—১০০০ খুষ্টাব্দ হইতে

আর্য্যাণ বাংলায় আসিবার পূর্বেব বাংলার অধিবাসীগণ যে ভাষার ব্যবহার করিতেন তাহার কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। তবে ইহার কোন কোন শব্দ বা রচনা পদ্ধতি যে সংস্কৃত ও বর্ত্তমান বাংলায় আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা থুবই সম্ভব, এবং ইহার কিছু কিছু চিহ্নুও পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার মূল্য থুব বেশী হইলেও বর্ত্তমান প্রসক্ষে এই আলোচনা নিপ্রান্তন। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে অমুমিত হয় যে আর্যাগণের সংস্পর্লে ও প্রভাবে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণ নিজেদের ভাষা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আর্যাভাষা গ্রহণ করেন। উপরে যে শ্রেণীভাগ করা হইয়াছে ভাহা হইতে দেখা যাইবে যে, যে যুগে আর্যাগণ এদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন তখন প্রাচীন সংস্কৃত হইতে প্রথমে পালি এবং প্রাকৃত, ও পরে অপল্রংশ, এই তিন ভাষার উৎপত্তি হয়। বাংলা দেশেও এই সমুদয় ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহাতে কোন সাহিত্য রচিত হইয়া থাকিলেও তাহার বিশেষ কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। অপল্রংশ হইতে বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলার যে সর্ব্বপ্রাচীন দেশীয় ভাষার নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা দশম শতান্দীর পূর্ব্বেকার বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন না। এই ভাষা হইতেই কালে বর্ত্তমান বাংলা ভাষার স্কৃতি হইয়াছে, কিন্তু সে হিন্দু যুগের পরের কথা। এই দেশীয় ভাষায় রচিত যে কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা বেশী নহে। কিন্তু ইহা ছাড়া হিন্দুযুগে বান্সালীর সাহিত্য প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত হইয়াছিল। স্বতরাং প্রথমে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যেরই আলোচনা করিব।

## ২। পালযুগের পুর্বেকার সংস্কৃত সাহিত্য

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বাংলার সর্ব্বপ্রাচীন প্রস্তর-লিপি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত।
ইহাই বাংলায় মৌর্যায়ুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন। ইহার পাঁচশত
বৎসরেরও অধিক পরে সুস্থানিয়া পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার লিপি ও
গুপুর্গের তামশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়
যে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাকীতে, এবং সম্ভবত তাহার বহু পূর্ব্বেই, এদেশে সংস্কৃত
ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল, কিন্তু এই যুগের অন্ত কোন রচনা এপর্যান্ত
পাওয়া যায় নাই। বাংলা দেশে যে উচ্চ শিক্ষা ও বিজাচর্চার বিশেষ প্রসার
ছিল, চীন পরিব্রাক্ষক ফাহিয়ান (৫ম শতাক্ষী), হুয়েন-সাং ও ইৎ-সিং (৭ম
শতাক্ষী) তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই চর্চার ফলে সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্য একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। বাণভট্টের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যে সমূদয় আদর্শ গুণু ভাহার সবগুলি একত্রে কোন দেশেই প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু এক এক দেশের সাহিত্যে এক একটি গুণ প্রকটিত হয়; যেমন উত্তর দেশীয় সাহিত্যে 'শ্লেষ', পাশ্চাত্যে 'অর্থ', দক্ষিণে 'উৎপ্রেক্ষা' এবং গোড়দেশে 'অক্ষর-ডন্থর'। কেহ কেহ এই শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গোড়দেশের রাজা শশাঙ্কের স্থায় গোড়দেশীয় সাহিত্যকেও বাণভট্ট বিদ্ধেয়ের চক্ষে দেখিতেন এবং এই শ্লোকে তাহার নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শব্দ-বিস্থাস সাহিত্যের অন্থতম গুণ, এবং গোড়ীয় সাহিত্যে যে শ্লেষ, অর্থ ও উৎপ্রেক্ষা অপেক্ষা এই গুণেরই প্রাচ্গ্যা দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ব্যক্ত করাই সন্তবত বাণভট্টের অভিপ্রায় ছিল। ভামহ ও দণ্ডী ( ৭ম ও ৮ম শতাব্দী ) যে ভাবে গোড় মার্গ ও গোড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন করে। তাহাদের মতে তথন সংস্কৃত কাব্যে গোড়ী ও বৈদ্ভী এই তুইটিই প্রধান রীতি ছিল। ভামহের মতে গোড়ী এবং দণ্ডীর মতে বৈদ্ভী ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই বাঙ্গালীর প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যে একটি অভিনব রচনারীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই রচনারীতির কিছু কিছু নিদর্শন ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের তামশাসন ও নিধানপুরে প্রাপ্ত ভাস্করবর্ম্মার তামশাসনে পাওয়া যায়। প্রথমটি পত্যে ও দ্বিতীয়টি গত্যে লিখিত। এ মৃগে যে বাংলায় অনেক গ্রন্থরচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিল্পু হইয়াছে। যাহা আছে তাহাও এদেশীয় বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করার কোন উপায় নাই।

এই যুগের কতকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালীর রচিত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে হস্তায়ুর্কেদ একখানি। চারি খণ্ডে ও ১৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থে হস্তীর নানারূপ ব্যাধির আলোচনা করা হইয়াছে। ঋষি পালকাপ্য চম্পা নগরীতে অঙ্গ দেশের রাজা রোমপাদের নিকট ইহা বির্ত্ত করেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তাঁহার আশ্রম ছিল—উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে এই গ্রন্থ বাংলাদেশে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনা কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। তহরপ্রসাদ শাল্রী ইহার তারিখ খুইপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ নাই। অমরকোষ ও অগ্নিপুরাণে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং কালিদাসের রঘুবংশে সম্ভবত ইহার ইঞ্জিত করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ অন্তত কালিদাসের পূর্ব্বেদ্

বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গ্রন্থ প্রণেতা ঋষি পালকাপ্য সম্ভবত কাল্পনিক নাম। এক হস্তিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এরূপ কথিত হইয়াছে।

চাক্র ব্যাকরণ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার প্রণেতা চল্রগোমিন্
সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতান্দাতে জ্বীবিত ছিলেন,
এবং পাণিনির স্ত্রগুলি নৃতন প্রণালীতে বিভক্ত করিয়া যে ব্যাকরণ গ্রন্থ ও
তাহার বৃত্তি রচনা করেন তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।
কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহল দ্বীপে ইহার পঠন পাঠন বিশেষভাবে
প্রচলিত ছিল। চল্রগোমিন্ বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বতীয় কিংবল্পী অমুসারে
'ফ্যায়সিদ্ধালোক' নামক দার্শনিক গ্রন্থ এবং ৩৬ খানি তন্ত্রশাস্ত্রের রচয়িতা
চল্রগোমিন্ ও উল্লিখিত বৈয়াকরণিক চল্রগোমিন্ একই ব্যক্তি; তিনি বরেন্দ্রভূমিতে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তথা হইতে নির্বাসিত হইয়া
চল্র্ছাপে বাস করেন এবং পরে নালন্দায় স্থিরমতির শিল্পন্থ গ্রহণ করেন।
ইহার সম্বন্ধে তিব্বতে যে সমুদ্য আখ্যান প্রচলিত আছে একবিংশ পরিচ্ছদে
তাহা বিবৃত্ত হইবে। চল্রগোমিন্ উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তারা ও মঞ্জুশ্রীর স্থোত্র, 'লোকানন্দ' নাটক ও 'শিল্প-লেখ-ধর্ম্ম' নামক একথানি কাব্যগ্রন্থ রচনা
করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। লোকানন্দ নাটকের তিব্বতীয় অমুবাদ মাত্র

প্রসিদ্ধ দার্শনিক গোড়পাদ সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন—কারণ তিনি গোড়াচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ইনি শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু অর্থাৎ গুরুর গুরু ছিলেন। ইঁহার রচিত আগম-শাস্ত্র 'গোড়পাদকারিকা' নামে পরিচিত। ইহার দার্শনিক তথ্য শঙ্করের পূর্ব্বে প্রচলিত বেদাস্ত মতবাদ ও মাধ্যমিক শৃহ্যবাদের সমন্বয়; ইহার কোন কোন অংশে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। গৌড়পাদ এতঘ্যতীত ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকার টীকা করেন; মাঠরবৃত্তির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

চম্রামেন্ ও গোড়পাদ ব্যতীত এই যুগের আর কোন বাঙ্গালী গ্রন্থকারের নাম এ পর্যান্ত পাওয়। যায় নাই। কিন্তু এ যুগে যে বাংলায় বহু সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বাণভট্ট, ভামহ ও দণ্ডী এবং চীন দেশীয় পরিব্রাজ্ঞকগণের লেখা হইতে ভাহা আমরা নি:সন্দেহে জানিতে পারি।

# ৩। পাল মুগে সংস্কৃত সাহিত্য

পালরাজগণের বহুসংখ্যক তামশাসনে যে সমুদয় সংস্কৃত শ্লোক আছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই যুগে বাংলায় সংস্কৃত কাব্য চর্চা ও কাব্য র্চনা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তান্ত বিভাগেও যে এইযুগে বাঙ্গালীরা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এই সমুদয় তামশাসনে তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব-মিশ্র তাঁহার পূর্বপুরুষগণের প্রশস্তিতে লিখিয়াছেন যে দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি চতুর্বেদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও কেদার মিশ্র চতুর্বিভাপয়োধি পান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বেদ, আগম, নীতি ও জ্যোতিষ্পাস্ত্রে পারদর্শিতা ও বেদের ব্যাখ্যা হারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে পালযুগের অ্যান্ত তামশাসনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বৈদিক সাহিত্য, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তর্ক, বেদাস্ত ও প্রমাণশাস্ত্রে পাণ্ডিভ্যের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চতুর্ভুক্ত ভাঁহার হরিচরিত কাব্যে লিখিয়াছেন যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি, পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যে বিচক্ষণ ছিলেন। হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন যে তিনি দর্শন, মামাংসা, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র এবং গণিতে পারদর্শী ছিলেন এবং হোরাশান্ত্রে গ্রন্থ লিখিয়া 'ৰিজীয় বরাহ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন তামশাসনে ভূমিদান-গ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণের যে পরিচয় আছে তাহা হইতে তাঁহাদের বেদের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপে প্রচুর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 🖊

স্থতরাং বাংলায় যে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা বছল পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ছঃখের বিষয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ ব্যতীত এই যুগে বাঙ্গালীর রচিত গ্রন্থ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ বহু শতান্দী ব্যাপী বিস্তৃত চর্চার নিদর্শন হিসাবে নিতান্তই সামাশ্য ও অকিঞ্চিংকর।

মুজারাক্ষস প্রণেতা নাট্যকার বিশাখদত্ত, অনর্থরাছবের কবি মুরারি, চশুকৌশিকনাটকের গ্রন্থকার ক্ষেমীশর্র, কীচকবধ কাব্য প্রণেতা নীতিবর্মা এবং নৈষধ-চরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ—এই সকল প্রসিদ্ধ লেখক বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ইহাদের কাহাকেও বাঙ্গালার সন্তান বলিয়া নি:সন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।

অভিনন্দ নামে একজন বাঙ্গালী কবির সন্ধান পাওয়া যায়। শার্স ধর-পদ্ধতিতে ইহাকে গৌড় অভিনন্দ বলা হইয়াছে, স্তরাং ইনি যে বাঙ্গালী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিনন্দের রচনা বলিয়া যে সমুদয় শ্লোক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পত্য-সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, সম্ভবত সে সমুদয় ভাঁহারই রচনা। কেহ কেহ মনে করেন যে ইনিই কাদম্বরী-কথা-সার নামক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। অভিনন্দ সম্ভবত নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

পালযুগের একখানি মাত্র কাব্যপ্রস্থ অপর্যান্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা
সন্ধ্যাকরনন্দী প্রশীত 'রামচরিত' কাব্য। ইহার রচনা প্রণালী, ঐতিহাসিক
মূল্য ও আথ্যানভাগ রামপালের ইতিহাস প্রসক্ষে সংক্ষেপে আলোচিত
হইয়াছে। এই ছ্রহ শ্লেষাত্মক কাব্যের প্রতি শ্লোক এমন স্থকোশলে রচিত
হইয়াছে যে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণবিক্সাস ও শক্ষেছানা করিলে ইহা একদিকে
রামায়ণের রামচন্দ্রের ও অপরদিকে পালস্ট্রাট রামপালের পক্ষে প্রযোজ্য
হইবে। এই গ্রন্থের উপসংহারে একটি কবিপ্রশন্তি আছে। তাহা হইতে
জানা যায় যে সন্ধ্যাকরনন্দী বরেল্রে পুঞ্বর্দ্ধনের নিকট বাস করিতেন। তাঁহার
পিতা প্রজাপতিনন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। মদনপালের রাজ্যকালে এই কাব্যে রচিত হয়। দ্বার্থবাধক শ্লোকের দ্বারা ঐতিহাসিক আখ্যান
বর্ণনা হেতু এই কাব্যে কবিত্মক্তি সর্ব্যে পরিক্ষৃট হইবার স্কুযোগ পায় নাই।
কিন্তু বর্রেক্র ও রামাবতী নগরীর বর্ণনা ও ভীমের সহিত যুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি
সাহিত্যের দিক দিয়াও উপভোগা। উচ্চাঙ্গের কবিহ্ব না থাকিলেও 'রামচরিত'
বাঙ্গালীর সংস্কৃত কাব্যে নিষ্ঠা ও নৈপুণার পরিচয় হিসাবে চিরদিনই স্কমাদৃত
হইবে।

দর্শন শান্তে আমরা এই যুগের মাত্র একজন প্রাদিদ্ধ বাঙ্গালী লেখকের নাম জানি। ইনি বিথাতে স্থায়কন্দলী প্রণেতা শ্রীধরভট্ট। ইহার পিতার নাম বলদেব, মাতার নাম অবেবাকা, এবং জন্মভূমি দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্টি (বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী ভূরশুট প্রাম)। প্রশস্তপাদ বৈশেষিক সূত্রের যে পদার্থ-ধর্ম সংগ্রহ' নামক ভাষ্য রচনা করেন শ্রীধরভট্ট তাহার স্থায়কন্দলী টীকা দ্বারা স্থায়-বৈশেষিক মজের উপর আজিক্যবাদ প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীধর 'অন্বয়-সিদ্ধি', 'তত্ত্বস্বোধ' এবং 'সংগ্রহটীকা' প্রভৃতি বেদান্ত ও মীমাংসা বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা

করেন—কিন্তু ইহার একখানিও পাওয়া যায় নাই। স্থায়কন্দলীর রচনাকাল ৯১৩ (অথবা ৯১০) শকাব্দ (৯৯১ অথবা ৯৮৮ অব্দ )।

জিনেন্দ্রবৃদ্ধি, মৈত্রেংরক্ষিত এবং বিমলমতি প্রভৃতি এই যুগের কয়েকজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক এবং অমরকোষের টীকাকার স্মৃভৃতিচল্রকে কেহ কেহ বাঙ্গালী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু ইহার সমর্থক সম্ভোষজনক প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই।

বৈত্তক শাস্ত্রে কয়েকজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ত্ববিখ্যাত 'রুগবিনিশ্চয়' অথবা 'নিদান' গ্রন্থের প্রণেতা মাধব বাঙ্গালী ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু চরক ও স্বশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার চক্রপাণিদত্ত যে বাঙ্গালী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহু নাই। তাঁহার 'চিকিৎসা সংগ্রহ' গ্রন্থে তিনি নিজের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জ্বানা যায় যে তিনি লোএবংশীয় কুলীন ছিলেন: ভাঁহার পিতা নারায়ণ গোড়াধিপের পাত্র ও রুসবত্যধিকারী ( অর্থাৎ রন্ধনশালার অধ্যক্ষ )#, এবং তাঁহার ভ্রাতা ভামু একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। যোডশ শতাব্দীতে শিবদাসসেন এই গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত গোড়াধিপ নয়পাল। ইহ। সত্যু হইলে চক্রপাণিদত্ত একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন এরপ্রত্ম মুমান করা যাইতে পারে। তিনি 'চিকিৎসা সংগ্রহ' এবং 'আয়ুর্কেদ দীপিকা' নামক চরকের ও 'ভামুমতী' নামক স্বশ্রুতের টীকা ব্যতীত 'শব্দচন্দ্রিকা' ও 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' নামক আরও তুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নিশ্চলকর 'রত্বপ্রভা' নামে 'চিকিৎসা সংগ্রহের' যে টীকা লিখিয়াছেন তাহাতে বহু বৈছক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। নিশ্চলকর থুব সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি সমাট রামপাল ও কামরূপ রাজার সাক্ষাতের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তিনি রামপালের সমসাময়িক ছিলেন।

স্বেশ্বর অথবা স্বরপাল নামে আর একজন বাঙ্গালী বৈছক গ্রন্থকার দাদশ শতাব্দে প্রাত্ত্ত হইয়াছিলেন। ইহার পিতামহ দেবগণ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের এবং পিতা ভদ্রেশ্বর রামপালের সভায় রাজবৈছ ছিলেন। তিনি নিজে রাজা ভীমপালের বৈছ ছিলেন। স্বরেশ্বর আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিদের পরিচয় দিবার জক্ত 'শব্দ-প্রদীপ' ও 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' নামে ছইখানি এবং ঔষধে

কেহ কেহ এই পদের পাঠান্তর কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন যে চক্রপাণিদত্ত নিজেই গৌড়াখিপের
 পাত্র ছিলেন।

লোহের ব্যবহার সম্বন্ধে 'লোহ-পদ্ধতি' বা 'লোহ-সর্বন্ধ' নামে একখানি এছ প্রণয়ন করেন।

পালযুগে, বিশেষত দশম ও একাদশ শতাব্দীতে, বাংলায় বৈজক শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে বৈজক গ্রন্থের টীকাকার অরুণদন্ত, বিজয় রক্ষিত, বৃন্দ কুণ্ড, শ্রীকণ্ঠ দন্ত, বঙ্গসেন এবং স্কুশুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার গ্রদাস বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের অনেকেই পালযুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন।

'চিকিৎসা-সার-সংগ্রহে'র গ্রন্থকার বঙ্গসেন সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

বাংলায় যে বৈদিক সাহিত্যের চর্চা হইত তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দশম শতাব্দীতে 'কুসুমাঞ্জলি' প্রণেতা উদয়ন (কেহ কেহ ইহাকে বাঙ্গালী বলেন) লিখিয়াছেন যে বাংলার মীমাংসকগণ বেদের প্রকৃত মর্ম্ম জানেন না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও এইরূপ বলিয়াছেন। মীমাংসা শাস্ত্রে বিশেষ বৃহৎপত্তির অভাব স্টিত করিলেও ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বাংলায় এই বিষয়ে চর্চা ও গ্রন্থ রচিত হইত। অনিক্রন্ধভট্ট ও ভবদেবভট্ট উভয়েই কুমারিলের গ্রন্থে বৃহৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু ভবদেব প্রণীত 'ভৌতাতিত-মত-তিলক' ব্যতীত বাঙ্গালী রচিত আর কোন মীমাংসা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বৈদিক কর্মান্ত্র্পান সন্বন্ধে উত্তর রাঢ় নিবাসী নারায়ণ 'ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে'র 'প্রকাশ' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন। ভবদেবভট্টও 'ছান্দোগ-কর্মান্ত্র্পান পদ্ধিতি' লিখিয়াছিলেন। ইহা 'দশকর্ম্মপন্ধতি', 'দশকর্ম্মদীপিকা' ও 'সংস্কারপন্ধতি' নামেও পরিচিত।

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বাঙ্গালী প্রস্থ লিখিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয়, বাঙ্গক এবং যোগ্লোক নামে তিনজন লেখকের বচন ও মত পরবর্তী লেখকগণ বছস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু ইহাদের মূল গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় নাই। ভবদেবভট্ট প্রণীত 'প্রায়াশ্চত্ত-প্রকরণ' এ বিষয়ে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়ছে। কিন্তু তাঁহার 'ব্যবহার তিলক' গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আচার সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ভারতের প্রসিদ্ধ শ্রার্ত্তগণ শ্রন্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

জীমৃতবাহন সম্ভবত ভবদেবভট্টের পরবর্তী, কিন্তু তাঁহার সঠিক কাল

নির্ণয় সম্ভব নহে। জীমুভবাহন রাঢ়দেশীয় পারিভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই পারিভদ্রকুল রাটায় ব্রাহ্মণের 'পারিহাল'বা 'পারি' গাঁজর অন্তর্গত। জীমুভবাহন প্রণীত 'দায়ভাগ' অনুসারে এখুন পর্য্যম্ভও বাংলার উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিধিগুলি পরিচালিত হইতেছে। বাংলার বাহিরে ভারতের সর্বত্র মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত। স্বতরাং জীমুভবাহনের মত বাঙ্গালীর একটি বৈশিষ্ট্য সূচিত করিতেছে। তংপ্রণীত 'ব্যবহার-মাতৃকা' বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। ইহাও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ 'কাল বিবেক'। হিন্দুগণের আচরিত বিবিধ অন্তর্ভানের কাল নিরূপণ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সোভাগ্যের বিষয় জামুভবাহনের তিনখানি গ্রন্থই অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং বহুবার মুদ্রিত হুইয়াছে।

পালরাজ্বন্য বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই সময় ভারতবর্ষে একমাত্র ভারাদের রাজ্যেই অর্থাৎ বাংলায় ও বিহারেই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বেশ দৃঢ় ছিল। এইযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং মহা-যানের পরিবর্ত্তে সহজ্ঞযান বা সহজিয়া ধর্ম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এই বিষয় বিস্তারিত উল্লিখিত হইবে। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের এক বিপুল সাহিত্য আছে। তাহার অধিকাংশই বাঙ্গালীর রচিত। তাঁহার। যে সমুদয় প্রস্থ লিথিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় এই সমুদয় গ্রন্থের যে অনুবাদ হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিরাট ধর্মসাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি। যে সমুদয় গ্রন্থের প্রণেতা বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া তিব্বতীয় সাহিত্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ভাহা ছাড়াও হয়ত আরও অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু যেটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে পালযুগের এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙ্গালীর একটি বিশেষ মুল্যবান সম্পদ বলিয়া গণ্য ছইবার যোগ্য। গ্রন্থকারগণের নাম, পরিচয় ও কাল-নির্ণয় লইয়া অনেক গোলমাল ও বিভিন্ন মতবাদ আছে; এম্বানে ডাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে সমুদয় বাঙ্গালীর লেখায় এই তান্ত্রিক সাহিত্য সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল মোটামুটিভাবে তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

পালযুগের পূর্ববর্তী হইলেও এই প্রদক্ষে সর্ববর্থম মহাযান লেখক শীলভদ্রের নাম করিতে হয়। তাঁহার মাত্র একখানি গ্রন্থ ('আর্ঘ্য-বুদ্ধ ভূমি-ব্যাখ্যান') তিববতীয় অমুবাদে রক্ষিত হইয়াছে।

শান্তিদেব নামে তুইজন তান্ত্রিক সাহিত্যের রচয়িতা ছিলেন। আবার ঠিক এই নামধারী একজন মহাযান প্রস্থের লেখকও আছেন। এই তুই শান্তিদেব এক কিনা এবং তিনি বাঙ্গালী কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। শান্তি রক্ষিত সম্বন্ধেও এই কথা থাটে। জেতারি নামে তুইজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। প্রাচীন জেতারি বরেন্দ্রে রাজা সনাতনের রাজ্যে বাস করিতেন এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু ছিলেন। তৎপ্রণীত তিনখানি স্থায়ের প্রস্থের এবং অপর জেতারির রচিত ১১ খানি বজ্ঞ্যান সাধন প্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায়।

দীপক্ষর শ্রীজ্ঞান বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞাদিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৬৮ থানি গ্রন্থের রচয়িতা। এই সমুদয়ের অধিকাংশই বজ্রয়ান সাধন গ্রন্থ।

জ্ঞানশ্রীমিত্র 'কার্য্য-কারণ-ভাব-দিদ্ধি' নামক ন্যায় প্রস্থের প্রণেত। । চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধব তাঁহার 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' এই প্রস্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তিব্বতীয় অমুবাদ মাত্র পাওয়া যায়।

অভয়াকর গুপ্ত ২০ খানি বজ্ঞহান প্রন্থের লেখক। ইহার মধ্যে মাত্র চারিখানির মূল সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

এ পর্যান্ত যে সমুদয় এন্থকারের নামোল্লেখ করা হইল ইহারা সকলেই বাংলার বাহিরে বহু খ্যাতি ও কীত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং ইহাদের সংক্রিপ্ত জীবনী একবিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

অস্থান্ত যে সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার তিববতীয় কিংবদন্তী অমুসারে বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের নাম, রচিত গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

|            | साम              | এন্থ (ভিন্তভীয় অপুবাদে য়কি চ ) | সংক্ষিপ্ত পরিচয়       |
|------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>5</b> F | <b>मिनाकब</b> ठस | হেক্তক সাধন ও ২ থানি অনুবাদ      | নরপালের রাজ্যকালে      |
|            |                  |                                  | মৈত্রীপার শিশ্ব ছিলেন। |
| २।         | কুমার চক্র       | ৩ থানি ভাত্ৰিক <b>পঞ্জি</b> কা   | বিক্রমপুরী বিহারের     |
|            |                  |                                  | একজন অবধৃত।            |

|            | নাম              | গ্ৰন্থ ( তিধ্বতীয় অমুবাদে রক্ষিত                           | শংক্ষিপ্ত পরিচয়                                  |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 91         | কুমারবজ্ঞ        | হেক়ক সাধন                                                  |                                                   |
| 8 1        | <b>पांग्गी</b> न | 'পুন্তক পাঠোপায়' ও ৬০ থানি<br>ভান্তিকগ্রন্থের অমুবাদক      | জগদল বিহারে ছিলেন।                                |
| <b>e</b> 1 | পুত্ৰি           | বোধিচিত্ত-বায়্ চরণ-ভাবনোপায়                               | বঙ্গাল দেশীয় শূদ্র এবং ৮৪<br>সিদ্ধের অক্সভম।     |
| • 1        | নাগবোধি          | >৩ থানি ভান্ত্ৰিকগ্ৰন্থ                                     | বঙ্গালদেশে শিবসেরা মামক<br>স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। |
| 11         | প্ৰজ্ঞাবৰ্শ্মণ   | ভান্ত্রিক <b>গ্র</b> ন্থের ২ খাদি টাকা ও<br><b>অসু</b> বাদ। |                                                   |

এতদ্বাতীত তিব্বতীয় গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের কয়েকজন প্রাসিদ্ধ গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। ইহাদের মধ্যে সোমপুর বিহারের বোধিভন্ত এবং জগদ্দল বিহারের মোক্ষাকরগুপ্ত, বিভৃতিচন্দ্র এবং শুভাকরের নাম করা যাইতে পারে।

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বহু বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল; এ সম্বন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ সিদ্ধাচার্য্য নামে খ্যাত। এই সমুদ্য সিদ্ধাচার্য্যগণ অনেকেই অপভ্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় তাঁহাদের ধর্ম্মত প্রচার করিয়াছেন। এই সমুদ্য গ্রন্থের ভিব্বতীয় অনুবাদ ও কতকগুলির মূল পাওয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধাচার্য্যগণের নাম, তারিখ ও বিবরণ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে; তাহার সাবিস্তার উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দিতেছি। ইহাদের প্রনীত দোহা অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় রচিত পদ পরে আলোচিত হইবে।

কুর্বপাদ বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিব্বজীয় প্রবাদ অনুসারে তিনি ডাকিনী দেশ হইতে মন্ত্র্যান (হেরুকসাধন) এবং অস্থান্য তন্ত্রমত আনিয়া এদেশে প্রচার করেন। শবরীপাদ বঙ্গালদেশের পাহাড়ে শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি ও তাঁহার ত্বই স্ত্রী, লোকী ও গুণী নাগার্জ্জুনের নিকট দীক্ষা লাভ করেন।

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুইপাদ (অথবা লুই-পা) সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। তিনি ৪ খানি বজ্রখান গ্রন্থ এবং বহু দোহা রচনা করেন। তিববতীয় প্রবাদ অনুসারে তিনি বাংলা দেশে ধীবর বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং যোগিনীতন্ত্রের প্রবর্তন করেন।

অনেকে মনে করেন লুইপাদ ও মংস্থেক্সনাথ একই ব্যক্তি। কারণ মংস্থেক্সনাথ যে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন তাহার সহিত যোগিনীতন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং তিনিও বাংলা দেশের চক্সদীপে ধীবর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্মমত সংস্কৃত গ্রন্থ ও দোহায় প্রচারিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' সর্ব্বপ্রাচীন ও সমধিক প্রসিদ্ধ।

মংস্থেজনাথের শিশ্য গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বাংলার রাজা গোপীচাঁদের সন্ধাস অবলম্বনে রচিত বহু গীতিকা সমস্ত আর্যাবর্ত্তে স্থাসিদ্ধ। এই গোপীচাঁদেও তাঁহার মাতা ময়নামতীর গুরু জালন্ধরিপাদ গোরক্ষনাথের শিশ্য ছিলেন। এই সম্প্রদায় 'নাথ' নামে পরিচিত এবং ইহার আচার্যাগণ সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলায় বহু গ্রন্থ ও পদ রচনা করিয়াছেন।

অক্সাক্ত সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে কৃষ্ণপাদ (অথবা কানুপা), সরহপাদ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

# ৪। সেন যুগে সংস্কৃত সাহিত্য

সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে অপভ্রংশ ও বাংলায় রচিত তান্ত্রিক সহজিয়া সাহিত্যের প্রসার কমিয়া পুনরায় সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির মুগ আরম্ভ হয়। সেনরাজগণ শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের উপাসক ছিলেন এবং বৈদিক যাগমজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন। স্বতরাং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত-বর্ষের অভ্যাক্ত প্রদেশের ভায় বঙ্গদেশেও সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের নব জাগরণের স্ক্রপাত হয়।

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক মতের প্রভাবে হিন্দুর আয়ুষ্ঠানিক ক্রিয়া পদ্ধতি অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। স্থতরাং এই সম্বন্ধীয় প্রস্থের বিশেষ প্রয়োজ্বন ছিল। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট 'হারলতা' ও 'পিতৃদয়িত' নামক তুই-খানি গ্রন্থে অশৌচ, প্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুর বিবিধ অনুষ্ঠানের ও নিত্যকর্মের বিস্তৃত আলোচনা করেন। বল্লালসেন নিজে 'ব্রত-সাগর', 'আচার-সাগর', 'প্রভিষ্ঠা-সাগর', 'দান-সাগর, ও 'অন্তৃত সাগর' নামক পাঁচিখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু মাত্র শেষোক্ত তুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন বছ ধর্মালান্ত্র হইতে মত ও উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বল্লালসেন এই সমুদ্য গ্রন্থে হিন্দুর নানা আচার, প্রতিষ্ঠান, দান-কর্মাদি ও শুভাশুভাদি নানা নৈমিত্তিক লক্ষণ

প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। বল্লালদেনের এই সমুদয় গ্রন্থ যে বাংলায়-ও বাংলার বাহিরে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

হলায়্ধ এইয়্ণের একজন প্রাসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি অল্ল বয়দেই রাজপণ্ডিত ছিলেন; লক্ষ্ণদৈন তাঁহাকে যৌবনে মহামাত্য এবং প্রাচ্ বয়দে ধর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। হলায়্ধ 'ব্রাক্ষণ-সর্বর্ষ', 'মীমাংসা-সর্বর্ধ,' 'বৈষ্ণবসর্বেশ্ব', 'শৈব-সর্বর্ধ' ও 'পণ্ডিত-সর্বেশ্ব' প্রভৃতি এছে রচনা করেন; কিন্তু 'ব্রাক্ষণসর্বেশ্ব' ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ এ যাবং আবিষ্কৃত হয় নাই। হলায়্ধ্
লিথিয়াছেন যে রাচ্ ও বরেক্রের ব্রাক্ষণগণ বেদ পড়িতেন না এবং বৈদিক
অমুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না—এইজ্যু হিন্দুর আহ্নিক অমুষ্ঠান
ও বিবিধ সংস্কারে ব্যবহৃত বৈদিক মস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার জন্ম তিনি
ব্যাক্ষণ-সর্বব্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে ও বাহিরে বিশেষ
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হলায়্ধের তুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান ও পশুপতি প্রাদ্ধ ও অক্যান্য দৈনিক অমুষ্ঠান সম্বন্ধে তুইখানি 'পদ্ধতি' রচনা করেন। পশুপতি 'শ্রাদ্ধপদ্ধতি' ব্যতীত পাক্ষপ্ত সম্বন্ধেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভাষাতত্ত্বেও এই যুগের ছই একজন গ্রন্থকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।
ইহাদের মধ্যে আর্ত্তিহর-পুত্র বন্দাঘটীয় সর্ববানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'টীকাসর্বব্ধ' নামে ইহার রচিত অমরকোশের টীকা ভারতের সর্বত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সর্ববানন্দ ১:৫৯-৬০ অব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং বহু দেশী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমৃদয় দেশী শব্দের অধিকাংশই এগনও বাংসা ভাষায় প্রচলিত।

'ভাষাবৃত্তি', ত্রিকাণ্ডশেষ,' 'হারাবলী', 'বর্ণদেশনা' ও 'বিরূপকোষ' প্রভৃতি কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা পুরুষোত্তম বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই মতের সমর্থক নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই।

সেনরাজগণ প্রায় সকলেই কবিতা রচনা করিতেন, এবং এই যুগকে বাংলায় সংস্কৃত কাব্যের স্বর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। লক্ষণসেনের সভাসদ ও স্কৃদ বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১২০৬ অব্দে 'সছ্ক্তিকর্ণামূত' নামে সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইহাতে ৪৮২ জন কবির রচিত ২৩৭০টি মনোজ্ঞ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। এই কবিগণের মধ্যে-অনেকেই অজ্ঞাত এবং সম্ভবত বঙ্গদেশীয় ছিলেন; কিন্তু ইহা সঠিক জানিবার উপায় নাই।

সহক্তিকর্ণায়তে রাজা বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন এবং কেশবসেনের রচিত কবিতা আছে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্জন, শরণ ও জয়দেব এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইহাদের বহু 'কবিতা শ্রীধরদাসের সংগ্রহে পাওয়া যায়।

কবি ধোয়ী তাঁহার একটি শ্লোকে লক্ষ্ণসেনকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা কেবলমাত্র কবিস্থলভ স্মত্যুক্তি নহে। তাঁহার সভার উক্ত পঞ্চ কবি সভ্য সভ্যই পঞ্চরত্ব ছিলেন।

কবি ধোয়ীর 'পবনদ্ভ' কাব্য মেঘদ্তের অমুকরণে রচিত। গৌড়ের রাজা লক্ষ্ণসেন যথন দিখিজ্ঞায়ে প্রবৃত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন তথন মলয় পর্বতের গন্ধর্বকিতা। কুবলয়বতী তাঁহার রূপে মৃয় হন এবং পবনম্থে তাঁহার প্রণয়কাহিনী রাজার নিকট প্রেরণ করেন—এই ভূমিকার উপর ১০৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এই দূতকাব্য রচিত হইয়াছে। কালিদাসের মেঘদ্তের অমুকরণে যে সম্দয় দূতকাব্য রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পবনদূতের স্থান খ্ব উচ্চে। পবনদূত ব্যতীত ধোয়ী সম্ভবত অত্য কাব্যও লিখিয়াছিলেন, কিম্ব ইহা পাওয়া যায় না। জয়দেব ধোয়ীকে কবিক্ষাপতি অর্থাৎ কবিগণের রাজা এবং শ্রুতিধর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উমাপতিধর সহকে জয়দেব লিখিয়াছেন বাচঃ পল্লবয়তি' অর্থাৎ তিনি বাক্যবিক্যাসে পট্। তাঁহার রচিত বিজয়সেনের প্রশস্তি (দেওপাড়া লিপি) এই মস্তব্যের সমর্থন করে। মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের একটি ল্লোকও সহক্তিকর্ণামৃতে উমাপতিধরের রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। স্থতরাং এই তাম্রশাসনও সম্ভবত তাঁহারই রচনা। সত্তক্তিকর্ণামৃতে উমাপতিধরের ৯০টি ল্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং উমাপতিরচিত 'চক্রচ্ড্-চরিড' কাব্যের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই উমাপতি ও উমাপতিধর একই ব্যক্তি।

আচার্য্য গোবর্দ্ধন সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন যে শৃক্ষার রসাত্মক কবিতা রচনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। এই কবি গোবর্দ্ধনই যে 'আর্য্যাসপু-শতীর' কবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। এই কাব্যগ্রন্থ গোবর্দ্ধনের অপূর্ব্ব কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যশক্তির পরিচায়ক। সম্ভবত তাঁহার পাণ্ডিত্যের জয়ই তিনি আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন।

কবি শরণ সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন যে তিনি "শ্লাঘ্য ত্রহ ক্রতে" অর্থাৎ তুরুহ রচনায় তিনি ত্রুত ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি ও 'হুর্ঘটবৃত্তির' গ্রন্থকার বৈয়াকরণিক শরণ একই ব্যক্তি।
কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। সহক্তিকর্ণামৃতে শরণের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে,
কিন্তু তাঁহার কোন কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

লক্ষণসেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব যে সর্বব্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাঁহার গীতগোবিন্দের 'কোমল-কান্ত-পদাবলী' কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণের নহে, সাহিত্যরস-পিপাস্থ মাত্রেরই চিত্তে চিরদিন আনন্দ দান করিবে। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ শ্রুতিমধুর, জনপ্রিয়, অথচ উচ্চা**ক্লের** রসসম্পন্ন কাব্য থুব বেশী নাই। ইহার ৪০ থানি বা ততোধিক টীকা আছে এবং ইহার অসুকরণে প্রায় ১২।১৪খানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে গীত-্যোবিন্দ যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্মই কবি জয়দেবকে মিথিলা ও উড়িয়ার অধিবাসীরা তাঁহাদের স্বদেশবাদী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। কিন্তু অজয় নদের ভীরে কেন্দুবিশ্বপ্রাম তাঁহার জন্মভূমি, এই প্রবাদ এত দৃঢ়ভাবে প্রচলিত যে বিশেষ প্রমাণ না পাইলে অক্সরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। এখনও প্রতি বংসর মাঘী সংক্রান্থিতে জয়দেবের স্মৃতি রক্ষার্থে কেন্দুবিল্পে বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। গীতগোবিন্দের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাডার নাম রামদেবী ( পাঠান্তর-রাধাদেবী, বামাদেবী )। তাঁহার স্ত্রীর নাম সম্ভবত পদ্মাবতী। জয়দেব যে সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন তাঁহার গীতগোবিন্দ রচনা হইতেই তাহা বুঝা যায়। কারণ ইহার অনেক পদ প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের উপযোগী করিয়াই রচিত এবং এখনও গীত হয়।

গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, এবং বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় রসশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হিসাবে ইহাকে তাঁহাদের একখানি বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র ভাব ও রসের বিচারে ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। ইহা প্রচলিত সংস্কৃত কাব্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সাহিত্যিক জগতে এক নৃতন সৃষ্টি। রচনা প্রণালীর দিক হইতে সংস্কৃত কাব্য অপেক্ষা অপত্রংশ এবং বাংলা ও মৈথিলী ভাষায় রচিত পদাবলীর সহিত ইহার সাদৃশ্য অনেক বেশী। কেহ কেহ মনে করেন যে গীতগোবিন্দ প্রথমে অপত্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় রচিত

হইয়াছিল এবং পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা যাইতে পারে। একদিকে ধর্মশাস্ত্র ও অপরদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই যুগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, বল্লালসেন, সর্বানন্দ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্দ্ধন ও শরণ—এতগুলি পশ্ডিত ও কবির সমাবেশ যে কোন দেশের পক্ষেই গোরবজনক।

### ে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

ষাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে সংস্কৃত ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষার উৎপত্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কোন সময়ে বাংলা ভাষার স্প্তি হয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী নেপালে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ-চর্যাপদ আবিষ্কার করেন এবং 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার সহিত অনেক প্রভেদ থাকিলেও এই চর্যাপদগুলিই যে সর্ব্বপ্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

এই চর্য্যাপদগুলির প্রত্যেকটিতে চারি হইতে ছয়টি পদ আছে।
এগুলির বিষয়বস্তু সহজিয়া বৌদ্ধমতের গৃঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এ পর্যাস্তু মোট
২২ জন কবি রচিত ৪৭টি চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। এই পদগুলির সংস্কৃত
টীকা আছে—কিন্তু তাহাও এত তুর্মহ যে সকল স্থলে মূলের তাৎপর্য্য বোধগম্য
হয় না। এই প্রাচীন বাংলায় রচিত চর্য্যাপদের সঙ্গে শৌরসেনী অপত্রংশ
ভাষায় রচিত সরহ ও কাহ্নের দোহা এবং 'ডাকার্ণব' এই তিনখানি পুঁথি
পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা অন্তুমান করেন যে দশম শতাব্দে এইগুলি রচিত
হয়। ঐয়ুগে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে শৌরসেনী অপত্রংশই বহুল পরিমাণে
সাহিত্যের ভাষা ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলাও ক্রমণ পরিপুষ্ট হইয়া
সাহিত্যের উপয়ুক্ত ভাষা বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং একই কবি শৌরসেনী
অপত্রংশ ও বাংলা এই তুই ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন। খুব সম্ভব এই
প্রাচীন বাংলা আরও তুই একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ পালমুগের
প্রারম্ভেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু যে চর্য্যাপদগুলি ইহার সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন ভাহা
সম্ভবত দশম শতাকীতে রচিত। তখনও শৌরসেনী অপত্রংশই আর্য্যাবর্ত্তের

পূর্বভাগে সাধুভাষা বলিয়া সম্মানের আসন পাইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে নবম হইতে ঘাদশ এই চারি শতাবদীই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম যুগ।

ু পূর্বে যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারাই পূর্বেজি দোহা ও চর্যাপদগুলির রচয়িতা। এগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। তেঙ্গুর নামক বিখ্যাত তিব্বতীয় গ্রন্থে ৫০টি চর্য্যাপদের অমুবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্কুতরাং পূর্ব্বোক্ত ৪৭টি ব্যতীত আরও তিনটি প্রাচীন বাংলা চর্য্যাপদ ছিল,—শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিদ্ধৃত পুঁথি খণ্ডিত হওয়ায় এই তিনটির মূল পাওয়া যায় নাই।

বাংলায় প্রচলিত ময়নামতীর গানে চর্য্যাপদ রচয়িতা এই সিদ্ধাচার্য্যগণের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ময়নামতী রাজা গোপীচাঁদের মাতা ও গোরক্ষনাথের শিক্ষা ছিলেন। তিনি যোগবলে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পুত্র সন্ধাস গ্রহণ না করিলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। গোপীচাঁদ তাঁহার ছই রাণী অহনা ও পহনার বহু বাধা সত্ত্বেও মাতার আজ্ঞায় সন্ধ্যাসী হইলেন এবং গোরক্ষনাথের শিক্ষ জালন্ধরিপাদ অথবা হাড়িপার শিক্ত গ্রহণ করিলেন।

সিদ্ধ ও যোগীপুরুষ হিদাবে গোরক্ষনাথের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত, এবং তৎপ্রবর্ত্তিত কানফাটা যোগী সম্প্রদায় সমগ্র হিন্দুস্থানে, বিশেষত পাঞ্জাবে ও রাজপুতনায়, এখন পর্যান্ত বিশেষ প্রভাবশালী। তাঁহার পুত্র মীননাথ অথবা মৎস্থেন্দ্রনাথ। স্বয়ং শিব তাঁহাকে গুহু মন্ত্র প্রদান করেন এবং তিনি আদি সিদ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকেন। ময়নামতীর গানে এই সম্প্রদায়ের নিম্লিখিত রূপ গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়।

মংস্টেন্দ্রনাথ (মীননাথ)

গোরক্ষনাথ (গোরখ্নাথ)

ভালন্ধরিপাদ (হাড়ি-পা)

ক্ষপাদ (কান্ত্পা, কাহ্ন-পা,)

যে ৪৭টি চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ১২টির রচয়িতা কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নপা। তিনি একটি পদে যে ভাবে জালন্ধরিপাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ইনি তাঁহার গুরু। স্থতরাং পদচয়িতা কৃষ্ণপাদ ও গোরক্ষনাথের প্রশিষ্য কৃষ্ণপাদ একই ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। লুই পা তুইটি চর্যাপদের রচয়িতা। তিব্বতীয় আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া কেছ কেছ ইহাকে আদি সিদ্ধ মংশ্রেন্দ্রনাথের সহিত অভিন্ন মনে করেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সমুদ্য পদরচয়িতা সিদ্ধ গুরুদিগের কাল-নির্ণর সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নহেন। ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু ডাঃ শহীহল্লাহ নেপালে প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মংস্কেন্দ্রনাথ সপ্তম শতাব্দের লোক। কিন্তু অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন না। চর্যাপদের ভাষা দশম শতাব্দীর পূর্বকার নহে, ইহাই প্রচলিত মত।

চর্যাপদগুলিকে বাংলা সাহিত্যের আদিম উৎস বলা যাইতে পারে এবং ইহার প্রভাবেই পরবর্ত্তী যুগের বাংলায় সহজ্ঞিয়া গান, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত ও বাউল গান প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। স্কুরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার মূল্য খুব বেশী। নিছক সাহিত্য হিসাবে ইহার স্থান খুব উচ্চ নহে। জটিল ও হুরুহ তত্ত্বের চাপে ইহার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য বিকাশিত হইবার স্থযোগ পায় নাই—কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাতে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে নমুনাম্বরূপ একটি প্রাচীন চর্য্যাপদ ও বর্ত্তমান বাংলাভাষায় তাহার যথাসন্তব রূপ।স্তর দেখান হইতেছে। ইহা হইতে প্রাচীন চর্য্যাপদের ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা স্পৃষ্ট হইবে।

#### চর্যাপদ ১৪

- ১। গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ। তহিঁচডিলী মাতন্তি পোইআ লীলে পার করেই।
- ২। বাহ তুডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা। সদ্গুরু পাঅ-পদাএঁ জাইব পুণু জিমউরা॥
- ৩। পাঞ্কেছু আল পড়স্তে মাঙ্গে পীঠত কাছী বান্ধী। গঅন উথোলে সিঞ্চ পাণীন পইসই সান্ধি।
- ৪। চাল সুজ তুই চাকা সিঠি সংহার পুলিলা।
   বাম দাহিণ তুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছলা॥
- ৫। কবড়ীন লেই বোড়ীন লেই সুচ্ছলে পার করেই।
   জোরথে চড়িলা বাহবা । জানি কুলেঁ কুল বুলই॥

#### অর্তমান বাংলার রূপান্তর

- ১। গলা যমুনা মধ্যে রে বহে নৌকা। ভাহাতে চড়িয়া চণ্ডালী ডোবা লোককে অবলীলাক্রমে পার করে।
- ২। বাহ্ডোমনী! বাহ্লো ডোমনী! পথে হইল বেলা গত। সদ্গুরু-পাদ-প্রসাদে যাইব পুন: জিনপুর (জিন = বৃদ্ধ)॥
- ৩। পাঁচ দাঁড় পড়িতে নৌকার গলুইয়ে, পিঠে কাছি বান্ধিয়া। গগন-উথলিতে (ছারা) ছেঁচ পানি, না পসিবে সন্ধিতে (ছিজে জল প্রবেশ করিবে না)॥
- ৪। চাঁদে সূর্য্য ত্ই চাকা, স্ষ্টি-সংহার (তুই) মাল্পল।
   বাম ভাহিনে তুই মার্গ না বোধ হয়, বাহ্ স্বচ্ছেলে॥
- ৫। কড়িনা লয়, বুড়ি (পয়দা) না লয়, অমনি পার করে।

যে রথে চড়িল, (নৌকা) বাহিতে না জানিয়া কৃলে কৃলে বেড়ায়॥ চর্য্যাপদ ব্যতীত যে ঐয়গে প্রাচীন বাংলায় রচিত অক্সাক্ত শ্রেণীর সাহিত্য ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এবিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণও আছে। চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের রাজ্যকালে (১১২৭-১১৩৮ অবদ) রচিত 'মানদোল্লাস' গ্রন্থের 'গীত-বিনোদ' অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় রচিত গীতের দৃষ্টান্ত আছে। ইহার মধ্যে বিষ্ণুর অবতার ও গোপীগণের সহিত কুঞ্চের লীলা বিষয়ক কয়েকটি বাংলা গীতের অংশ আছে। গীতগোবিন্দের রচনাভঙ্গী যে প্রাচীন বাংলা ও অপভ্রংশে রচিত গীতিকবিতার অমুরূপ, তাহা পুর্বেই বলা হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি জনপ্রিয় সংস্কৃত মহাকাব্য অবলম্বনে যে বাংলাভাষায় একটি লৌকিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ইহাও পুৰই সম্ভব। কিন্তু এরূপ রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। মোটের উপর একথা বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্য্যাপদগুলি ছাডা প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এমন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই যাহা দাদশ শভাব্দীর পূর্ব্বেকার বলিয়া গ্রাহণ করা যাইতে পারে। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে যে বাংলা সাহিত্যের অপূর্বব পরিপুষ্টি ও শ্রীরৃদ্ধি হইয়াছিল, সম্ভবত পুরাতন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের প্রভাবেই সেই সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত ও প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকগণ সংস্কৃতকেই একমাত্র সাধুভাষা ও সাহিত্যের বাহন মনে করিতেন, কিন্তু নৃতন ও অর্কাচীন ধর্মামত জনসাধারণে প্রচলিত করার জক্ম ইহার আচার্য্যগণ জনসাধারণের ভাষায়ই ইহাকে প্রচার করিতে যত্নবান ছিলেন। ইহাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থষ্টি ও পরিপুষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

### ে। বাংলা লিপি

অনেকের বিশ্বাস যে প্রাচীনকালেও সংস্কৃত ভাষা নাগরী অক্ষরেই লিখিত হইত, এবং বাংলা ভাষার ন্যায় বাংলায় প্রচলিত অক্ষরগুলিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু এই তুইটি মতই ল্রান্ত। সর্বত্রই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষা সবই একরকম অক্ষরে লিখিত হইত, এবং দেশ ও কাল অমুসারে তাহার ভিন্ন ভিন্ন করপ ছিল। কেবলমাত্র সংস্কৃত লেখার জন্ম কোন পৃথক অক্ষর ব্যবহৃত হইত না।

মোর্য্য সম্রাট অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাকীতে যে ব্রাহ্মী লিপিতে তাঁহার অধিকাংশ শাসনমালা উৎকীর্ণ করান তাহা হইতেই ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই এই এক প্রকার লিপিরই প্রচলন ছিল। কালক্রমে ও স্থানীয় লোকের বিভিন্ন রুচি অমুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সমুদয় পরিবর্ত্তন সত্ত্বে গুপ্তযুগের পূর্ব্ব পর্যান্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় বিভিন্ন বর্ণমালা প্রচলিত ছিল তাহাদের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী ছিল না। এক দেশের লোক অন্ত দেশের বর্ণমালা পভিতে পারিত।

গুপুর্গেই প্রথম প্রাদেশিক বর্ণমালার মধ্যে স্বাডন্ত্রা ও প্রভেদ বাড়িয়া উঠে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্বভারতের ও পশ্চিমভারতের বর্ণমালা তুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চিমভারতের সিদ্ধমাতৃকা-বর্ণমালা ক্রমশ রূপান্তর হইতে হইতে নাগরীতে পরিণত হয়। আর পূর্বভারতের বর্ণমালা হইতেই অবশেষে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।

সমাচার দেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনে পূর্বভারতে প্রচলিত এই বিশিষ্ট পদ্ধতির বর্ণমালার নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তম হইতে নবম শতান্দী পর্যান্ত ইহার ক্রমশ অনেক পরিবর্ত্তন হয়। দশম শতান্দীতে পশ্চিম ভারতের বর্ণমাল। ইহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ঐ শতান্দের শেষভাগে প্রথম মহীপালের রাজ্ব এই প্রভাব দূর হয়, এবং পূর্বভারতীয় বর্ণমালায় বাংলা বর্ণমালার পূর্বভাস পাওয়া যায়। প্রথম মহীপালের বাণগড়-লিপিতে

ব্যবহৃত অ, উ, ক, খ, গ, ধ, ন, ম, ল এবং ক্ষ অনেকটা বাংলা অক্রের আকার ধারণ করিয়াছে। জ একেবারে সম্পূর্ণ বাংলা জ'য়ের অফুরূপ। ঘাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত চইয়াছে, তাহার মধ্যে ২২টি পুরাপুরি অথবা প্রায় বাংলা অক্তরের মতন। দাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষর প্রায় সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর তিন চারিশত বৎসর পর্যান্ত স্বাভাবিক নিয়মে এই অক্ষরের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সপ্তদশ ও অফীদশ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দী হইতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ফলে বাংলা অক্ষরগুলি একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। ভবিষ্যুতে ইহার আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে দেখা যায় যে গুপ্তাযুগের পরবর্তীকালে বাংলায় যখন একটি স্বাধীন পরাক্রাস্ত রাজ্য স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই পূর্বভারতে একটি বিশিক্ট বর্ণমালার প্রচলন হয়। ক্রমে এই বর্ণমালা পরিবর্ত্তিত হইয়া বাংলার নিজস্ব একটি বর্ণমালায় পরিণত হয়। । বলা বাহুল্য যে চিরকালই বাংলার প্রচলিত অক্ষরেই বাংলায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষা প্রভৃতি লিখিত হয়। সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্ম নাগরী অক্ষরের ব্যবহার অতি আধুনিক কালেই হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সমুদয় তামশাসন ও পুঁথিই ভৎকালে প্রচলিত বাংলা **অ**ক্ষরেই লেখা হইয়াছে। আর নাগরী অক্ষর বাংলা অপেক্ষা প্রাচীন নহে; অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত বর্ত্তমান বাংলা অক্ষরের যে সম্বন্ধ, ঐ সময়ে পশ্চিম ভারতে ব্যবহাত অক্রের সহিত বর্ত্তমান নাগরী অক্রের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ নহে।

# मश्रमभ পরিচ্ছেদ

# প্রথম খণ্ড—ধর্মমত

### ১। আর্গ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা

আর্য্যগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে তাঁহাদের ধর্মমত ও সামাজিক রীতিনীতি ক্রেমে ক্রমে বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দের শেষ ভাগে যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে পঞ্চনদের পূর্ববিদীমা পর্যান্ত ভূভাগ এক অখও বিরাট রাজ্যের অধীন ছিল। স্মৃতরাং এই সময়ে যে বাংলায় আর্য্যপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বৌধায়ন-ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে তখনও বাংলা দেশে আর্য্য সভ্যত। বিস্তৃত হয় নাই। স্মৃতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে আর্য্য সভ্যতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

ইহার পূর্বেব যাঁহারা ৰাংলায় বাস করিতেন, তাঁহাদের ধর্মমত কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ এতিহাসিক যুগে তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ, জৈন ও আহ্মণ্য প্রভৃতি আর্যাগণের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে তাঁহাদের প্রাচীন ধর্মমত, সংস্কার, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি রূপাস্তরিত হইয়া আর্য্য ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়, সম্ভবত প্রাচীন অধিবাসীগণের ধর্মা ও সংস্থারের প্রভাব তাহার অক্ততম কারণ। বর্ত্তমান কালে বাংলায় ও ভারতের অক্যাশ্য দেশে প্রচলিত ধর্ম অমুষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। অসম্ভব নহে যে ইহা অন্তত কতকাংশে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদিগের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবের ফল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও প্রাচীন বাঙ্গালীর ধর্মমত সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। স্মৃতরাং বাংলায় আর্য্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পূর্বের যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহার কোন বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। আর্য্য সভ্যতার প্রভাবে খুব প্রাচীন কালেই বাংলায় বৌদ্ধ, বৈদন ও ত্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রভিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের অর্থাৎ খৃষ্টীর চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেব বাংলার এই সমুদয় ধর্ম সম্বন্ধে বিল্ণুড কোন বিবরণ জানিবার উপায় নাই।

### ২। বৈদিক ধর্ম

গুপু যুগের তাম্রশাসনগুলি হইতে স্পন্টই প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া বাংলায় ৰহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইত। এই সমূদয় তাশ্রশাসনে অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং মন্দির নির্মাণ ও দেবদেবীর পূজার বায় নির্বাহের জন্ম বাক্ষণদিগকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই সমুদয় ব্রাহ্মণদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে উাহারা ঋক, যজু অথবা সামবেদ অধ্যয়ন করিতেন। ভূমিদান করিয়া ত্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ পুণোর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং একখানি ভাত্রশাসনে বাংলার পূর্ববি সীমাত্তে ব্যাছাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল নিবিড় অরণ্য প্রেচেশেও মন্দির নির্মাণ এবং বক্তসংখ্যক বেদজ্ঞ ত্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। উত্তরে হিমালয় শিখরেও মন্দির নির্দ্মিত হইত। স্মৃতরাং সমস্ত বাংলা দেশেই যে গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, বিশেষত বৈদিক অনুষ্ঠানের, প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কামরূপরাজ ভাক্ষরবর্মার নিধানপুরে প্রাপ্ত ভাত্রশাসনে শ্রীহট্ট অঞ্চলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাকাতে ভূমিদান পূর্বক ২০৫ জন বাংশাণের প্রতিষ্ঠার কথা লিখিত আছে। এই ব্রাহ্মণগণের বিভিন্ন বৈদিক শাখা ও গোত্রের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। রাভবংশীয় রাজগণের সময়েও কুমিল। অঞ্চলে বহু ত্র।ক্ষণকে ভূমিদান করা হইয়াছিল।

পালরাজগণের তাম্রণাসনেও বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা প্রভৃতিতে বুংপের এবং বৈদিক যজ্ঞাদি অমুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্মা ও সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক ধর্মা বাংলায় আরও প্রসার লাভ করে। ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতে বেদবিদ্ সাবর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত শত গ্রামের উল্লেখ আছে। বর্মা রাজগণ বৈদিক ধর্মের রক্ষক বলিয়া তাম্রশাসনে অভিহিত হইয়াছেন। 'ব্রহ্মবাদী' সামস্তসেন শেষ বয়সে যজ্ঞধ্যে পরিপূর্ণ গঙ্গাতীরস্থিত পবিত্র ঋষির আশ্রমে বাস করিতেন। সমসাময়িক লিপির এই সমুদ্র উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে গুপ্ত যুগ হইতে হিন্দু যুগের শেষ পর্যান্ত বাংলার বৈদিক যাগ যজ্ঞের অমুষ্ঠান হইত। সেন যুগে রচিত কয়েকখানি গ্রন্থও এই অমুমানের সমর্থন করে।

তামশাসন হইতে জানা যায় যে মধ্যদেশ হইতে আসিয়া কোন কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এক্সপ মনে করিবার কারণ নাই যে বাংলাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। কারণ বেদজ্ঞ আক্ষণ ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্থ প্রদেশে যাইয়া বাস-স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ বহু দৃষ্টাস্ত ভাত্রশাসন হইতে জানা যায়। বাংলা দেশ হইতেও বহু বেদজ্ঞ আক্ষানের দেশাস্তরে গমনের কথা ভাত্রশাসনে পাওয়া যায়। এদেশে একটি জনশ্রুতি বিশেষভাবে প্রচলিত আছে যে বেদজ্ঞ আক্ষানের অভাব হওয়ায় রাজা আদিশূর কান্থকুজ হইতে যে পাঁচজন আক্ষাণ আনয়ন করেন. বাংলার রাটায় ও বারেন্দ্র আক্ষাণগণ, অর্থাৎ বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি কুল্স সম্প্রদায় ব্যতীত প্রায়ে সকল আক্ষানই, তাঁহাদের বংশ সম্ভূত। পূর্বের্ব যাহা বলা হইয়াছে ভাহা এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং বাংলায় যে গুপুর্যুগের পরবর্ত্তী কোনও কালে বৈদিক অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ আক্ষাণের একেবারে অভাব ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তবে হয়ত ভারতবর্ষের অন্থ কোন কোন প্রদেশের তুলনায় বাংলায় বৈদিক চর্চা খুবই কম হইত। পাল্যুগে বহুশতাব্দী পর্যান্থ বৌদ্ধ ধর্ম্বের প্রভাবের কথা শারণ করিলে ইহাই খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

কুলশাস্ত্রনতে যে রাটায় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্ম এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর হলায়্ধ স্পষ্টত তাঁহাদেরই বৈদিক জ্ঞানের অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। হলায়্ধের উল্লি হইতে প্রমাণিত হয় যে (সম্ভবত অন্ম প্রদেশের তুলনায়) তাঁহার কালে বাংলায় বৈদিক জ্ঞানের খুব প্রসার ছিল না, এবং কোন কোন জ্ঞানীর ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে যথেষ্ট শৈথিলা ছিল। কিন্তু তাঁহার সময়েও যে বাংলায় বেদের পঠন পাঠন ও বৈদিক অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল তাঁহার নিজের জীবনী এবং অন্মান্ম প্রমাণিত হয়।

### ৩। পৌরাণিক ধর্ম

ভারতের অক্যান্য প্রদেশের ফায় গুপুর্গে বাংলায় পৌরাণিক ধর্মের যথেষ্ট প্রদার ছিল। বাংলায় যে সমৃদ্য় তাম্রণাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অনেক পৌরাণিক দেব-দেবী ও তাঁহাদের বহু আখ্যান পাওয়া যায়। দেবরাজ্ঞ ইন্দ্র অথবা পুরন্দর, এবং দৈত্যরাজ্ঞ বলির হস্তে তাঁহার পরাজ্ঞয়; বিষ্ণু (হরি, মুরারি), লক্ষী এবং তাঁহাদের বাহন গরুড়; বিষ্ণুর নাভিক্মল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি; সত্যুগে বলি এবং ধাপরে কর্ণের দানশীলতা; অগজ্ঞ্য কর্ড্ক সমুদ্র-পান; প্র্ভুরাম কর্ড্ক ক্ষত্রিয়কুল সংহার; রামচন্দ্রের বারত; পুথু, সগর, নল,

ধনঞ্জয়, যযাতি ও অম্বরীয় প্রভৃতির কাহিনী,—এই সম্দর ভাত্রশাসনে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

বাংলায় যে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের বিশেষ প্রসার ছিল তাহাও এই সমৃদয় তামশাসন হইতে জানা যায়। ভাগবত সম্প্রদায়ের উপাস্থা দেবতা বিষ্ণু ক্ষে রূপান্তরিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের জন্ম ও বাল্য লীলা, বিশেষতঃ গোপী-দিগের সহিত ক্রীড়া প্রভৃতির অনেক প্রসঙ্গ আছে—এবং তিনি যে বিষ্ণুর অবতার তাহারও উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর অক্যান্থ অবতারগণেরও নাম ও কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ( যথা সদাশিব, অর্দ্ধনারীশ্বর, ধৃজ্জিটি ও মহেশ্বর ); তাঁহার শক্তি সর্বাণী, উমা অথবা সতী; দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ; কার্ত্তিক গণেশ নামে তাঁহার ছই পুত্র প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমৃদয় দেবদেবীর মূর্ত্তির সংখ্যা ও গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা হইতে সহজ্ঞেই মন্থমান করা যায় যে, বাংলায় ইহাদের পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং উপাসকগণ বছ সংখ্যক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন।

### ৪। বৈষ্ণব ধর্ম

বাঁকুড়া নগরীর ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সুস্থানিয়া নামক পর্বতের গুহায় উৎকার্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার একখানি লিপিতে বাংলায় সর্বপ্রথমে বিষ্ণুপুজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গুহাগাত্রে একটি চক্র খোদিত আছে। স্থতরাং অনুমিত হয় যে ইহা একটি বিষ্ণুর মন্দির ছিল। রাজা চন্দ্রবর্মা চতুর্থ শতাব্দীতে রাজ্য করিতেন এবং চক্রস্থামী অর্থাং বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গে, এবং এমন কি স্থদূর হিমালয় শিখরে গোবিন্দস্থামী, শেতবরাহস্থামী, কোকাম্খস্থামী প্রভৃতির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবত এ সমুদয়ই বিষ্ণুমূর্ত্তি। সপ্তম শতাব্দীতে উৎকার্ণ লিপিতে বাংলার প্রবিপ্রাস্থে হিংস্রপশুসমাকুল গভীর অরণ্য প্রদেশও ভগবান অনন্ধনারায়ণের মন্দির ও পূজার উল্লেখ আছে। স্থতরাং ইহার বহু পূর্বেই যে বৈষ্ণুব ধর্ম্ম বাংলার সর্বজ্ঞ বিস্তৃত হইয়াছিল ভাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে কৃষণ-লীলার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। পাহাড়পুর মন্দিরগাতে কৃষ্ণের বাল্য-লীলার অনেক কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। সভ্যপ্রস্ত কৃষ্ণকে লইয়া বস্থদেবের গোকুলে গমন, গোপগোপীগণের সহিত ক্রীড়া, গোবর্দ্ধনধারণ, যমলার্জ্বন সংহার, কেশীবধ, চাণুর ও মৃষ্টিকের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি কাহিনী যে ষষ্ঠ শতাকী বা তাহার পূর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল পাহাড়পুরের প্রস্তর শিল্প হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। একখানি প্রস্তরে কৃষ্ণ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা রাধাক্ষের যুগলমূর্ত্তি। পরবর্তীকালে রাধা বৈষ্ণৰ সম্প্রদায়ে প্রাধাস্ত লাভ করিলেও হালের সপ্রশতী ব্যতীত প্রাচীন কোন গ্রন্থে রাধার উল্লেখ নাই। পাহাড়পুরে রাধাক্ষের যুগল মূর্ত্তি থাকিলে বাংলায় ইহাই রাধার আখ্যানের সর্ববিপ্রাচীন নিদর্শন। কিন্তু খুব সম্ভবত পাহাড়পুরের উক্ত স্ত্রীমূর্ত্তি কৃষ্ণিণী অথবা সত্যভামা। স্বতরাং সপ্রম শতাকীতে কৃষ্ণ-লীলা বাংলায় খুব জনপ্রিয় হইলেও ঐ সময়ে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী প্রচলিত ছিল কিনা তাহা নি:সংশয়ে বলা যায় না।

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাকী পৰ্য্যস্ত যে বৈষ্ণবধৰ্ম বিশেষভাবে প্ৰচলিত ছিল ঐযুগের বহুসংখ্যক বিষ্ণু-মূর্ত্তি হইছেই তাহা প্রমাণিত হয়। রাজা লক্ষণ-সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে রাজকীয় শাসনের প্রারম্ভে শিবের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়। তাঁহার সভাকবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ যে বৈষ্ণৰ সম্প্ৰদায়ে বিশেষ সম্মানিত ও আদৃত তাহা পূৰ্বেই ৰলা হইয়াছে। গীতগোবিন্দে যে বিষ্ণুর দশ অবতারের বর্ণনা আছে কালে ভাহাই সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্বে অবভার সম্বন্ধে কোন নিৰ্দিষ্ট বা স্বস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভাগবত পুরাণে অবতারের যে তিনটি তালিকা আছে তাহাতে অবতারের সংখ্যা যথাক্রমে ২২, ২০ ও ১৬। হরিবংশে দশ অবতারের উল্লেখ থাকিলেও তাহার সহিত জয়দেবের কথিত এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত দশ অবভারের অনেক প্রভেদ। মহাভারত ও বায়ুপুরাণে এই দশ অবভারের তালিকা আছে—কিন্তু তাহার পাশেই বিভিন্ন তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব বর্ণিত যে অবভারবাদ ক্রমে ভারতের সর্বত্ত প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা ভারতে বাংলার বৈষ্ণৰ সম্প্রদায়ের একটি প্রধান দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। জয়দেব বর্ণিত রাধাকুফ লীলাও সম্ভবত বাংলায়ই প্রথমে প্রচলিত হয় ও পরে সমগ্র ভারতে প্রদিদ্ধি লাভ করে।

#### ৫। শৈবপ্র

বৈষ্ণব ধর্মের স্থায় শৈবধর্মও গুপুর্গে এদেশে প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শভাব্যের লিপিতে হিমালয় গিরিশিখরে পুর্বেষাক্ত খেতবরাহস্বামী ও কোকামুথ স্বামীর মন্দিরপার্শ্বে শিবলিক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহারাজ্ঞ বৈন্যগুপ্ত ও সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ্ঞাধিরাজ শশাক্ষ ও ভাক্ষরবর্দ্মা শৈবধর্দ্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে শিবের কয়েকটি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্থাবর্দ্ধে পাশুপত মতাবলমীরাই সর্বপ্রাচীন শৈব-সম্প্রদায়। সম্রাট নারায়ণপালের একথানি তাম্রশাসন হইতে জ্বানা যায় যে, তিনি নিজে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথাকার পাশুপতাচার্য্য-পরিষদের ব্যবহারের জ্বস্থ একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় পাশুপত-সম্প্রদায় খুব প্রবল ছিল। সদাশিব সেনরাজগণের ইষ্টদেবতা ছিলেন এবং রাজকীয় মুজায় তাঁহার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণ বৈষ্ণব হইলেও ক্লদেবতা সদাশিবকে পরিত্যাগ করেন নাই।

থুব প্রাচীনকাল হইতেই বাংলায় শক্তিপৃদ্ধার প্রচলন হইয়াছিল। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, রাঢ় ও বরেন্দ্রে বামাচারী শাক্তসম্প্রদায় বিভিন্নরূপে
দেবীর উপাসনা করিতেন। দেবীপুরাণ সম্ভবত সপ্তম শতাব্দের শেষে অথবা
অফম শতাব্দের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। বাংলার বহু তান্ত্রিক গ্রম্ভে শাক্ত
মত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ দাদশ শতাব্দীর পূর্বের
রচিত হইয়াছিল কিনা বলা কঠিন। তবে তন্ত্রোক্ত শাক্তমত যে হিন্দুযুগ শেষ
হইবার পূর্বেই বাংলায় প্রসার লাভ করিয়াছিল ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।
পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে একটি মন্তুমুর্ত্তি বাম হস্তে মন্তবের শিবা ধরিয়া দক্ষিণ
হস্তে তরবারির দ্বারা নিজের গ্রীবাদেশ কাটিতে উন্নত এরূপ একটি দৃশ্য উৎকীর্ণ
আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা দেবীর নিকট শাক্ত ভক্তের শিরশেহদের দৃশ্য। স্কুতরাং ইহা সপ্তম বা অন্তম শতাব্দীতে শাক্ত-সম্প্রদায়ের
অন্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

# ৬। অস্থাস্য পৌরাপিক ধর্ম-সম্প্রদায়

বিষ্ণু, শিব, ও শক্তি ব্যতীত অক্সান্থ পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজাও বাংলায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জ্ঞানা যায় না। রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে যে, পুগুরন্ধনে কার্তিকেয়ের এক মন্দির ছিল। কেশবদেন ও বিশ্বরূপসেন তাঁহাদের তাম্রশাসনে প্রমসৌর বলিয়া উল্লিখিত প্রভৃতি কাহিনী যে ষষ্ঠ শতাকী বা তাহার পূর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল পাহাড়পুরের প্রস্তর শিল্প হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। একখানি প্রস্তরে কৃষ্ণ ও একটি জীমূর্ত্তি খোদিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা রাধার্কষের যুগলমূর্ত্তি। পরবর্তীকালে রাধা বৈক্ষর সম্প্রদায়ে প্রাধায় লাভ করিলেও হালের সপ্তশতী ব্যতীত প্রাচীন কোন গ্রন্থে রাধার উল্লেখ নাই। পাহাড়পুরে রাধার্ক্ষের যুগল মূর্ত্তি থাকিলে বাংলায় ইহাই রাধার আখ্যানের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন। কিন্তু খুব সম্ভবত পাহাড়পুরের উক্ত জীমূর্ত্তি রুক্ষিণী অথবা সত্যভামা। স্কুরাং সপ্তম শতাকীতে কৃষ্ণ-লালা বাংলায় খুব জনপ্রিয় হইলেও ঐ সময়ে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী প্রচলিত ছিল কিনা তাহা নি:সংশয়ে বলা যায় না।

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পৰ্য্যস্ত যে বৈষ্ণবধৰ্ম বিশেষভাবে প্ৰচলিত ছিল ঐযুগের বহুসংখ্যক বিষ্ণু-মূর্ত্তি হইডেই তাহা প্রমাণিত হয়। রাজা লক্ষণ-সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে রাজকীয় শাসনের প্রারম্ভে শিবের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়। তাঁহার সভাকবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিশেষ সম্মানিত ও আদৃত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গীতগোবিন্দে যে বিফুর দশ অবতারের বর্ণনা আছে কালে ভাহাই সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পুর্বে অবতার সম্বন্ধে কোন নিদিষ্ট বা স্বস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভাগবত পুরাণে অবতারের যে তিনটি তালিকা আছে ভাহাতে অবতারের সংখ্যা যথাক্রমে ২২. ২০ ও ১৬। হরিবংশে দশ অবতারের উল্লেখ থাকিলেও তাহার সহিত জয়দেবের কথিত এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত দশ অবভারের অনেক প্রভেদ। মহাভারত ও বায়ুপুরাণে এই দশ অবভারের তালিকা আছে—কিন্তু তাহার পাশেই বিভিন্ন তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব বর্ণিত যে অবতারবাদ ক্রমে ভারতের সর্বত্ত প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা ভারতে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলাও সম্ভবত বাংলায়ই প্রথমে প্রচলিত হয় ও পরে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

### ৫। শৈবপ্রস

বৈষ্ণব ধর্মের ক্যায় শৈবধর্মও গুপুরুগে এদেশে প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শভাব্দের লিপিতে হিমালয় গিরিশিখরে পূর্বোক্ত খেতবরাহস্বামী ও কোকামুখ স্বামীর মন্দিরপার্শ্বে শিবলিক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহারাক্ষ বৈন্যগুপ্ত ও সপ্তম শতাব্দীতে মহারাক্ষাধিরাক্ষ শশাক্ষ ও ভাক্ষরবর্দ্মা শৈবধর্দ্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাহাড়পুরের মন্দির-গাতে শিবের কয়েকটি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্যাবর্দ্তে পাশুপত মতাবলম্বীরাই সর্ব্বপ্রাচীন শৈব-সম্প্রদায়। সম্রাট নারায়ণপালের একথানি তাম্রশাসন হইতে জ্ঞানা যায় যে, তিনি নিজে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথাকার পাশুপতাচার্য্য-পরিষদের ব্যবহারের জ্ঞা একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় পাশুপত-সম্প্রদায় খুব প্রবল ছিল। সদাশিব সেনরাজ্ঞগণের ইউদেবতা ছিলেন এবং রাজকীয় মুজায় তাঁহার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়সেন ও ব্লালসেন শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণ বৈষ্ণব হইলেও ক্লদেবতা সদাশিবকে পরিত্যাগ করেন নাই।

খুব প্রাচীনকাল হইতেই বাংলায় শক্তিপৃঞ্জার প্রচলন হইয়াছিল। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, রাঢ় ও বরেন্দ্রে বামাচারী শাক্তসম্প্রদায় বিভিন্নরূপে
দেবীর উপাসনা করিতেন। দেবীপুরাণ সম্ভবত সপ্তম শতাব্দের শেষে অথবা
অফাম শতাব্দের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। বাংলার বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে শাক্ত
মত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ ঘাদশ শতাব্দীর পূর্বের
রচিত হইয়াছিল কিনা বলা কঠিন। তবে তন্ত্রোক্ত শাক্তমত যে হিন্দুযুগ শেষ
হইবার পূর্বেই বাংলায় প্রসার লাভ করিয়াছিল ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।
পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে একটি মহুদ্বামূত্তি বাম হস্তে মন্তকের শিবা ধরিয়া দক্ষিণ
হস্তে তরবারির ছারা নিজের গ্রীবাদেশ কাটিতে উন্নত একণ একটি দৃশ্য উৎকীর্ণ
আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা দেবীর নিকট শাক্ত ভক্তের শিরশেছদের দৃশ্য। স্থতরাং ইহা সপ্তম বা অন্তম শতাব্দীতে শাক্ত-সম্প্রদায়ের
অন্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

### ৬। অস্থাস্য পৌরাণিক ধর্ম-সম্প্রদায়

বিষ্ণু, শিব, ও শক্তি ব্যতীত অক্সান্ত পৌরাণিক দেব-দেবীর পূঞ্চাও বাংলায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জ্ঞানা যায় না। রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে যে, পুগুরন্ধনে কার্ত্তিকেয়ের এক মন্দির ছিল। কেশবদেন ও বিশ্বরূপসেন তাঁহাদের তাত্রশাসনে পরমসৌর বলিয়া উল্লিখিত

হইয়াছেন। স্তরাং সূর্য্য-দেবতার উপাসক সৌর সম্প্রদায় বাংলায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই সূর্য্য বৈদিক সূর্য্য দেবতা নহেন। সম্ভবত মগ আক্ষণগণ কুশাণযুগে শকদ্বীপ হইতে এই সূর্য্য পূজার প্রচলন করেন।

কিন্তু সমসাময়িক লিপি বা সাহিত্যে অশ্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকিলেও বাংলায় কান্তিক ও সূর্য্য ব্যতীত অক্যাশ্য দেব-দেবীর বহুসংখ্যক মূর্ত্তি আবিদ্ধৃত হইয়াছে। স্বতরাং ইহাদের পূকাও যে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

### ৭। জৈনপর্যা

প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বর্দ্ধমান মহাবীর রাঢ় প্রদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেধানকার লোকেরা তাঁহার সহিত অত্যস্ত অসম্বাবহার করিয়াছিল। কোন্ সময়ে জৈন ধর্ম বাংলায় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহা সঠিক বলা যায় না। দিব্যাবদানে অংশাকের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পুত্রবর্দ্ধন নগরীর ফৈনগণ মহাবীরের চরণতলে পতিত বৃদ্ধদেবের চিত্র অহিত করিয়াছে শুনিয়া তিনি নাকি পাটলিপুত্রের সমস্ত জৈনগণকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই গল্পটির মূলে কতটা সত্য আছে বলা কঠিন—স্বতরাং অংশাকের সময়ে উত্তরবঙ্গে জৈন-সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল এরপ সিদ্ধান্ত করা সক্ষত নহে।

কিন্তু অশোকের সময় না থাকিলেও খুইপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে বন্ধে জৈনধর্ম দৃঢ্ভাবে প্রভিত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন দৈনগ্রন্থ কল্লস্ত্র-মতে মোর্য্য—সমাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচার্য্য ভদ্রবাহর শিশ্ব গোদাস যে গোদাস-গণ প্রতিষ্ঠিত করেন, কালক্রমে তাহা চারি শাখায় বিভক্ত হয়। ইহার তিনটির নাম তাম্রলিপ্তিক, কোটীবর্ষীয় এবং পুণ্ডুবর্দ্ধনীয়। এই তিনটি যে বাংলার তিনটি স্পরিচিত নগরীর নাম হইতে উত্তে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কল্লস্ত্রোক্ত এই শাখাগুলি কাল্লনিক নহে, সত্য-সত্যই ছিল, কারণ খুইপূর্ব্ব প্রথম শতাকীতে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তাহাদের উল্লেখ আছে। স্বতরাং উত্তরবঙ্গ (পুণ্ডুবর্দ্ধন, কোটীবর্ষ) ও দক্ষিণ বঙ্গে (তাম্মলিপ্তি) যে খুব প্রাচীনকাল হইতেই জৈন-সম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একথানি তামশাসন হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি কৈন বিহার ছিল। চীন দেশীয় পরিব্রাক্তক হুয়েন সাং লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বাংলায় দিগন্থর জৈনের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। কিন্তু তাহার পরই বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস হয়। পাল ও সেনরাজগণের তামশাসনে এই সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নাই। তবে ইহা যে একেবারে লুগু হয় নাই, প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

### ৮। বৌদ্ধপর্ম

সমাট অশোকের সময় বৌদ্ধর্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেও সম্ভবত এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাকীতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল! ফা-হিয়ান লিণিয়াছেন যে, তথন তাত্রলিপ্তি নগরীতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার ছিল। তিনি তথায় তুই বৎসর থাকিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ লিথিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ মূর্ত্তির ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বর্ণনায় তাত্রলিপ্তির বিশাল বৌদ্ধ সংঘের একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫০৬-৭ অব্দে উৎকীর্ণ একথানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কুমিল্লা অঞ্চলে তখন বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। তাহার মধ্যে একটির নাম রাজ-বিহার; সম্ভবত কোন রাজা কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বতরাং পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্ব্বত্রই যে বৌদ্ধর্শ্মের খুব প্রতিপত্তি ছিল, এরপ সিক্ষান্ত করা যাইতে পারে।

সপ্তম শতাকীতে বাংলায় যে বৌদ্ধর্ম বেশ প্রভাবপালী ছিল, বছ চীনদেশীয় পরিপ্রাক্তকের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। ইহাদের মধ্যে ছয়েন সাংয়ের বিষরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা শিবিয়াছেন, তাহার সারমর্ম নিয়ে দিডেছি।

"কজ্জল (রাজ্মহলের নিকটবর্ত্তী) প্রদেশে ছয় সাতটি বিহারে তিন শতেরও অধিক ভিক্ষু বাস করেন। অস্থান্থ ধর্ম-সম্প্রদায়ের দশটি মন্দির আছে। এই প্রদেশের উত্তর ভাগে গঙ্গাতীরের নিকট বিশাল উচ্চ দেবালয় আছে। ইহা প্রস্তর ও ইফ্টকে নির্দ্মিত এবং ইহার ভিত্তি-গাত্রে ক্ষোদিত ভাস্কর্দা উচ্চ শিল্পকলার নিদর্শন। চতুর্দিকের দেয়ালে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বৃদ্ধ, অস্থান্থ দেবতা ও সাধু পুরুষদের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ।"

"পুণ্ডুবর্জনে (উত্তর বঙ্গ ) ২০টি বিহারে তিন শতেরও অধিক হীন্যান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। অস্তান্ত সম্প্রদায়ের প্রায় একশত দেবমন্দির আছে। উলন্স নিপ্রস্থিপন্থীদের (জৈন) সংখ্যা খুব বেশী। রাজধানীর তিন চারি মাইল পশ্চিমে পো-চি-পো সংঘারাম। ইহার অঙ্গনগুলি যেমন প্রশস্ত, কক্ষ ও শিখরগুলিও তেমনি উচ্চ। ইহার ভিক্ষুসংখ্যা ৭০০। সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। পূর্বে ভারতের বহু প্রিদ্ধি বৌদ্ধ আচার্য্য এখানে বাস করেন। সমতট (পূর্বেবঙ্গ) প্রদেশের রাজধানীতে প্রায় ৩০টি বৌদ্ধ বিহারে ২০০০ ভিক্ষু থাকেন। অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মন্দিরের সংখ্যা একশত। জৈনগণ সংখ্যায় খুব বেশী। তাত্রলিপ্তে দশটি বিহারে সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মন্দির সংখ্যা পঞ্চাশ। কর্মস্বর্গে দশটি বৌদ্ধ বিহারে হীন্যান মতাবলম্বী তুই সহস্র ভিক্ষু বাস করেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রত্বেশী—তাঁহাদের দেবমন্দিরের সংখ্যা পঞ্চাশ। রাজধানীর নিকটে লো-টো-বি-চি বিহার। ইহার কক্ষগুলি প্রশস্ত ও উচ্চ। বছতালায় নির্দ্ধিত বিহারটিও খুব উচ্চ। রাজ্যের সমুদ্য সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এখানে সমবেত হন।"

এই সংক্রিপ্ত, বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তথন বাংলায় বৈশুব, শৈব, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মন্দির ও বিহার বর্ত্তমান ছিল। জৈন ভিক্ষুগণ সংখ্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষু অপেক্ষা বেশী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বৌদ্ধগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ না হইলেও বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। ইংসিং তামলিপ্তির বৌদ্ধ বিহারের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তথাকার ভিক্ষুগণের জীবন বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চ আদর্শ ও বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ অমুবর্ত্তী ছিল। শেংচি নামে ইৎ-সিংয়ের সমসাময়িক আর একজন চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, সমতটের রাজধানীতে চারি সহস্রেরও বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ছিলেন

এবং ঐ দেশের রাজা রাজভট প্রতিদিন বুদ্ধের লক্ষ মৃন্ময়মূর্ত্তি নির্মাণ করিতেন এবং মহাপ্রজ্ঞাপারমিতার লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন। রাজভট সম্ভবত খড়গবংশীয় রাজা ছিলেন। এই সমুদ্য বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধর্ম্ম বাংলায় খুব শক্তিশালী ছিল এবং বাংলার বৌদ্ধগণ জ্ঞান, ধর্মনিষ্ঠাও আচার-ব্যবহারে সমগ্র বৌদ্ধজগতের শ্রাজাও সম্মানের পাত্র ইইয়াছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে একজন বাজালী বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার নাম শীলভত্র -- সমতটের রাজবংশে ইহার জন্ম হয়। ইনি জগিথিয়াত নালনা বিশ্ববিভালয়ের প্রধান আচার্য্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ অলম্বত করিয়া বাজালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহার জীবনী একবিংশ পরিচেছদে আলোচিত হইবে।

অন্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালরাজ্ঞগণের অভ্যাদয়ে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় হইতেই ভারতের অভাত্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম ক্রেমশ ক্ষীণবল হইয়া আসিতেছিল এবং তৃই-এক শত বৎসরের মধ্যেই তাহার প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পালরাজ্ঞগণের স্থামি চারিশত বৎসর রাজ্ঞ্জালে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। ছাদশ শতাব্দীর শেষে তুকী আক্রমণের ফলে যথন প্রথমে মগধের ও পরে উত্তর বংলার বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়, তখনই বৌদ্ধ সংঘ ভারতের পূর্ব্ব-প্রাস্থিত এই সর্ব্বশেষ আশ্রয়-স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্ম নেপাল ও তিব্বতে গমন করে। বৌদ্ধসংঘই ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র। কাছেই বৌদ্ধ সংঘের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতের হইতে বিলুপ্ত হয়।

অষ্টম হইতে ছাদশ শতাব্দের মধ্যে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধধর্মের অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এই চারিশত বংসরে ইহা উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে যবদীপ, স্থমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অকলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাংলার পালরাজ্ঞগণ ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ রক্ষক হিসাবে সমগ্র বৌদ্ধজ্ঞগতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধর্মের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা এই সমৃদ্য় দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা ও বিহারের প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ এই সমৃদ্য় দেশে গিয়া এই নৃত্তন ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন।

পাল সমাটগণ বহু বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল মহাবিহারই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভাগীরথী

ভীরে এক গিরিশীর্ষে এই মহাবিহারটি অবস্থিত ছিল । বর্ত্তমান পাধরঘাটার (ভাগলপুর জিলা) কেহ কেহ ইহার অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা ষায় না। ধর্ম্মপাল প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিহার এবং সোমপুর ও ওদন্তপুরী বিহারের কথা প্রেই (৪০ পৃ:) উল্লিখিত হইয়াছে, মুতরাং এস্থলে ইহাদের বর্ণনা অনাবশ্যক।

সোমপুর ব্যতীত বাংলায় আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। যে ত্রৈকৃটক বিহারে আচার্যা হবিভজ্ঞ অভিসময়ালঙ্কার প্রস্তের প্রসিদ্ধ টীকা প্রণম্মন করেন, তাহা সম্ভবত পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত ছিল। বরেক্রের দেবীকোট ও জগদ্দল, চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার, এবং বিক্রমপুর ও পট্টিকেরা (কৃমিলার নিকটবর্তী) প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারে যে সমৃদ্য় বৌদ্ধ আচার্যা ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে তিববতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পালযুগে বাংলায় অন্যান্ত বৌদ্ধরাজ্বংশেরও পবিচয় পাওয়া ষায়।
দৃষ্টান্তস্বরপ বিক্রমপুরের চন্দ্ররাজবংশ এবং হরিকেলরাজ কান্তিদেবের উল্লেখ করা
যাইতে পারে। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলায় শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম এবং
প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মামুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার পুনরুজ্জীবিত করিবার
এক প্রবল চেষ্টা হয়। ইহাও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের পতনের একটি কারণ।
কিন্তু তুকী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস না হইলে সম্ভবত বৌদ্ধর্ম্ম
বাংলা হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইত না। বর্ত্তমানে এক চট্টগ্রাম জেলায়
কয়েক সহস্র বৌদ্ধ ব্যুগীত বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধর্মের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।

#### ৯। সহজিয়া ধর্ম

প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধ-ধর্মমতের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতে বৌদ্ধধর্মের এই বিবর্ত্তনের ইতিহাস এক্ষেত্রে আলোচনা করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, হুয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে যে বৌদ্ধর্ম প্রচলিত দেখিয়াছিলেন, তাহা গৌতম বৃদ্ধ, অশোক, এমন কি কনিক্ষের সময়কার বৌদ্ধর্ম অপেক্ষা অনেক পৃথক। কিন্তু পালমুগে বাংলায় বৌদ্ধর্ম্ম যে রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার প্রকৃতি ইহা হইতেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাচীন সর্ব্বান্তিবাদ, সম্মিতীয় প্রভৃতি বৌদ্ধ মত তথন বিল্প্ত হইয়াছে। এমন কি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাযান মতবাদও বজ্বযান ও তন্ত্রবান প্রভৃতিতে পরিণত হুইরা সম্পূর্ণ নৃত্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

ছেল থাকে প্রভিদ্ধ থাকিলেও এই নৃতন ধর্মমতগুলির মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল এবং মোটের উপর ইহাদিগকে সহজ্ঞযান বা সহজ্ঞিয়া ধর্ম বলা যাইতে পারে। এই ধর্মের আচার্য্যগণ সিদ্ধাচার্য্য নামে খ্যাত। মোট ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দশম হইতে ঘাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্ভবত এই সমুদ্র সিদ্ধাচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা অপত্রংশ ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন। তিববতীয় বৌদ্ধ আচার্য্যগণ বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহায়তায় এই সমুদ্র গ্রন্থ তিববতীয় ভাষায় তর্জ্জমা করেন এবং সে তর্জ্জমা তিববতীয় তেঙ্কুর নামক গ্রন্থে আছে। মূল গ্রন্থগুলি কিন্তু প্রায় সবই বিল্পু ইইয়াছে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত যে চর্য্যাপদ-গুলির কথা পূর্ববৈত্যী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই সিদ্ধাচার্য্যগণেরই রচিত। এই চর্য্যাপদ ও সিদ্ধাচার্য্য সরহ ও ক্ষেত্রর দোহাকোষ প্রভৃতি যে কয়েকখানি মূল সহজ্বিয়া গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই নৃতন ধর্ম্মত সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে।

এই ধর্মে গুরুর স্থান খুব উচ্চ। "ধর্মের সৃদ্ধ উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না; গুরু বুদ্ধ অপেক্ষাও বড়; গুরু যাহা বলিবেন বিচার না করিয়া ভাহা ভৎক্ষণাৎ করিতে হইবে"—ইহাই এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূলনীতি।

বৈদিক ধর্মা, পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতি, জৈন এবং এমন কি বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি যেরপ তীত্র শ্লেষ, কটাক্ষ ও ব্যঙ্গোক্তি এই সমৃদয় গ্রন্থে
ন্থান পাইয়াছে, তাহা পড়িলে উনবিংশ শতাকীতে খুষ্ঠীয় মিশনারী কর্তৃক
হিন্দুধর্মের সমালোচনার কথা স্মরণ হয়। সরহের দোহাকোষ হইতে তুই
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। "হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায়
চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।" "ঈশরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাধায়
জটা ধরে, প্রদীপ স্থালিয়া ঘরে বিসয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা
চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিট্মিট্ করে, কাণে খুস্থুস্ করে ও লোককে
ধার্মা দেয়।" "ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে;
তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে এবং আপনার শরীরকে
কষ্ট দেয়; নয় হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নয়
হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শুগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে।"

বৌদ্ধ শ্রমণদের সম্বন্ধে উক্তি এইরূপ:

"বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিশু, কাহারও কোটি শিশু, সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ধাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহার। হীন্যান (ভাহারা যদি শীল রক্ষা করে) ভাহাদের না হয় স্থাই হউক, মোক হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, ভাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ ভাহার। কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ভাহাদের ব্যাখ্যা অন্তুত, সে সকল নৃতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়।" উপসংহারে বলা হইয়াছে "সহজ্ব পদ্বা ভিন্ন পদ্বাই নাই। সহজ্ব পদ্বা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।"

জাতিভেদ সম্বন্ধে সরহ বলেন:—"ব্রাক্ষণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল;
যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্থেও যেরূপে হয়, ব্রাক্ষণও সেইরূপে
হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত রহিল কি করিয়া ? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়,
চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়,
তারাও পড়ক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে।"

এইরপে, সিন্ধাচার্য্যগণ সম্দয় প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মমতের তীর সমালোচনা করিয়া যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় যে, মধ্যযুগেও বর্ত্তমানকালে যে সম্দয় প্রাচীন-পদ্থা-বিরোধী উদার ধর্মমতবাদ এদেশে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেবল ইসলাম বা খৃষ্ঠীয় ধর্ম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলিয়া গ্রহণ করা য়ায় না। য়ে সংস্কার-বিমৃক্ত স্বাধীন চিত্ত ও চিন্তাশক্তির উপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত, তাহার মূল সহক্রিয়া-মতবাদে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া য়ায়। কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই য়ে, এই সহক্রিয়া-মতই আবার চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে স্ক্রম স্বাধীন চিন্তা, অপরদিকে নির্বিচারে গুরুর প্রতি আস্থা—এই পরস্পর-বিরুদ্ধ মনুষ্য-প্রবৃত্তির উপর কিরপে সহক্রিয়া ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয়। ক্রিন্তু পরবর্ত্তীকালের বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজের ইতিহাসে এরূপ বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির একত্র সমাবেশ বিরল নহে।

যে ধর্ম্মে কেবলমাত্র গুরুর বচনই প্রামাণিক, তাহার সাধন-প্রণালী অনেক পরিমাণেই গুহু ও রহস্তে আবৃত। স্কুতরাং সহজিয়া ধর্মের সাধারণ বিবরণ ব্যতীত বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। এই ধর্ম্মে গুরুপ্রথমত সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনা করিয়া তাহার জন্ম তদম্যায়ী সাধন-মার্গ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। এই শক্তির পরিমাণ অনুসারে পাঁচটি কুল (শ্রেণী) কল্পিত হইয়াছিল—ইহাদের নাম

ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। যে পঞ্চ মহাভূত দেহের প্রধান উপকরণ (ক্ষম) তাহার উপরই এই কুল-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। উপাসকের মধ্যে কোন্ ক্ষমিট কিরূপ প্রবল তাহা দ্বির করিয়া গুরু তাঁহার প্রজ্ঞা বা শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করেন। পরে যে সাধন প্রণালী অমুসরণ করিলে ঐ বিশেষ শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে প্রতি সাধকের জন্ম তিনি তাহার ব্যবস্থা করেন।

এই সাধন-প্রণালী একপ্রকার যোগ বিশেষ। শরীরের মধ্যে যে ৩২টি নাড়ী আছে তাহার মধ্য দিয়া শক্তিকে মস্তকের সর্বেবাচ্চ প্রদেশে (মহাস্ক্র স্থানে) প্রবাহিত করা এই যোগের লক্ষ্য। এই স্থানটী চতুঃষষ্ঠি অথবা সহস্রদল পদারূপে কল্পিত হইয়াছে। রেলওয়ে লাইনে যেমন ষ্টেশন ও জংশন আছে, দেহাভ্যস্তরে নাড়ীগুলিরও সেইরূপ বিরাম ও সংযোগস্থল আছে; ইহাদিগকে পদা ও চক্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং উর্দ্ধগমনকালে শক্তিকে এই সমৃদ্য় অভিক্রম করিতে হয়। শক্তি যথন মহাস্ক্রস্থানে পৌছে তখন সাধনার শেষ ও সাধকের পরম ও চরম আনন্দ অর্থাৎ মহাস্থ লাভ হয়। সাধকের নিকট তখন বহির্জগৎ লুপ্ত হয়, ইন্সিয়াদি কিছুরই জ্ঞান থাকে না। সাধক, জগৎ, বুরু সব একাকার হইয়া যায়,—এই অবৈত জ্ঞান ব্যতীত আর সকলই শৃষ্যতা প্রাপ্ত হয়।

সহজিয়া ধর্মের ইহাই মূল তত্ত। তবে বজ্ঞবান, সহজ্ঞবান, কালচক্রয়ান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালীর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বজ্রয়ানে সাধক সাক্ষেতিক মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে দেব-দেবীকে পূজা করেন। ইহার ফলে দেব-দেবীগণ মগুলাকারে সাধকের চতুর্দিকে উপবিষ্ট হন। তখন আর তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না, কেবলমাত্র মূজা অর্থাৎ হস্তের ও অঙ্গুলির নানারূপ বিক্যাস ঘারাই পূজা করিতে হয়। সহজ্ঞ্যানে এইসব পূজার বিধি নাই। কালচক্রয়ানেও উল্লিখিত যোগ সাধনাই প্রধান, এবং এই সাধনার উপযুক্ত কাল, অর্থাৎ মূহূর্ত্ত, তিথি, নক্ষত্রের উপরেই বেশী জ্যোর দেওয়া হইয়াছে।

চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপন রহস্তে আবৃত থাকায় সহজ্বিয়া ধর্ম্ম ক্রমেই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিধিবিধান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা নিশ্চিক্ত হইয়া লোপ পাইল। অনুরূপ কারণে হিন্দুর ভদ্রোক্ত সাধনাও এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে সহজ্বিয়া ধর্ম্ম ও ভান্তিক সাধনা একাকার হইয়া বাংলার ধর্ম-জ্ঞগতে যে বীভৎসতার স্ক্রম করিল তাহার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক।

বাংলার শাক্ত ধর্মাও এই সহজিয়া মতের সহিত মিলিত হইয়া গেল। ফলে একদিকে নৃতন নৃতন শাক্ত সম্প্রদায় ও অপরদিকে নাথপন্থী, সহজিয়া, অবধৃত, বাটল প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

সম্প্রতি নেপালে এই প্রকার এক নৃতন শাক্ত সম্প্রদায়ের কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় কৌল নামে অভিহিত এবং ইহার গুরু মংস্থেন্দ্রনাথ। কোল নামটি কুল শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং এই কুল বা শ্রেণীবিভাগ যে সহজিয়া ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ, ভাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই কোল সম্প্রদায়ের লোকেরা কোল, কুলপুত্র অথবা কুলীন নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহাদের শাস্ত্রের নাম কুলাগম অথবা কুলশাস্ত্র। কুলই. শক্তি; শিব অকুল; এবং দেহাভান্তরে প্রচ্ছন্ন দৈবী শক্তির নাম কুল-কুণ্ডলিনী। এই ধর্মের আলোচনা করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ইহার প্রধান তত্ত্তলি সংক্রিয়া মতবাদ হইতে গৃহীত। কিন্তু একটি বিষয়ে ইহার প্রভেদ ছিল। ইহা জাতিভেদ মানিয়া চলিত। এই জন্মই ইহা ব্রাহ্মণ্য শাক্ত সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে পারিয়াছিল এবং হিন্দু সমাজে ইহার প্রাধান্ত সহজে নষ্ট হয় নাই। যাহারা বর্ণাশ্রম মানিত না, তাহারাই ক্রমে নাথপন্থী, সহজিয়া, অবধৃত, বাউল প্রভৃতি বর্ত্তমানকালে স্থপরিচিত সম্প্রদায়গুলি স্থপ্তি করিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে ইহারা সকলেই কালজ্রমে--হিন্দুযুগের অবসানের পরে -বাংলার ধর্মাজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। নাথপন্থীদের গুরু মংস্তেন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক-নাথের কথা পূর্বেবই উল্লিখিত হইয়াছে। ময়নামতীর গান হইতে বুঝা যায় যে এককালে বাংলা দেশে ইহাদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। সংক্রিয়া সম্প্রাদায়ও মহাপ্রভু চৈতত্ত্বের পূর্বেই প্রাধাত লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস একজন সহজিয়া ছিলেন। পরবতীকালে সহজিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব ভাবাপন্নহইয়া পরম সত্যকে কৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তিকে রাধারূপে কল্পনা করে; কিন্তু নাড়ী, চক্র প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের যোগসাধন প্রণালী একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। চণ্ডাদীসের রম্জকিনী প্রেম প্রাচীন সহজিয়া ধর্ম্মের পঞ্চকুলের অক্সতম রক্তকীর কথা স্মরণ করাইয়া দৈয়। বাউল সম্প্রদায় বৈষ্ণব প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা করিতে-পারিয়াছে।

বাংলায় বেদ্ধিধর্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল, তাহার অপেক্লাকৃত বিস্তৃত অ:লোচনা করা হইল,—কারণ যতদূর জানা যায় ভাহাতে ইহাই ধর্মজ্ঞগতে বাংলার বিশিষ্ট দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্য যে সমুদয় ধর্মমত বাংলায় প্রচলিত ছিল—তাহা মোটামুটিভাবে নিখিল ভারতব্যীয় ধর্ম্মেরই অমুরূপ, তাহার মধ্যে বাংলার বৈশিষ্ট্য কিছু থাকিলেও তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু অন্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বেছৈ ধর্ম্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহার উপর বাঙ্গালীর প্রভাবই যে বেশী একথা সকলেই এই রূপান্তরই আবার বাংলার অ্যান্য ধর্মমতের স্বীকার করেন। উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বাংলার ধর্ম ও সমাজে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল. বাংলার মধ্যযুগে, এমন কি বর্ত্তমান কালেও তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধর্ম বাংলা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে—একথা এক হিসাবে সভ্য। কিন্তু এত বড় একটা ধর্মমত যে একেবারে নিশ্চিক্ত হইয়া মুছিয়া গিয়াছে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ। কিন্তু বাংলার বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র এই সব লৌকিক অনুষ্ঠানেই পর্যাবসিত হয় নাই। উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে-সমুদয় ধর্ম্মত মধাযুগে বাংলায় প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল তাহা অনেকাংশে প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমতের পরিণতি মাত্র।

### ১০। বাংলার ধর্মমত

এ পর্যান্ত আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছি। উপসংহারে বাংলার ধর্মমত সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ তথ্যের উল্লেখ আবশ্যক। প্রাচীন বাংলায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের আপেন্দিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহা জানিতে স্বতই ইচ্ছা হয়। পূর্বের হুয়েন সাংয়ের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের তুলনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল। এ সময়ে কৈনগণের সংখ্যাও অনেক ছিল। পরবর্তীকালে জৈনগণের সংখ্যা খুবই কমিয়া যায়, কিন্তু পৌরাণিক ধর্ম্ম পূর্ববহৎ বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল কি না, ইহা নিশ্চিত বলা যায় না। পালরাজগণের

পষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেও, ইহার প্রভাব যে ব্রাহ্মণাধর্ম্মকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, অনেকে এরূপ মনে করেন না। কারণ অফ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর যে সমুদয় মূর্ত্তি বা লিপি এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে. ভাহার অধিকাংশই পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রভাব সূচিত করে। তবে ইহা অসম্ভব নহে যে. বৌদ্ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম সাধারণত ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চল্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সহজ্ঞিয়া ধর্মের বিবরণ হইতে এরূপ ধারণা করা অসমত হইবে না যে, সমাজের নিম্নস্তরের মধোই ইহার বিশেষ প্রসার ছিল। ডোম্বী, নটী, রজ্ঞকী, চণ্ডালী প্রভৃতি কুলের নামে ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং চর্ঘাপদগুলি পাঠ করিলেও এই ধারণাই বন্ধমূল হয়। পরবন্তীকালে সহজ্ঞিয়া বৌদ্ধমত হইতে যে সমুদয় ধর্মসম্প্রদায়ের উন্তব হইয়াছিল, তাহাও সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধোই বেশী প্রচলিত ছিল। সরহের দোহা হইতে জানা যায় যে, সিদ্ধাচার্য্যগণ ত্রাক্ষণের প্রভূত্বের বিরুদ্ধে তীত্র মত পোষণ করিতেন, এবং স্বীয় সম্প্রদায়ে জাতিভেদ-প্রথা দূর করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, সহজিয়া মতের জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ সংখ্যায় এত কম কেন, এই সমস্থার কোন সস্তোষজ্ঞনক মীমাংসা হয় নাই। বাংলায় হিন্দুযুগের শেষে বৌদ্ধমতের প্রভাব ইহার অক্ততম কারণ বলিয়া অমুমান করা থব অসকত নহে।

শৈব ও বৈষ্ণব এই ছই ধর্মাতের মধ্যে কোনটি প্রবল ছিল, তাহা বলা শক্ত। তবে হিন্দুযুগের শেষ তুই-তিন শতাব্দীর যে সমুদয় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যামূলক তুলনা করিলে বৈষ্ণব ধর্মাতেরই প্রাধান্য সূচিত হয়।

রাজগণের ধর্ম্মত অনেক সময় অস্তুত কতক পরিমাণে জনসাধারণের ধর্ম্মত প্রতিফলিত করে। স্কুতরাং বাংলার রাজগণের ধর্মমত কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা অপ্রাসন্ধিক নহে। পূর্ববর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বিভিন্ন রাজবংশের যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে জ্ঞানা যায় যে, খড়গ, চন্দ্র ও পালবংশ এবং কান্তিদেব, রণবক্ষমল্ল প্রভৃতি রাজ্ঞা বৌদ্ধ ছিলেন। বৈশ্বগুপুপ শশাঙ্ক, লোকনাথ, ডোম্মনপাল এবং সেনবংশীয় বিজ্ঞাসেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। বর্ম্মণ ও দেববংশ এবং বল্লালসেনের পরবর্ত্তী সেনবংশীয় রাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন। গুপুযুগের পরবর্তী বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজ্ঞগণ, —গোপচন্দ্র

ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব—ত্রাহ্মণা ধর্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

এই সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিলেও, ভারতের অক্সাম্ম প্রদেশের গুয় বাংলায়ও যে ইহাদের মধ্যে কলহ ও দেব হিংসা ছিল না, সন্তাব ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। রাজগণ ধর্ম-বিষয়ে উদার মত পোষণ করিতেন। বৌদ্ধ পালরাজগণ যে ত্রাহ্মণ্য ধর্মবিষয়ে বিশেষ শ্রাহ্মাশীল ছিলেন, তাঁংাদের শাসনলিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ধর্মপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল যে বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিয়া চলিতেন, তুইখানি তামশাসনে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নারায়ণপাল নিজে একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া "অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র [ শান্তি ] বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন"। মদনপালের প্রধানা মহিষী চিত্রমতিকা মহাভারত-পাঠ প্রবণ করিয়া দক্ষিণা-স্বরূপ ত্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দেবখড়েগর মহিষী প্রভাবতী চণ্ডীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপরদিকে শৈব রাজা বৈষ্ঠগুপ্ত বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ, এবং একজন ত্রাহ্মণ সম্ভ্রীক সোমপুরের জৈন বিহারের ব্যয়-নির্বাহার্থ ভূমি দান করিয়াছিলেন। রাজা শ্রীধরণরাতের মন্ত্রী জয়নাথ বৌদ্ধবিহার ও অ<sub>'</sub>ক্ষাণদিগকে ভূমি দান করেন। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে পরস্পারের ধর্ম্মাতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কান্তিদেবের তামশাসনে ইহার আরও ব্যাপক পরিচয় পাই। তাঁহার পিতা ধনদত্ত বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু তাঁহার মাতা ছিলেন শিবের উপাসিকা। ধনদত্ত বৌদ্ধ হইলেও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, একথা তাঁহার পুত্রের তামশাসনে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

তৎকালে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর প্রভৃতি পৌরাণিক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র যে সন্তাব ছিল তাহা নহে, ইহাদের ব্যবধানরেখাও সুম্পেষ্ট ও স্থনির্দ্দিই ইইয়া ওঠে নাই। বৈজনেবের তামশাসনে তাঁহাকে পরম-মাহেশ্বর ও পরম-বৈষ্ণব এই তুই উপাধিতেই ভূষিত করা ইইয়াছে। পরম-মাহেশ্বর ডোম্মনপালের তামশাসনে ভগবান নারায়ণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ইইয়াছে। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের সদাশিব মুদ্রা-সংযুক্ত তামশাসনে প্রথমে নারায়ণ ও পরে সূর্য্যের স্তব আছে,— কিন্তু উক্ত রাজগণ পরমসৌর বলিয়া অভিহিত ইইয়াছেন। এই তামশাসনগুলি শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ের অপূর্বব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। বাংলার ধর্মজীবনের এই বৈশিষ্টা এখন পর্যান্তপ্র

পুষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেও, ইহার প্রভাব যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, অনেকে এরূপ মনে করেন না। কারণ অফ্টম হইতে দ্বাদশ শতাকীর যে সমুদয় মূর্ত্তি বা লিপি এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রভাব সৃচিত করে। তবে ইহা অসম্ভব নহে যে, বৌদ্ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম সাধারণত ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চল্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সহজ্ঞিয়া ধর্মের বিবরণ হইতে এরূপ ধারণা করা অসকত হইবে না যে, সমাজের নিম্নস্তরের মধোই ইহার বিশেষ প্রসার ছিল। ডোম্বী, নটী, রজ্কী, চণ্ডালী প্রভৃতি কুলের নামে ইহার স্পাফ ইক্সিত পাওয়া যায় এবং চর্ঘাপদগুলি পাঠ করিলেও এই ধারণাই বন্ধমূল হয়। পরবর্ত্তীকালে সহজ্ঞিয়া বৌদ্ধমত হইতে যে সমৃদয় ধর্মসম্প্রদায়ের উত্তব হইয়াছিল, তাহাও সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী প্রচলিত ছিল। সরহের দোহা হইতে জানা যায় যে, সিদ্ধাচার্য্যগণ বাক্ষণের প্রভূত্বের বিরুদ্ধে তীব্র মত পোষণ করিতেন, এবং স্বীয় সম্প্রদায়ে জাতিভেদ-প্রথা দুর করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, সহজিয়া মতের জ্বনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চত্রেণীর হিন্দুগণ সংখ্যায় এত কম কেন, এই সমস্ভার কোন সম্ভোষজনক মীমাংসা হয় নাই। বাংলায় হিন্দুযুগের শেষে বৌদ্ধমতের প্রভাব ইহার অক্সতম কারণ বলিয়া অমুমান করা থুব অসঙ্গত নহে।

শৈব ও বৈষ্ণৰ এই চুই ধর্ম্মতের মধ্যে কোনটি প্রবল ছিল, তাহা বলা শক্ত। তবে হিন্দুযুগের শেষ চুই-তিন শতাব্দীর যে সমুদয় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যামূলক তুলনা করিলে বৈষ্ণব ধর্মমতেরই প্রাধান্য সূচিত হয়।

রাজ্বগণের ধর্ম্মত অনেক সময় অন্তত কতক পরিমাণে জনসাধারণের ধর্ম্মত প্রতিফলিত করে। স্থতরাং বাংলার রাজ্বগণের ধর্মমত কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা অপ্রাসন্ধিক নহে। পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বিভিন্ন রাজবংশের যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, খড়গ, চন্দ্র ও পালবংশ এবং কান্তিদেব, রণবঙ্কমল্ল প্রভৃতি রাজ্ঞা বৌদ্ধ ছিলেন। বৈস্তপ্তপ্র শশাঙ্ক, লোকনাথ, ডোম্মনপাল এবং সেনবংশীয় বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। বর্ম্মণ ও দেববংশ এবং বল্লালসেনের পরবর্তী সেনবংশীয় রাজ্বগণ বৈষ্ক্ব ছিলেন। গুপুর্গের পরবর্তী বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজ্বগণ, —গোপচন্দ্র

ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব—ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

এই সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিলেও, ভারতের অস্থান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলায়ও যে ইহাদের মধ্যে কলহ ও দ্বেষ হিংসা ছিল না, বরং যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। রাজগণ ধর্ম-বিষয়ে উদার মত পোষণ করিতেন। বৌদ্ধ পালরাজ্ঞগণ যে ত্রাহ্মণ্য ধর্মবিষয়ে বিশেষ শ্রাদ্ধীল ছিলেন, তাঁহাদের শাসনলিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ধর্মপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল যে বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিয়া চলিতেন, ছইখানি ভাষ্রশাসনে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নারায়ণপাল নিচ্ছে একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা ◆রিয়াছিলেন, এবং তাঁহার **রাহ্মণ মন্ত্রীর যজ্ঞত্বলে উপস্থিত হই**য়া "অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র [ শাস্তি ] বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন"। মদনপালের প্রধানা মহিষী চিত্রমতিকা মহাভারত-পাঠ শ্রেবণ করিয়া দক্ষিণা-স্বরূপ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দেবখড়েগর মহিষী প্রভাবতী চণ্ডীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপরদিকে শৈব রাজা বৈষ্ঠগুপ্ত বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ, এবং একজন ব্রাহ্মণ সম্ভ্রীক সোমপুরের জৈন বিহারের ব্যয়-নির্বাহার্থ ভূমি দান করিয়াছিলেন। রাজা শ্রীধরণরাতের মন্ত্রী জয়নাথ বৌদ্ধবিহার ও এ।কাণদিগকে ভূমি দান করেন। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে পরস্পারের ধর্ম্মমতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কান্ডিদেবের তামশাসনে ইহার আরও ব্যাপক পরিচয় পাই। তাঁহার পিতা ধনদত্ত বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু তাঁহার মাতা ছিলেন শিবের উপাসিকা। ধনদত্ত বৌদ্ধ হইলেও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, একথা তাঁহার পুত্রের তামশাসনে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

তৎকালে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর প্রভৃতি পৌরাণিক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রাণায়ের
মধ্যে কেবলমাত্র যে সন্তাব ছিল তাহা নহে, ইহাদের ব্যবধানরেখাও স্প্রুক্ত
ও স্থানিদিন্ট হইয়া ওঠে নাই। বৈজদেবের তাম্রশাসনে তাঁহাকে পরম-মাহেশ্বর
ও পরম-বৈষ্ণব এই তুই উপাধিতেই ভূষিত করা হইয়াছে। পরম-মাহেশ্বর
ডোশ্মনপালের তাম্রশাসনে ভগবান নারায়ণের প্রতি ভক্তি ও শ্রাকা জ্ঞাপন করা
হইয়াছে। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের সদাশিব মুদ্রা-সংযুক্ত তাম্রশাসনে প্রথমে
নারায়ণ ও পরে সূর্য্যের স্তব আছে, শক্তি উক্ত রাজগণ পরমসৌর বলিয়া
অভিহিত হইয়াছেন। এই তাম্রশাসনগুলি শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ের
অপূর্বব সমন্বয়ের দৃষ্টাস্ত। বাংলার ধর্মজীবনের এই বৈশিষ্টা এশ্বন পর্যান্তও

# দিতীয় খণ্ড—দেবদেবীর মূর্ত্তি-পরিচয়

বাংলা দেশের প্রায় সর্বব্যাই বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি,আবিক্ষত হইয়াছে। ইহাদের উল্লেখ বা বিস্তৃত বর্ণনা করা বর্ত্তমান গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। স্থতরাং সংক্ষেপেই এ বিষয়টি আলোচনা করিব।

## ১। বিস্কৃন্তু

বিষ্ণুমূর্ত্তির চারিহন্তে শব্দ, চক্র, গদা, পদ্ম থাকে। কোন কোন স্থলে চক্র ও গদার প্রতিকৃতির পরিবর্ত্তে একটি পুরুষ ও নারীমূর্ত্তি দেখা যায়। ইহাদের নাম চক্রপুরুষ ও গদা-দেবা। বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন হত্তে এই চারিটি ভূষণ পরিবর্ত্তন করিয়া ২৪টি বিভিন্ন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিক্লিত হইয়াছে। বাংলায় সচরাচর ত্রিবিক্রম রূপের বিষ্ণুই দেখা যায়। ইহার নিম ও উর্দ্ধবাম এবং উর্দ্ধ ও নিম্নদক্ষণ হত্তে যথাক্রমে শব্দ, চক্র, গদা ও পদ্ম, এবং তুই পার্শে প্রী ও পুত্তি অর্থাৎ লক্ষ্মা ও সরস্বতার মূর্ত্তি। মালদহ জিলার হাঁকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত মুর্ত্তিই সম্ভবত বাঙ্গালার সর্বব্রপ্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি। ইহার পদ্বয় ও তুইহস্ত ভগ্ন এবং নিম্নদক্ষিণ হত্তে পদ্ম ও উপরের বামহস্তে শব্দ। মূর্ত্তিটির মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুগুল, গলায় হার, বাহুতে অক্ষদ ও বক্ষোদেশে যুজ্জাপবীত।

বরিশাল জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মণকাটি গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বিফুমৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৬'-৪"। উর্চ্চে উড্ডীয়মান ত্রিনেত্র গরুড়ের পক্ষোপরি বিষ্ণু ললিতাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার উদ্ধিদক্ষণ ও বামহন্তে ধৃত পদ্মনালের উপর যথাক্রমে লক্ষ্মী (গজ্জ-লক্ষ্মী) ও বীণাবাদিনী বাণীমূর্ত্তি। অন্ত তুইহন্তে চক্রপুরুষসহ চক্র ও গদাদেবী। মস্তকের ষট্কোণ কিরীটের মধান্থলে ধ্যানন্থ চতুর্ভু দেবমূর্ত্তি। হস্তোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতা ( ্রি ও পুষ্টি ) এবং কিরীটন্থ ধ্যানী দেবমূর্তি,—এই চুইটিই আলোচ্য মূর্ত্তির বিশেষত্ব, এবং ইহা সম্ভবত বৌদ্ধ মহাযান মতের প্রভাব সূচিত করে। কেহ কেহ এই মূর্তিটি গুপ্তযুগের বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা সম্ভবত আরপ্ত অনেক পরবর্তী কালের।

চৈতনপুরের (বর্জমান) একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিকল্পনায়ও বিশেষত্ব আছে। গদা ও চক্রের নীচে গদাদেবী ও চক্রপুরুষ। দণ্ডায়মান বিষ্ণুর হুইছস্ত ইহাদের মাধার আর ছইহন্তে শব্দ ও পশ্ন। মৃতিটির মুখাকৃতি ও পরিহিত বসন সবই একটু অস্তুত রকমের। ইহা সম্ভবত বৈধানসাগমে বণিত অভিচারক-স্থানক মূর্তি।

সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত অন্তথাতুনিশ্মিত বিষ্ণুমৃর্ত্তির বিশেষক এই বে, তাঁহার তিনটি ভূষণ—শব্দ, চক্র ও গণা—একটি পূর্ণ-প্রক্ষুটিত পল্লের উপর রক্ষিত এবং প্রতি পল্লের নালটি বিষ্ণু হস্তে ধরিয়া আছেন।

দিনাকপুর জিলার শ্বরোহর গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি সাভটি নাগফণার নীচে দণ্ডায়মান। শ্রী ও পৃষ্টির পরিবর্ত্তে ছইপার্শ্বে ছইটি পুরুষমূর্ত্তি (সন্তব্ত শব্ধপুরুষ ও চক্রপুরুষ)। মধান্থিত নাগফণার উপরিভাগে ক্ষুত্র বিভুক্ষ ধানী মূর্ত্তি এবং পাদপীঠের মধাভাগে ষড়ভুজ্ব নৃত্যপরায়ণ শিব। অনেকে অসুমান করেন যে, উপরিন্থিত ধাানীমূর্ত্তি ত্রক্ষা এবং সমগ্র মৃতিটি ত্রক্ষা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রিমূর্ত্তির পরিকল্পনা। কিন্তু ত্রক্ষার ছইভুক্ষ ও একমূথ বড় দেখা যায় না। স্ভ্তরাং এ মূর্ত্তিটিও সন্তব্ত মহাযান মতের প্রভাবের ফল।

এইরপ বিশেষর খুব কম মুর্ত্তিতেই দেখা যায়। সচরাচর যে সমুদয় বিকৃষ্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত সম্রাট মহীপালের তৃতীয় রাজ্য-সম্বংসরে উৎকীর্ণ লিপি-সংযুক্ত মুন্তিটি তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন (চিত্র নং ১৮)। শহু-চক্র গদা-পল্লধারী দণ্ডায়মান বিকৃষ্ট্র উত্তম বসন-ভূষণে সঞ্জিত; কিরীট, কৃগুল, অঙ্গদ, বনমালা, মেখলা, বসন প্রভৃতি বিচিত্র কারুকার্য্যান্থতিত; উর্দ্ধে মন্তকোপরি প্রভাবলী, তাহার তুইপার্ষে পুষ্পমাল্য-হস্তে উজ্জীয়মান বিভাধরযুগলের মুর্ত্তি; মৃর্ত্তির পশ্চাতে সিংহাসন ও অধ্যেদেশে তুইপার্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী; পাদপীঠের মধ্যত্বলে প্রস্কৃতিত পল্মদলের উপর বিকৃর চরণ-যুগল; ইহার দক্ষিণভাগে তুইটি ও বামভাগে একটি মন্ময়্য মূর্ত্তি, সম্ভবত ইহারা মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাকারী ও তাহার পরিবারবর্গ।

বিষ্ণুমূর্ত্তি সাধারণত দণ্ডায়মান (চিত্র নং ১৯), কিন্তু কোন কোন ছলে অর্দ্ধনায়ন, অথবা বোগাসনে উপবিষ্ট। কোন কোন মূর্ত্তিতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী একত্র উপবিষ্ট দেখা যায়। ঢাকা জিলান্থিত বাস্তা গ্রামের লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি ইহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিষ্ণু ও ভাঁহার বাম উরুর উপর লক্ষ্মী, এই যুগলমূর্ত্তি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া আছেন। উভয়েরই একটি চরণ গরুড়ের প্রসারিত এক এক হস্তের উপর স্থাপিত। গরুড়ের অগ্র গুইটি হস্ত সম্মুধে অঞ্জলিবদ্ধ।

বিষ্ণুর দশ অবতারের মৃর্তি-সম্বলিত প্রস্তরণণ্ড অনেক পাওয়া গিয়াছে। পৃথকভাবে বরাহ, নরসিংহ ও বামন অবতারের মৃর্তিই সাধারণত দেখা যায়। মংস্ত, বলবাম ও পরশুরাম এই তিন অবতারেরও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে মংস্ত-মূর্ত্তি চতুভূজ ; উর্দ্ধান মানুষের ও অধোদেশ মংস্তের আকৃতি (চিত্র নং ২০)। বরাহ মূর্ত্তিরও কেবল মুখটি বরাহের, অন্তাক্ত অংশ মানুষের মতন।

রাজসাহী চিত্রশালায় একটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তির বিশ হস্তে গদা, অঙ্কুশ. খড়গা, মুদগর, শূল, শর, চক্রা, খেটক, ধতু, পাশ, শব্দ প্রভৃতি আয়ুধ। ছই পার্শ্বে স্থুলোদর ছইটি মুর্ত্তি। মূল মূর্ত্তি বনমালা ও অক্যান্ত ভূষণে ভূষিত। ইহা সম্ভবত বিফুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি।

ব্রশা ও বিষ্ণুর একাত্মক একটি মূর্ত্তি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। চতুর্মুখ ব্রশার তিনটি মুখই কেবল দেখা যায়; তাঁহার চারি হস্তে ক্রক, ক্রব, অক্ষমালা ও কমগুলু। মূর্ত্তির তুই পার্শ্বে লক্ষ্মা, সরস্বতী, শহ্মপুরুষ ও চক্রপুরুষ এবং গলে বনমালা বিষ্ণুর নিদর্শন। পাদপীঠের একপার্শ্বে ব্রশার বাহন হংস ও অপর পার্শে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্ত্তি।

ব্রকার যে সমুদয় পৃথক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও চতুর্দ্মুখ (একটি অদৃশ্রমান) ও সুলোদর, এবং ভাঁহার বাহন ও চারি হস্তে ধৃত দ্রবাদি উক্ত মূর্ত্তির অন্তর্মণ।

সাধারণত বিষ্ণুমূর্ত্তির বাহন ও পার্শ্বচরীরূপে পরিকল্পিত হইলেও গরুড়, (চিত্র নং ২৭ গ ) লক্ষ্মী ও সরস্থতীর পূথক মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। রাজসাহী চিত্রশালায় এইরূপ একটি গরুড়মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ইহার অঞ্চলিবদ্ধ হস্তে ও মুধ্স্মীতে সেবকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বগুড়ায় একটি চমংকার অইধাতৃ-নির্মিত লক্ষামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা দেবার তিন হস্তে ফল, অঙ্কুশ ও ঝাঁপি (আর এক হস্ত ভগ্ন); ছই পার্শ্বে চামর-হস্তে পার্শ্বচরী; মস্ক্রকোপরি প্রস্কৃটিত পদ্মদলের ছই দিক হইতে ছইটি হস্তী শুগুর্হত কলসীর জল দিয়া দেবাকৈ স্থান করাইতেছে। লক্ষ্মীর এই প্রকার গজমুর্ত্তিই সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু ছই-হস্ত-বিশিষ্ট সাধারণ লক্ষ্মী-মুর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

সরস্থতীর মূর্ত্তি সাধারণত চারি-হস্ত-বিশিষ্ট। দেবী চুই হস্তে বীণা বাজাইতেছেন, অপর চুই হস্তে অক্ষমালা ও পুস্তক। দেবীর চুই পার্শ্বে চামর-ধারিণী, পাদপীঠে কোন কোন স্থলে তাঁহার স্থপরিচিত বাহন হংস, কিন্তু কোন স্থলে আবার একটি মেষের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ছাতিনা গ্রামে প্রাপ্ত সরস্থতীর মূর্ত্তি (চিত্র নং ২৩) ইহার চমংকার দৃষ্টাস্তঃ।

#### ২। শৈৰ মৃত্তি

শিব সাধারণত লিক্সনপেই পৃঞ্জিত হইতেন। লিক্স প্রধানত চুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সাধারণ শিবলিক্স বাংলায় স্পরিচিত এবং চতুর্ভুক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির স্থায় ইহাও এদেশে বহু সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার লিক্স আছে। ইহাতে লিক্সের উপর শিবের মুখ খোদিত থাকে, ইহার নাম মুখলিক্স। মুখের সংখ্যা অনুসারে মুখলিক্স একমুখ বা চতুর্মুখ। একমুখ লিক্সই বেশী পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জিলায় উনকোটি গ্রামে প্রস্তর-নির্মিত এবং মুর্শিদাবাদে অন্তথ্যতুর চতুর্মুখ লিক্স পাওয়া গিয়াছে।

শিবের মূর্ত্তি নানারূপে কল্লিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, নটরাজ বা নৃত্যমূর্তি, সদাশিব, উমা-মহেশর, অর্দ্ধনারীশ্বর ও কল্যাণ-স্থলর, শিবের সৌমা ভাব দ্যোভক, এবং অঘোর-রুদ্র তাঁহার উগ্রভাবের পরিকল্পনা। পাহাড়পুরে শিবের তিনটি চন্দ্রশেখর-মূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহাদের তিন নেত্র, উর্দ্ধলিক ও জটামুকুট এবং ছই হস্তে ত্রিশূল, অক্ষমালা ও কমগুলু প্রভৃতি লক্ষিত হয়। একটি মূর্ত্তিতে সর্প শিবের গলদেশ জড়াইয়া আছে। বিবসন হইলেও শিবের গলায় হার, কর্পে কুগুল এবং বাহুতে কেয়ুর প্রভৃতি ভৃষণ ও গলায় যজ্ঞোপবীত আছে।

পরবর্তীকালে শিবের মূর্ত্তিতে আরও অনেক বৈচিত্রা ও উপাদান-বাছলা।
দেখা যায়। রাজ্যাহী জিলার গণেশপুরে প্রাপ্ত মূর্ত্তি (চিত্র নং ২২ ক) ইহার
এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। চতুত্ব মূর্ত্তির এক হস্তে দীর্ঘদল-বিশিষ্ট পদ্ম, আর এক হস্তে
শূল অথবা খট্বাঙ্গ (অপর তুই হস্ত জন্ন)। বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত সপ্তরথ
পাদপীঠের কেন্দ্রন্থলে বিশ্বপদ্মের উপর নানা বিভূষণে সক্ষিত্রত শিব ত্রিভক্ষ ভঙ্গিমায়
দণ্ডায়মান। মস্তকের চতুর্দিকে বিচিত্র প্রভাবলী,—ইহার তুইপার্শ্বে মালা হস্তে
উজ্জীয়মান গন্ধর্ব। মূর্ত্তির পশ্চাতে কারুকার্য্য-খচিত সিংহাসন ও নিম্নে তুইপার্শ্বে
হইজন কিন্ধর ও কিন্ধরী। কিন্ধরগণের হস্তে শূল ও কপাল এবং কিন্ধরীগণের
হস্তে চামর। ইহা শিবের ঈশান মূর্ত্তি। বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে
বিরূপাক্ষ-রূপে পৃঞ্জিত চতুর্ভুজ্ঞ শিব সন্তবত নালকণ্ঠ। সারদাতিলক তন্ত্র
অনুসারে নীলকণ্ঠের পাঁচটি মুখ। এই মূর্ত্তির মুখ মাত্র একটি, কিন্তু উক্ত ভল্লের
বর্ণনা অনুযায়ী ইহার হস্তে অক্ষমালা, ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ ও কপাল আছে। বর্ণনার
অতিরিক্ত এই মূর্ত্তিতে কীর্ত্তিমুখের পরিবর্ত্তে ছত্র, প্রভাবলীর তুই পার্শ্বে কার্ত্তিক
গণেশের মূর্ত্তি ও নিম্নে তুই পার্থে মকরবাহিনী গঙ্গা ও সিংহবাহিনী পার্মবাতীর

মূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মূর্ত্তির অধোভাগে শিবের বাহন
নক্ষীর মূর্ত্তি। বরিশাল জিলায় প্রাপ্ত একটি অঞ্জের শিব মূর্ত্তির (চিত্র নং ২৮ খ)
শীর্ষদেশে ধ্যানীবৃদ্ধের মূর্ত্তির স্থায় একটি মূর্ত্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।
এরূপ দ্বিতীয় মূর্ত্তি গ্রথনও পাওয়া যায় নাই।

বংলায় নটরাজ শিবের যে সমুদয় মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার হস্তসংখ্যা দশ অথবা বারো, এবং শিব ব্রষপৃষ্ঠে নৃত্যপরায়ণ। দক্ষিণ ভারতের নটরাঞ্জ র্যারত নহেন এবং তাঁহার মাত্র চারি হাত। বাংলার দশভুক্ত নটরাজ মূর্ত্তির সহিত মৎস্থপুরাণের বর্ণনার ঐক্য আছে। এই বর্ণনা অমুয়ায়ী লিবের দক্ষিণ চারি হস্তে খড়গ. শক্তি, দগু, ত্রিশূল এবং বাম চারি হস্তে খেটক, কপাল, নাগ ও খট্টাল ; নবম হত্তে অক্মালা, এবং দশমহস্ত বরদামুদ্রাযুক্ত। দ্বাদশভুক শিবের মৃর্ত্তি অশ্ররূপ। শিব ছই হস্তে বীণা বাঞ্চাইতেছেন, ছই হস্তে ভাল দিতেছেন ও আর ছই হস্তে ছত্রের হ্যায় সর্প ধরিয়া আছেন; বাকী হস্তগুলিতে শিবের স্থারিচিত আয়ুধাদি আছে। ঢাকা জিলান্থিত শক্ষরবাঁধা গ্রামে প্রাপ্ত একটি মুর্ত্তি (চিত্র নং ২২ গ) নটরাজ শিবের স্থন্দর দৃদ্যান্ত। ইহার দশ **হল্ডে মৎস্তপুরাণোক্ত আয়ুধাদি আছে। শিবের বাহন বৃষ্টিও নৃত্যশীল প্রভুর** দিক মুখ ফিরাইয়া ছই পা উর্দ্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। ইহার ছই পার্ষে মকরবাহিনী গক্ষা ও সিংহবাহিনী পার্ব্বতী। মৃর্ত্তির উপরে ও উভয় পার্খে প্রধান প্রধান দেব-দেবীর মৃর্ত্তি। পাদপীঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নাগ-নাগিনী ও গণের নৃত্যপরায়ণ মূর্ত্তি। শিল্পী পারিপার্ষিকের সাহায্যে নটরাজ শিবের সৌন্দর্য্য উজ্জলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

সদাশিব-মৃত্তি বাংলায় অনেক পাওয়া গিয়াছে। সেনরাজগণের ভামশাসন মৃদ্রায় যে এই মৃত্তি উৎকার্ণ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহানিব্রাণভস্ক, উত্তরকামিকাগম এবং গরুড়পুরাণে সদাশিব মৃত্তির বর্ণনা আছে। শেষোক্ত
ছইখানি গ্রন্থের বর্ণনার সহিত বাংলার সদাশিব-মৃত্তির অধিকতর সক্ষতি দেখা
যায়। এই বর্ণনা অনুসারে বন্ধপন্মাসনন্থিত সদাশিব-মৃত্তির পাঁচটি মৃথ ও
দশটি হস্ত থাকিবে। দক্ষিণ তুই হস্ত অভয় ও বরদ মৃদ্রাযুক্ত এবং অবশিক্ত
ভিন হস্তে শক্তি, ত্রিশূল ও খট্টাক্ষ; বাম পাঁচ হস্তে সর্প, অক্ষমালা, ডমরু,
নীলোৎপল ও লেবুকল থাকিবে। তাঁহার পার্শ্বে মনোম্মানীর মৃত্তি থাকিবে।
দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত রাজিবপুরে তৃতীয় গোপালের লিপিয়ুক্ত সদাশিব-মৃত্তি
বাংলার এই জাতীয় মৃর্ত্তির একটি স্থলর নিদর্শন। ইহাতে মনোম্মানীর মৃর্ত্তি
বাংলার এই জাতীয় মৃর্ত্তির একটি স্থলর নিদর্শন। ইহাতে মনোম্মানীর মৃর্ত্তি

নাই, কিন্তু পঞ্চরধ পাদপীঠের মধ্যস্থলে শ্লধারী তুইটি শিবকিন্ধরের মৃষ্টি আছে। বাংলার সদাশিব মৃষ্টিগুলির সহিত দক্ষিণ ভারতে রচিত শাল্রের বর্ণনার সামঞ্জস্ম এবং সেনরাজ্ঞগণের শাসন-মূজার সদাশিব-মৃষ্টি দেখিয়া কেছ কেছ অসুমান করেন যে, সেনরাজ্ঞগণই দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলায় সদাশিব-মূর্ট্টির প্রচলন করেন। কিন্তু যে শৈব আগম হইতে সদাশিব-পূজার উৎপত্তি, তাহা উত্তর ভারতেই রচিত হয়। সম্ভবত এই আগমোক্ত সদাশিব-পূজা প্রথমে উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হয়, পরে সেনরাজ্ঞগণ তথা হইতেইহা বাংলায় প্রচলন করেন।

শিবের আলিক্সন অথবা উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি বাংলায় স্থপরিচিত। শিবের বাম জাত্মর উপর উপবিস্টা উমা দক্ষিণ হস্তে শিবের গলদেশ বেষ্টন করিয়াছেন এবং বাম হস্তে একখানি দর্পণ ধরিয়া আছেন। শিবের দক্ষিণ হস্তে একটি পল্ল, এবং বাম হস্ত ধারা তিনি দেবীকে আলিক্সন করিয়া আছেন। সম্ভবত তান্ত্রিক ধর্ম্মতের প্রভাবেই বাংলায় এই মূর্ত্তির বহুল প্রচার হইয়াছিল। কারণ তন্ত্রমতে সাধকগণকে শিবের ক্রোড়ে উপবিষ্টা দেবী-মূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে হয়, এবং এই প্রকার মূর্ত্তি সমূথে রাখিলে এই ধ্যানযোগের স্থবিধা হয়।

বৈবাহিক অথবা কল্যাণ-স্থলর মূর্ত্তিতে লিবের ঠিক সম্মুখেই গোরী দাড়াইয়া আছেন। লেযোক্ত ছই প্রকার মূর্ত্তিতে লিব ও উমার মূর্ত্তি একতা হইলেও পৃথক। কিন্তু অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে উভয়ে এক দেহে পরিণত হইয়াছেন। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ-অর্দ্ধ লিবের ও বাম-অর্দ্ধ উমার। অর্দ্ধনারীশ্বর ও কল্যাণ-স্থলর মূর্ত্তি বাংলায় খুব বেশী পাওয়া যায় নাই।

এ পর্যান্ত শিবের যে সমৃদয় মৃর্ত্তি আলোচিত হইয়াছে, তাহা সৌমাজাবের জ্যোতক। শিবের রুদ্র মূর্ত্তি ভারতের অফাত্ত প্রদেশে থুব প্রচলিত থাকিলেও বাংলায় মাত্র অল্ল কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলিতে শিবের দিগম্বর, নরমুগুমালা-বিভূষিত, উলম্প নর-দেহের উপর দগুয়মান মূর্ত্তি এবং গৃধ-শক্নী-পরিবেম্ভিত নরমুগু-রুচিত পাদপীঠ প্রভৃতি বীভংস ভাবের পরিকল্পনা দেখা যায়।

শিবের পুত্র গণেশের বছসংখ্যক মৃত্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে। উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান ও নৃত্যশীল, গণেশের এই তিন প্রকার মৃত্তিই পরিকল্লিত হইয়াছে। কার্তিকের পূথক মৃত্তি থ্বই কম। কিন্তু উত্তর বঙ্গে মর্ববাহন কার্তিকের একটি স্থলের মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে (চিত্র নং ২১ক)

## ৩। শক্তি-মৃত্তি

বাংলায় বহুসংখ্যক ও বিভিন্ন শ্রেণীর দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার কোন কোনটিডে বৈষ্ণব প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই শাক্তগণের আরাধ্যা দেবী।

ত্রিপুরা জেলার দেলউবাড়ী স্থানে প্রাপ্ত অষ্টধাতৃ-নির্দ্মিত দেবী-মূর্ত্তির পাদপীঠে ঝড়গবংশীয়া রাণী প্রভাবতীর লিপি উৎকীর্ণ আছে। স্কুতরাং ইহা সপ্তম শতাব্দীর এবং এই শ্রেণীর মূর্ত্তির সর্বব্রপ্রাচীন নিদর্শন। দেবী অফভুক্তা ও সিংহবাহিনী, এবং তাঁহার হস্তে শহ্ম, তার, অসি, চক্রে, ঢাল, ত্রিশূল, ঘণ্টা ও ধ্যু। পরবর্ত্তীকালে রচিত শারদাতিলক-তন্ত্রে এই দেবী ভত্তত্বর্গা, ভত্তকালী, অম্বিকা, ক্ষেম্ক্ররী ও বেদগর্ভা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু উৎকীর্ণ লিপি অমুসারে ইহার নাম সর্ব্বাণী।

বাংলায় এক শ্রেণীর চত্তু জা দেবীমূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে চণ্ডী, এবং কেহ কেহ ইহাকে গৌরী-পার্বতী নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দণ্ডায়মানা দেবীমূর্ত্তির হস্তে অক্ষসহ শিবলিক্স, ত্রিদণ্ডী অথবা ত্রিশূল, দাড়িম্ব ও কমগুলু এবং পাদপীঠে একটি গোধিকার মূর্ত্তি। কোন কোন মূর্ত্তিতে দেবীর ছই পার্শ্বে কার্ত্তিক-গণেশ অথবা লক্ষ্মী-সরস্বতী, সিংহ, মূগ, ও কদলী বৃক্ষ, উর্দ্ধে ত্রক্ষা, বিষ্ণু, শিব, এবং নিম্মে নবগ্রহ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

উপবিফা তুর্গা মৃর্ত্তিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোনটি চতুর্ভুজা, কোনটি ষড্ভুজা। বিংশভুজা একটি মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে—ইনি সম্ভবত মহালক্ষ্মী। বিক্রমপুরের কাগজিপাড়ায় পাষাণ লিক্ষের উর্দ্ধভাগ হইতে আবিভূতা একটি দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; ইহার চারি হস্ত। তুইটি হস্ত ধানমুদ্রাযুক্ত ও বক্ষোদেশের নিম্নভাগে সংস্কৃত্ত। তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা ও চতুর্থ হস্তে পুঁথি। ইনি সম্ভবত মহামায়া অথবা ত্রিপুরভৈরবী।

দেবীর রুজভাবভোতক অনেক মূর্ত্তি পাওয়া যায়। ইঁছার মধ্যে মহিষমদ্দিনীই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে শরংকালে বাংলায় যে তুর্গার পূজা হয়,
ভাষা এই মহিষ-মদ্দিনীর মূর্ত্তি হইভেই উদ্ভূত। এই মূর্ত্তি কেবল ভারতের
সর্বত্ত নহে, স্থূদূর যুব্বীপেও সুপরিচিত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী অধ্যায়ে
এই দেবীর সবিশেষ বিবরণ আছে। অফ্ট অথবা দশভুজা সিংহবাহিনী দেবী

সন্থানিহত মহিবের দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত অহ্বরের সহিত যুদ্ধে নিরত; তাঁহার হস্তে ত্রিশুল, থেটক, শর, থড়গ, ধমু, পরশু, অঙ্কুল, নাগপাল প্রভৃতি আয়ুধ। দিনাজপুর জিলার পোর্লা গ্রামে নবহুর্গার মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যন্থলে একটি বড় এবং চতুম্পার্শ্বে ক্ষুদ্র আটটি মহিষ-মর্দ্দিনীর মৃত্তি। বড় মৃত্তিটির অফাদল এবং ক্ষুদ্রমৃত্তিগুলির বোড়ল ভুজ। ভবিষ্তাৎ পুরাণে এই দেবীর বর্ণনা আছে। দিনাজপুরের বেংনা গ্রামে ৩২টি হস্তবিশিফা অহ্বরের সহিত যুদ্ধরতা একটি দেবীর মৃত্তিও পাওয়া গিয়াছে। কোন গ্রন্থেই ইহার বর্ণনা নাই এবং এরূপ অন্থা কোন মৃত্তিও এ পর্যান্ত পাওয়া যায় নাই। বাধরগঞ্জের অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে পুজিতা উগ্রতারা দেবীমৃত্তির চারিহন্তে ওড়গ, তরবারি, নালোৎপল ও নরমৃগু। শবের উপর দণ্ডায়মানা দেবীমৃত্তির উপরিভারে ক্র্যা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক ও গণেশের মৃত্তি উৎকার্ণ।

বাংলার পাশাপাশি উৎকীর্ণ সপ্তমাত্কার মৃত্তিযুক্ত প্রস্তরথগু অনেক পাওয়া গিয়াছে। এই মাতৃকাগণ দেবগণের শক্তিরূপে কল্লিত। ইঁহাদের নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশরী, কোমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও চামুগুা। চামুগুার পৃথক ও বিভিন্নরূপের মূর্ত্তি অনেক - পাওয়া যায়। ইহার কোন কোনটি ষড়ভুজা, নানা আয়্ধধারিণী ও নৃত্যপরায়ণা। বর্দ্ধমান জিলার অট্রাস গ্রামে চামুগুা দেবীর দস্তরারূপের এক অভুত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার অতি ক্ষীণ শীর্ণ দেহ, গোলাকৃতি চক্ষু, বিকশিত দন্ত, পৈশাচিক হাস্ত, কোটরগত জঠর ও উদ্ধ্যানু হইয়া বসিবার ভঙ্গী—সকলই একটা অভুত ভৌতিক রহস্তের ভোতক।

চামুণ্ডা ব্যতীত ব্রহ্মাণী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী (চিত্র নং ২২খ) এই তিন মাতৃকারও পৃথক মুর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তবে তাহা সংখ্যায় অল্প।

প্রধান প্রধান ধর্মাত ব্যতীত এদেশে অনেক লৌকিক ধর্মামুষ্ঠান ও দেব-দেবার পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরবতীকালে এই সমুদ্য দেব-দেবী শিব অথবা বিষ্ণুর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও, আদিতে ইহারা লৌকিক দেবতা মাত্র ছিলেন, এরূপ অমুমানই সক্ষত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ যে সমুদ্য দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মনসা, হারীতা, ষষ্ঠা, শীতলা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি সাধারণত মন্দিরের দরজার ছই পার্ছে থোদিত থাকে, কিন্তু তাঁহাদের পৃথক মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে (চিত্র নং ৯)। বাংলাদেশে ও পূর্বভারতের অক্যান্ত প্রদেশে এক শ্রেণীর দেবী মৃত্তি বছসংখ্যার দেখিতে পাওয়া বার। দেবী একটি শিশুপুত্র পার্শ্বে লইয়া শুইয়া আছেন এবং একটি কিন্ধনী ভাঁহার পদসেবা করিতেছে। উর্দ্ধদেশে শিবলিঙ্গ এবং কার্ত্তিক, গণেশ ও নবগ্রহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তি। কেহ কেহ ইঁহাকে কৃষ্ণ-বশোদার মৃত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ মনে করেন বে, শিশুটি সভোজাত শিবের মৃত্তি।

## ৪। অস্থাস্য পৌরানিক দেবমূক্তি

রাজসাহী জিলার অন্তর্গত কুমারপুর ও নিয়ামৎপুরে যে হুইটি স্থাম্তিঁ পাওয়া গিয়াছে, তাহা গুপুর্গে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রাচীন মুর্ত্তিতে সূর্যাের হুই হস্তে সনাল পদ্ম, হুই পার্ম্বে অনুচর ও পাদপীঠে সপ্তাম্ম উৎকার্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বগুড়া জিলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত রথারকা সূর্য্য-মূর্ত্তিতে সারথি অরুণের হুই পার্মে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামক হুই অনুচর ব্যতীত শরনিক্ষেপকারিণী উষা ও প্রত্যায়া নামে হুই দেবী আছেন। পরবর্তীকালের সূর্য্য-মূর্ত্তিতে সংজ্ঞা ও ছায়া নামে সূর্য্যের হুই রাণী ও মহাখেতা নামে আর এক পার্ম্বারিণীর মূর্ত্তি এবং মূল মূর্ত্তির বক্ষোদেশে উপবীত ও পদম্বয়ে জুতা দেখা যায় (চিত্র নং ১৫-১৭)। সূর্য্য-মূর্ত্তি সাধারণত দিভুক্ষ কিন্তু দিনাক্ষপুরের অন্তর্গত মহেন্দ্র নামক স্থানে একটি বড়ভুক্ত সূর্য্য-মূর্ত্তির কায়ে বাংলায় কচিৎ হুই একটি মূর্ব্তিতে জুতা দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত মান্দায় প্রাপ্ত একটি সূর্য্যসূর্ত্তির তিনটি মূর্ব ও দশটি বাছ। পার্শ্বের হুইটি মূর্বের ভাব অতিদয় উত্র ও দশ বাছতে শক্তি, শত্বাক্ষ, ডমক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ইহা মার্বন্ত-ভৈরবের মূর্ত্তি। কিন্তু শারদাতিলক তন্ত্র অনুসারে মার্বন্ত-ভৈরবের চারিটি মুখ।

পুরাণ অনুসারে রেবন্ত সূর্য্যের পুত্র। রেবন্তের কয়েকটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দিনাঙ্কপুর জিলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত মূর্ত্তিটি বুটজুতা-পরিহিত ও অখারুঢ়; এক হল্তে কশা, অহ্য হল্তে অখার বল্গা; একটি অনুচর দেবমূর্ত্তির মন্তকে ছত্র ধারণ করিয়া আছে; সম্মুধ হইতে একটি ও পশ্চাতে বুক্ষের উপর হইতে আর একটি দহ্য রেবস্তকে আক্রমণ করিতে উন্থত। ত্রিপুরা জিলায় বড়কামতা গ্রামে প্রাপ্ত ভগ্ন একটি মূর্ত্তিতে অখারুঢ় রেবস্তের হল্তে একটি পাত্র

এবং তাঁহার পশ্চাতে কুকুর, বাদক ও অনুচরের দল। সম্ভবত এটি মুগয়া-যাত্রার দৃশ্য। বৃহৎসংহিতা ও অস্থান্ত গ্রন্থে রেবস্তের এইরূপ বর্ণনা আছে। ঘাটনগরের মৃত্তিটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনার অনুরূপ।

নবপ্রহের সহিতও সূর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নবপ্রহের মূর্ত্তি সাধারণত এক সঙ্গে পৃথক কোন প্রস্তরথণ্ডে অথবা জন্ম কোন দেবমূর্ত্তির পারিপাথি করুপে উৎকীর্ণ দেখা যায়। চকিবল পরগণার অন্তর্গত কাঁকলদীঘি প্রামে নবপ্রহের একটি স্থান্দর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নয়টি প্রহুদেবতা তাঁহাদের বিশিষ্ট লাঞ্চন হস্তে এক পংক্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহাদের বাহনগুলি যথাক্রমে পাদ-পীঠের নিম্মভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছে। অপ্রভাগে গণেশের একটি মূর্ত্তি আছে। এই প্রকার নবপ্রহমূর্ত্তির সাহায়েই সম্ভবত স্বস্তায়ন অথবা গ্রহযোগ সম্পন্ন হইত। নবপ্রহের পৃথক পৃথক মূর্ত্তি বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে পাহাড়পুরের প্রধান মন্দিরের তলভাগে যে সমৃদয় প্রস্তর ফলক আছে, তাহাতে চন্দ্র ও বৃহস্পতির ঘুইটি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দিকপালের মৃর্ত্তিও পাহাড়পুরে ও বাংলার অস্থাস্থ স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

## ত। জৈন মূত্তি

সাধারণত বাংলায় যে সকল দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা অষ্টম শতাক্ষীর পরবর্তী। সম্ভবত ঐ সময় হইতেই বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই কমিয়া যায় এবং এই কারণেই জৈন মূর্ত্তি বাংলায় খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।

দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত হ্বরহর গ্রামে তীর্থক্কর ঋষভনাথের একটি অপূর্বব মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরাকারে গঠিত শিলাপটের ঠিক মধান্থলে বজ্ব-পদাসনে জিন ঋষভনাথ উপবিষ্ট, এবং পাদপীঠের নিম্নে তাঁহার বিশেষ লাঞ্ছন ব্যম্তি। এই মূর্ত্তির উদ্ধে তিন সারিতে ও ছই পার্যে ছই শ্রেণীতে অমুক্রপ ক্ষুত্ত ক্ষুত্ত মন্দিরে উপবিষ্ট অবশিষ্ট তেইশজন তীর্থক্করের ক্ষুত্ত মূর্তি। মূল মূর্ত্তির ছই ধারে চৌরী হস্তে ছইজন অমুচর ও মন্তকের ছই পার্যে মাল্য হস্তে ছইজন গদ্ধবি। এই স্কুলর মূর্তিটি স্ক্র শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক এবং সম্ভবত পালযুগের প্রথমভাগে নির্শ্বিত। মেদিনীপুর জিলার বর্ষ্থ্যে ঋষভনাথের আর একটি

মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কেন্দ্রন্থলে মূল মূর্ত্তির ছই পার্যে চকিবশব্দন ভার্যক্ষরের মূর্ত্তি; সকলেই কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত দেউলভিরে জিন পার্শ্বনাথের একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। জিন যোগাসনে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার মস্তকের উপর একটি সর্প সাতটি ফণা বিস্তার করিয়া আছে। চবিবশ পরগণার কাঁটাবেনিয়ায় কায়োৎসর্গ মুজায় দণ্ডায়মান একটি পার্শ্বনাথের মূর্ত্তির তুই পার্শ্বে অবশিষ্ট তেইশজন ভীর্থহরের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জিলার উজানী গ্রামে জিন শান্তিনাথের একটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পাদপীঠে তাঁহার বিশেষ লাঞ্চন মৃগ এবং পশ্চাতে নবগ্রহের মূর্ত্তি খোদিত।

## ৬। হৌক সৃত্তি

বাংলাদেশে যে সমুদয় বৃদ্ধ-মূর্তি পাওয়া সিয়াছে, তাহার মধ্যে রাজসাহী জিলার অন্তর্গত বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তিই সর্ববিপ্রাচীন। ইহা গুপ্তযুগে নিশ্মিত সারনাথের বৃদ্ধ মূতি-গুলির অমুরূপ।

থুলনা জিলার অন্তর্গত নিববাটি গ্রামে নিবরূপে পূজিত একটি মূর্ত্তি (চিত্র নং ২৭ খ) পরবর্ত্তীকালের বুদ্ধ-মৃত্তির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। জটিল ও বিচিত্র কাক্ষকার্য্য-খচিত প্রস্তরখণ্ডের মধান্থলে মন্দির-মধ্যে বুদ্ধ ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিন্ট। বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান কতকগুলি ঘটনা—জন্ম, প্রথম উপদেশ, মহাপরি-নির্ববাণ, নালাগিরি-দমন, ত্রয়ন্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ প্রভৃতি— মূল মূর্ত্তির প্রভাবলীতে খোদিত। এই ঘটনাগুলি পৃথকভাবেও খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাযান ও বক্সয়ান সম্প্রদায় যে পালযুগে এদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই ছই মতের অনুষায়ী বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর (অথবা লোকেশ্বর) (চিত্র নং ২১থ) ও মঞ্জুলী নামক ছই বোধিসন্ত, এবং তারা এই কয়েকটি প্রধান এবং ক্ষন্তল, হেরুক ও হেবজ্র এই কয়টি অপ্রধান।

ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি থুব বেশী পাওয়া যায় নাই। ঢাকা জিলার স্থুখবাসপুরে বক্সসত্তের একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বীরাসনে উপবিষ্ট এই মূর্ত্তিটির দক্ষিণ হত্তে বন্ধ্ৰ এবং বাম হত্তে ঘণ্টা। পশ্চাদ্ভাগে উংকীর্ণ লিপি হইতে অসুমিত হয় যে, মূর্তিটি দশম শতাক্ষীতে নির্দ্মিত।

অবলোকিতেখনের বহুসংখ্যক এবং খসর্পন, স্থাতি-সন্দর্শন, বড়করী প্রভৃতি বহুজ্রেণীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা জিলায় মহাকালীতে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ধসর্পনের একটি অভিশয় স্থলর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সপ্তরথ পাদপীঠের উপর সনাল-পদ্ম-হস্তে ললিতাসনে উপবিষ্ট অবলোকিতেখন যেন পরমকরুণাভরে পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন। তাহার দক্ষিণ পার্শে তারা ও স্থনকুমার এবং বামপার্শ্বে ভুকুটী ও হয়গ্রীব পৃথক পৃথক পল্লের উপরে আসীন। উর্দ্ধে প্রভাবলীতে পাঁচটি মন্দিরাভান্তরে পঞ্চতথাগতের ধ্যানমূর্ত্তি এবং নিম্নে পাদপীঠে স্টামুখমূর্ত্তি এবং নানা রত্ন ও উপচার খোদিত। রাজসাহী চিত্রশালায় বড়ভুজ লোকেখনের যে মূর্ত্তি আছে তাহা সম্ভবত স্থাতি-সন্দর্শন লোকেখর। ইহার এক হস্তে বরদ মুল্রা এবং অক্য পাঁচ হস্তে পুর্থি, পাশ, ত্রিদণ্ডী (অথবা ত্রিশূল), অক্ষমালা এবং কমগুলু। মালদহ জিলায় বাণীপুরে প্রাপ্ত বড়কারী লোকেখনের মূর্ত্তি বজ্রপর্যান্ধ আসনে উপবিষ্ট ও চতুভুজি; তুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ ও অপর তুই হস্তে অক্ষমালা ও পদ্ম। মূর্ত্তির মস্তকে বক্সমুকুট এবং তুই পার্শ্বে মনিধর ও বড়কারী মহাবিতার ক্ষুদ্র মূর্ত্ত্ব।

মহাস্থানের নিকটে বলাইধাপে একটি স্থান্দর মঞ্ছীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি অফধাতু-নির্দ্মিত কিন্তু স্থর্ণপটে আচ্ছাদিত, এবং ইহার মস্তকের জটামধ্যে ধ্যানীবৃদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি। বিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান মঞ্জুনীর বাম হস্তে ব্যাখ্যান বা বিতর্ক-মূদ্রা—কারণ ইনি হিন্দু দেবত। বেল্ফার স্থায় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের আকর। পরিহিত ধৃতি মেখলাঘারা আবদ্ধ এবং চাদরখানি উপবীতের স্থায় বামস্কল্পের উপর দিয়া দেহের উদ্ধৃভাগ বেষ্টন করিয়া আছে। ঢাকা জিলার জ্ঞালকুণ্ডী গ্রামে মঞ্জুনীর অরপচন রূপের একখানি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তরবারিধৃত দক্ষিণ হস্তথানির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বামহস্তে বুকের নিকট একখানা পূর্ণি ধরিয়া আছেন। চারি পাশে জ্ঞালনী, উপকেশিনী, সূর্যাপ্রভা ও চন্দ্রপ্রভা নামে তাঁহার চারিটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি এবং প্রভাবলীর উপরিভাগে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, অমিতাভ ও রত্তমন্তব্ব এই চারিটি ধ্যানীবৃদ্ধের মূর্ত্তি।

বৌদ্ধ দেবতা জন্তল পৌরাণিক দেবতা কুবেরের স্থায় যক্ষগণের অধিপতি ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। বাংলায় বহু জন্তল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। স্থূলোদর এই মৃর্তির দক্ষিণ হল্ডে অক্ষালা; বামহন্তে একটি নকুলের গলা টিপিয়া ইহার মূখ হইতে ধন-রত্ন বাহির করিতেছেন। মূর্তির নিম্নে একটি ধনপূর্ণ ঘট উপুড় হইয়া আছে।

হেরুকের মূর্ত্তি থুব কমই পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জিলার শুভপুর গ্রামে হেরুকের একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নৃত্যপরায়ণ, দংষ্ট্রাকরালবদন এই মূর্ত্তির বামহস্তে কপাল ও দক্ষিণ হস্তে বজ্র; মস্তকে ধ্যানীবৃদ্ধ অক্ষোজ্যের মূর্তি, গলদেশে নরমুগুমালা এবং বামস্কন্ধে খট্যাল।

হেবজ্ঞের একটি মূর্ত্তি মুর্শিলাবাদে পাওয়া গিয়াছে। শক্তির সহিত্যনবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ দণ্ডায়মান মূর্ত্তির আট মস্তক ও ধোল হাত; প্রতি হাতে একটি মরকপাল ও পদতলে কতকণ্ডলি নর-শব।

মহাযান ও বক্সথানে উপাস্থা দেবীর সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা, মারীচী, পর্নশবরী, চূণ্ডা ও হারীতী এবং বিভিন্ন ধ্যানীবৃদ্ধ হইতে প্রসূত্ত
বিভিন্ন তারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রজ্ঞাপারমিতা দিব্যজ্ঞানের প্রতীক।
তাঁহার মূর্ত্তি কমই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেক প্রজ্ঞাপারমিতা-পূর্ট্ থির
আচ্ছাদনের উপর তাঁহার ছবি উজ্জ্ঞল ও নানা রক্ষে চিত্রিত আছে। পদ্মাদনে
আসীনা দেবীর মুখমগুলে জ্ঞানের দীপ্তি, এবং বক্ষোদেশ-সন্নদ্ধ এক হস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রা, অপর হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ও প্রজ্ঞাপারমিতা-পূর্টিথ দেখিতে পাওয়া যায়।

মারীচীর তিন মুখ (একটি শ্করীর মুখ); আট হাতে বজ্ঞ, অঙ্কুশ, শর, অশোকপত্র, স্চী, ধন্ম, পাশ ও তর্জ্জনীমুদ্রা; মস্তকে ধ্যানীবৃদ্ধ বিরোচনের মুন্তি। সুর্য্যের স্থায় তিনি প্রত্যুধের দেবী। সার্হি রাহ্চালিত সপ্তশূকর-বাহিত রথে প্রত্যালীত ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা মারীচী মুন্তিই সাধারণত এদেশে পাওয়া যায়।

রাজসাহী যাত্র্যরে অফাদশভুজা একটি চুগুা মূর্ত্তি আছে। বিক্রমপুরে পর্বশবরীর তুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার তিনটি নাথা ও ছয়খানি হাত; হাতে বজ্ঞ, পরশু, শর, ধয়ু, পর্ণপিচ্ছিক প্রভৃতি। কয়েকটি বৃক্ষপত্র ব্যতীত অস্থ্য কোন পরিধান নাই। সস্তবত পার্ববিত্য শবরজ্ঞাতির উপাস্থা দেবী বৌদ্ধ দেবীতে পরিণত হইয়াছেন।

অমোঘসিদ্ধি, রত্নসম্ভব এবং অমিতাভ এই তিন ধানীবৃদ্ধ হইতে প্রস্ত তারা যথাক্রমে শ্যামতারা, বজ্রতারা ও ভৃক্টীতারা নামে পরিচিত। শ্যামতারার মৃর্বি ধুব বেশী পাওয়া যায়। তাঁহার হাতে একটি নীলপল্ল এবং পার্শে অশোককান্তা ও একজান মূর্ত্তি। ফরিদপুর জিলায় মাজবাড়ী গ্রামে অইধাতৃনির্দ্মিত একটি বজ্বতারার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইছা একটি পল্মের জাকার।
পল্মের কেন্দ্রন্থলে দেবী-মূর্ত্তি এবং আটটি দলের মধ্যে তাঁহার আটটি অমুচরীর
মূর্ত্তি। এই আটটি দল ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া রাখা বায়—তথন বাহির
চইতে ইহা কেবলমাত্র একটি অফদল পল্প বলিয়া মনে হয়। ঢাকা জিলার
অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে বীরাসনে উপবিষ্টা একটি দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।
ইহার তিন মাথা ও আট হাত। মূর্ত্তির মন্তর্কে অমিতাভ ও পাদপীঠে গণেশের
মূর্ত্তি। কেছ কেছ মনে করেন যে, ইহা ভুকুটীতারার মূর্ত্তি।

এত দ্বির আরও অনেক বৌদ্ধ দেবী বা শক্তিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অফউভুজা একটি স্থন্দর দেবীমূর্ত্তি কেহ কেছ সিভাতপত্রা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর একটি দেবীমূর্ত্তি মহাপ্রতিসরা (চিত্র নং ২১ গ) বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু প্রাচীন সাধনমালায় এই সমুদয় দেবীর যে বর্ণনা আছে, ভাহার সহিত এই তুই মূর্ত্তির সামপ্রতা নাই।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## সমাজের কথা

#### ১। জাতিভেদ

যে যুগে মসুশ্বৃতি, মহাভারত প্রভৃতি রচিত হয়, সেই যুগেই যে আর্থ্য ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা পূর্বেই (১২ পৃ) বলা হইয়াছে। ইহার পূর্বেকার বাঙ্গালীর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থুবই অল্ল। সামাশ্য যাহা কিছু জ্ঞানা গিয়াছে, তাহাও সংক্রেপে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (১১ পৃ)।

জাতিভেদ আর্য্যসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্য্যগণ এদেশে বসবাস করিবার ফলে বাংলায়ও ইহার প্রবর্তন হয়। ইহার ফলে বঙ্গ, সুক্ষা, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, পুণ্ডু প্রভৃতি বাংলার আদিম অধিবাসীগণ প্রাচীন প্রস্থেক্তিয়ে বলিয়া গণ্য হয়। অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী যে ত্রাক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত ইহা খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোন প্রাচীন প্রস্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। দিতীয় পরিচেছদে (১২পৃ) দীর্ঘতমা ঋষির যে কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আর্য্য ত্রাক্ষাণণ বাঙ্গালী কন্যা বিবাহ করিতেন। এইরূপ বিবাহের ফলেই আর্য্যপ্রভাব এদেশে পরিপ্রস্থি লাভ করিয়াছিল।

যে সমৃদয় বাঙ্গালী ত্রাক্ষণ অথবা ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, তাহারা সম্ভবত সংখ্যায় থুব বেশী ছিল না। বাংলার আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশই শৃদ্ধজাতিভুক্ত হইয়াছিল। মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে, পুণ্ডুক এবং কিরাত এই তুই ক্ষত্রিয় জাতি ত্রাক্ষণের সহিত সংস্রব না থাকায় ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মাদির অনুষ্ঠান না করায় শৃদ্ধত লাভ করিয়াছে। কৈবর্ত্তজাতি মনুসংহিতায়
সংকর জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিফুপুরাণে অব্রক্ষণ্য বলিয়া অভিহিত
হইয়াছে। সম্ভবত এইরূপে আরপ্ত অনেকের জাতি-বিপর্যয় ঘটিয়াছে।
স্কতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যায়, যে বাংলা দেশের জাতি বিভাগ বছ
পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও বন্ধ শতাক্ষীতে যে এদেশে বহুসংখ্যক প্রাক্ষণ বাস করিতেন, তাহা পূর্বেই (১৪১ পৃ) উলিখিত হইয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী সকল যুগেই যে এদেশে বহু প্রাক্ষণ বাস করিতেন, তাহার বহুবিধ প্রমাণ আছে। বংলার বহু রাজ্ববংশ—পাল, সেন, বর্দ্ম প্রভৃতি—তাঁহাদের লিপিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এদেশে এরূপ একটি মত প্রচলিত আছে যে, বাংলায় কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল না, কেবল প্রাক্ষণ ও শৃদ্র এই তুই বর্ণ ছিল। ইহার কোন ভিত্তি নাই। প্রাচীনকালে বাংলায় প্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই চারি বর্ণই ছিল এবং হিন্দুযুগের শেষভাগে বাংলায় রচিত প্রামাণিক শান্ত্রীয় গ্রন্থাণিতে চারি বর্ণেরই উল্লেখ এবং তাহাদের বৃত্তি প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে।

কিন্তু (আর্থা-সমাজ আদিতে চারি বর্ণে বিভক্ত হইলেও ক্রমে বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতির স্প্রি হয়। যে সময় বাংলায় আর্যাপ্রভাব বিস্তৃত হয়, সে সময় আর্য্য-সমাজে এরূপ বহু জাতির উত্তব হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীর সন্তান হইতেই এই সমুদয় মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কোন কোন বর্ণ অথবা জাতির মিশ্রবের ফলে কোন কোন মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হইল, তাহার স্থদীর্ঘ তালিকা আছে। এই তালিকাগুলির মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা যায়। তাহার কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রতি ধর্মাণাস্ত্রে সাধারণত তৎকালে স্থানীয় সমাজে প্রচলিত মিশ্রবর্ণেরই উল্লেখ আছে, স্বতরাং স্থান ও কাল অনুসারে এই মিশ্রবর্ণের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ধর্মশাস্ত্রে ভাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মাশক্তে মিশ্রাবর্ণেরই উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা যে অধিকাংশস্থলেই কাল্লনিক, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও অস্বীকার কর। কঠিন যে, এইরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানত সমাজে এই সমুদয় মিশ্রবর্ণের উচ্চ-নীচ ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাংলাদেশের সমাজে যখন এই জাতিভেদ-প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভারতের সর্ববত্রই আর্যাসমাঙ্গে আদিম চতুর্ববর্ণের পরিবর্ণ্ডে এইরূপ মিশ্রজাতিই সমাজের প্রধান অক্ষে পরিণত হইয়াছে । স্বতরাং বাঙ্গালী সমাজের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে, বাংলার এই মিশ্রজাতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করার প্রয়োজন।

হিন্দুযুগে বাংলা দেশে রচিত কোন শাস্ত্রগ্রন্থে মিশ্রজাতির তালিক। থাকিলে, বাংলার জাতিভেদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইত, কিন্তু এরপ কোন গ্রন্থের অন্তির এখন পর্যান্তও সঠিকভাবে জানা বার নাই। তবে বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এই ফুইখানি গ্রন্থ, হিন্দযুগে না হইলেও, ইহার অবসানের অব্যবহিত পরেই রচিত, এবং ইহাতে মিশ্রজাতির যে বর্ণনা আছে, তাহা বাংলা দেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্ঞা, এরূপ অনুমান করিবার যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে। স্মৃতরাং এই ফুইখানি গ্রন্থের সাহায্যে বাংলা সমাজের জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, হিন্দুযুগের অবসান কালে ইহা কিরূপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইবে।

বৃহদ্ধপুরণে সম্ভবত এয়োদশ শতাকী বা তাহার অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়ার বিধি আছে এবং ব্রাহ্মণেতর সমুদয় লোককে ৩৬টি শুক্র জাতিতে বিজ্ঞক্ত করা হইয়াছে। এই তৃইটিই বাংলা দেশের সমাজের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা ঘাইতে পারে। কারণ আর্যাবর্ত্তের অক্সত্র ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী, এবং বাংলায় চলিত কথায় এখনও ছত্রিশ জাতির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে পল্মা ও বাংলার যমুনা নদীর উল্লেখও বাংলার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত করে। তবে ব্রাহ্মণ জিন্ন সকলেই যে শুক্র-জাতীয়, ইহা সম্ভবত হিন্দুর্গের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে; ইহার পরবর্তী যুগের অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থরচনা-কালের ধারণা।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে উক্ত: ইইয়াছে যে রাজা বেন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলপূর্বক বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন করেন এবং ইহার ফলে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয় । এই মিশ্রবর্ণগুলি সবই শূদ্র-জাতীয় এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন সংকর শ্রেণীতে বিভক্ত।

করণ, অন্বষ্ঠ, উত্রা, মাগধ, তন্ত্রবায়, গান্ধিকবণিক, নাপিত, গোপ (লেথক), কর্ম্মকার, ভৌলিক (স্থপারি-ব্যবসায়ী), কুস্তকার, কংসকার, শংধিক, দাস (কৃষিজীবী), বারজীবী, মোদক, মালাকার, স্ত, রাজপুত্র ও তামুলী এই কুড়িটি উত্তম সংকর।

ভক্ষণ, রক্তক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবিণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক—এই বারটি মধাম সংকর । মলেগ্রহি, কুড়ব, চাণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্ম্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল এই নয়টি অধম সংকর; ইহারা অস্তাক্ত ও বর্ণাশ্রাম-বহিন্ধত অর্থাৎ বর্ণাশ্রামের অস্তর্গত নহে।

গ্রন্থে ৩৬টি জাতির উল্লেখ আছে—কিন্তু এই তালিকায় আছে ৪১টি; স্থুভরাং ৫টি পরবর্ত্তীকালে যোজিত হইয়াছে। যাহাদের পিতা-মাতা উভয়ই চতুর্বর্ণভুক্ত, তাহারা উত্তম সংকর; যাহাদের মাতা চতুর্বর্ণভুক্ত কিন্তু পিতা উত্তম সংকর, তাহারা মধ্যম সংকর; এবং যাহাদের পিতামাতা উভয়ই সংকর, তাহারা অধম সংকর; এই সাধারণ বিধি অনুসারে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণী বিভাগ পরিকল্লিত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণেরই পৃথক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রোত্রিয় আক্ষণেরা কেবলমাত্র উত্তম সংকর শ্রেণীভুক্ত বর্ণের পৌরোহিত্য করিবেন। অক্য ছই শ্রেণীর পুরোহিতেরা পতিত ত্রাক্ষণ বলিয়া গণিত এবং যক্তমানের বর্ণপ্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত দেবল ত্রাক্ষণের উল্লেখ আছে। গরুড় কর্তৃক শক্ষীপ হইতে আনীত বলিয়া ইহারা শাক্ষীপী ত্রাক্ষণ নামে অভিহিত হইতেন। দেবল পিতা ও বৈশ্য মাতার গর্ভক্তাত সন্তান গণক অথবা গ্রহবিপ্র। উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে বেণের দেহ হইতে শ্লেচ্ছ নামে এক পুত্র জন্মে এবং তাঁহার সন্তানগণ পুলিন্দ, পুক্কস, ধস, যবন, হুক্ষা, কম্বোজ, শবর, ধর ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়।

উল্লিখিত উত্তম ও মধ্যম সংকরভুক্ত বর্ণের অধিকাংশই এখনও বাংলায় সুপরিচিত জ্ঞাতি। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে করণ ও অম্বর্চ সংকর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অম্বর্চ্চগণ চিকিৎসা ব্যবসায় করিত বলিয়া বৈত্য নামেও অভিহিত হইয়াছে। করণেরা লিপিকর ও রাজকার্য্যে অভিজ্ঞ এবং সৎশূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই করণই পরে বাংলায় কায়ম্বুজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এখনও বাংলাদেশে আক্ষণের পরেই বৈত্য ও কার্যুষ্ঠ উচ্চ জ্ঞাতি বলিয়া পরিস্থিত হয়। শংখকার, দাস(কৃষিজ্ঞাবী), তস্তুবায়, মোদক, কর্মকার ও স্মুবর্ণবিশিক জ্ঞাতি বাংলায় স্থপরিচিত, হিন্তু বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা যায় না। বৃহদ্ধর্মপুরাণ যে প্রাচীন বাংলার সমাজ অবলম্বনে লিখিত এই সমুদ্য কারণেও তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মিশ্রবর্ণের যে তালিকা আছে তাহার সহিত বৃহদ্ধর্মাক্ত তালিকার যথেন্ট সাদৃশ্য আছে। তবে কিছু কিছু প্রভেদণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথমে গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কৃবর, তাস্থলি, স্বর্ণার ও বিণিক ইত্যাদি সংশূজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এবং ইহার পরই করণ ও অন্থচের কথা আছে। তৎপর বিশ্বকর্মার ওরসে শূজা-গর্ভজাত নয়টি শিল্পকার জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কুবিন্দক (তন্তবায়), কুন্তকার ও কংসকার এই ছয়টি উত্তম শিল্পী জ্ঞাতি। কিন্তু স্বর্ণ চুরির জন্ম স্বর্ণকার ও কর্তব্য অবহেলার জন্ম সূত্রধর ও চিত্রকর এই তিনটি

শিল্পী জাতি ব্রহ্ম-শাপে পতিত। স্বর্ণকারের সংসর্গহেত্ এবং স্বর্গ চুরির জ্পা এক শ্রেণীর বণিকও (সম্ভবত স্বর্ণবিণিক) ব্রহ্ম-শাপে পতিত। ইহার পর পতিত সংকর জাতির এক স্থদীর্ঘ তালিকার মধ্যে অট্টালিকাকার, কোটক, তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শুণ্ডী, পোণ্ডুক, মাংসচ্ছেদ, রাজপুত্র, কৈবর্ত্ত (কলিযুগে ধীবর), রক্ষক, কোয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গী প্রভৃতির নাম আছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত অধিকাংশ উত্তম ও মধ্যম সংকর জাতিই ব্রহ্মবিশ্রেত বিলয়া কথিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্মের ছায় ইহাতেও নানাবিধ ক্রেছ্জাতির কথা আছে। ইহারা বলবান, হরস্ক, অবিদ্ধকর্ণ, ক্রুর, নির্ভয়, রণহুর্জ্জয়, হুর্দ্ধর্ম, ধর্মবর্জ্জিত ও শোচাচার-বিহীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এত্র্যাতীত ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হজ্জি, ডোম, জোলা, বাগতাত (বাগিদি!), ব্যালগ্রাহী (বেদে!) এবং চাণ্ডাল প্রভৃতি যে-সমুদ্য নীচ জাতির উল্লেখ আছে তাহার প্রায় সমস্কই এখনও বাংলাদেশে বর্ত্তমান। উপসংহারে ব্রহ্মবৈবর্ত্তি ব্যার পাতিত্যের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে।

বল্লালচরিতে (৮৪ পৃ) যে সমৃদয় আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে রাজা মনে করিলে কোন জাতিকে উন্নত অথবা অবনত করিতে পারিতেন। কিন্তু পালরাজগণের লিপিতে তাঁহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিপালনের উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে সাধারণত রাজগণ সমাজের বিধান স্বত্বে রক্ষা করিয়া চলিতেন; বিশেষত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে কোনরূপ গুরুত্বর পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য ছিল না। অবশ্য কালক্রমে এরূপ পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই অল্লবিস্তর হইয়াছে। কিন্তু বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সামাজিক জাতিভেদের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহার সহিত বর্ত্তমান কালের প্রভেদ এতই কম যে, হিন্দুযুগের অবসানে বাঙ্গালী সমাজের এই সমুদ্য বিভিন্ন জাতি—অন্তত্ত ইহার অধিকাংশই — যে বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাদের শ্রেণী বিভাগ যে মোটামুটি একই প্রকারের ছিল তাহা নি:সন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন শাস্ত্রনতে সমাব্দের প্রত্যেক জ্বাতিরই নির্দ্ধিট বৃত্তি ছিল। কিন্তু ইহা বে থুব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হইত না তাহার বহু প্রমাণ আছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন—ইহাই ছিল অক্ষেণের নির্দ্ধিট কর্মা। কিন্তু সমসাময়িক লিপি হইতে জানা যায় যে, বাল্মণেরা রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ বিভাগে কার্য্য করিতেন। এইরূপ আমরা দেখিতে পাই যে কৈবর্ত্ত উচ্চ রাজকার্য্যে

নিযুক্ত ছিলেন, করণ যুদ্ধ ও চিকিৎসা করিতেন, বৈহ্য মন্ত্রীর কাজ করিতেন এবং দাসজাতীয় ব্যক্তি রাজকর্মচারী ও সভাকবি ছিলেন।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্নগ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর স্থায় কঠোরতা প্রাচীন হিন্দুর্গে ছিল না। একজাতির মধ্যেই সাধারণত বিবাহাদি হইড, কিন্তু উচ্চপ্রেণীর বন্ধ ও নিম্নপ্রেণীর কন্থান বিবাহ শান্তে অনুমাদিত ছিল এবং কথনও কথনও সমাজে অনুষ্ঠিত হইত। শিলালিপিতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে ব্যাহ্মণ শূক্তক্যা বিবাহ করিতেন, এবং তাঁহাদের সম্ভান সমাজে ও রাজ্বদরবারে বেশ সম্মান লাভ করিতেন। সামন্তরাজ্ব লোকনাথ ভর্মান্ধ গোত্রীয় ব্যাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাঁহার মাতামহ ছিলেন পারশ্ব অর্থাৎ ব্যাহ্মণ পিতা ও শুদ্রা মাতার সন্থান। কিন্তু পারশ্ব হইলেও তিনি সেনাপতির পদ অলঙ্ক্ত করিতেন। হিন্দুর্গের শেষ পর্যান্ত যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল ভট্টভবদেব ও জীমৃতবাহনের গ্রন্থ হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। তবে বিজ্ঞাতির শুদ্রকত্যা বিবাহ যে ক্রমণ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন জ্ঞাতির মধ্যে পান ও ভোজন সম্বন্ধে নিষেধের কঠোরতাও এইরূপ আন্তে আন্তে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন শ্বৃতি অনুসারে সাধারণত কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা শৃদ্রের অন্ধ ও জল গ্রহণ করিতেন না, এবং এই বিধিও খুব কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইত না। এ সম্বন্ধে হিন্দুযুগের অবসান কালে বাংলা সমাজে কিরূপ বিধি প্রচলিত ছিল ভবদেবভট্ট প্রণীত 'প্রায়াশ্চত্ত-প্রকরণ' গ্রন্থে তাহার কিছু পবিচয় পাওয়া যায়।

ভবদেব বিধান করিয়াছেন যে চাণ্ডালস্পৃষ্ট ও চাণ্ডালাদি অস্তাজ জাতির পাত্রে রক্ষিত জল পান করিলে আহ্মণাদি চতুর্ববর্ণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইইবে। শুদ্রের জল পান করিলে আহ্মণের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধি ইইত। আহ্মণেত্র জাতির পক্ষে এরূপ কোন নিষেধ দেখা যায়না।

অন্ধবিষয়েও কেবল চাণ্ডালস্পৃষ্ট এবং চাণ্ডাল, অন্তাজ্ঞ ও নটনর্ত্তকাদি কতকগুলি জাতির পক অন্ধ বিষয়ে নিষেধের ব্যবস্থা আছে। আপস্তম্বের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রাহ্মণ শৃদ্রের অন্ধ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত করিতে হইবে। ভবদেব এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া নিম্নলিধিতরূপ মস্তব্য করিয়াছেন:—ত্রাহ্মণ বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্ধাংশ কম এবং ক্ষত্রিয়ান্ন গ্রহণ করিলে অধ্বেক; ক্ষত্রিয় শুডান ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তের

মাত্রা চতুর্থাংশ কম ও বৈশ্যার গ্রহণ করিলে অর্জেক; এবং বৈশ্য শ্রার গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্জেক—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভবদেব যে মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ভাহাতে কিন্তু এরূপ কোন কথা নাই, এবং এই উক্তির সমর্থক অন্য কোন শান্ত্রবাক্য থাকিলে ভবদেব নিশ্চয়ই ভাহার উল্লেখ করিতেন। ইহা হইতে অফুমিত হয় যে শূদ্র ও অন্তাঙ্গ ব্যুতীত অন্য জাতির অন্তর্গহণ করা পূর্বের ব্যাহ্মণের পক্ষেও নিষিদ্ধ ছিল না; ক্রমে হিন্দুযুগের অবসান কালে এই প্রথা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। ভবদেব—শৃদ্রের কন্দুপক, ভৈল-পক্ক, পায়স, দিধি প্রভৃতি ভোজ্য গ্রহণীয়—হারীতের এই উক্তি এবং আপস্তত্বের একটি বচন সমর্থন করিয়াছেন—ভাহাতে বলা হইয়াছে যে ব্যাহ্মণ যদি আপ্রকালে শৃদ্রের অন্তর্গক করেন ভাহা হইলে মনস্তাপ দ্বারাই শুদ্ধ হন। দ্বাদশ শতাব্দার প্রাহ্মন্দ্র বাঙ্গালী স্মার্ভ ভবদেবভট্টের এই সমুদ্য উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান ভোজন সম্বন্ধ নিষেধ তখনও পরবর্তা কালের স্থায় কঠোর রূপ ধারণ করে নাই এবং চাণ্ডালার গ্রহণ করিলেও ব্যাহ্মণের জাতিপাত হইত না—প্রায়শ্চিত্র করিলেই শুদ্ধি হইত।

#### ২৷ ব্ৰাহ্মণ

হিন্দুযুগে বাংলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই যে এদেশে ব্রাক্ষণের প্রাধান্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুপুযুগে বাংলার সর্বত্র ব্রাক্ষণের বসবাসের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাত্রশাসন ও শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে পরবর্ত্তী-কালে বিদেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক ব্রাক্ষণ এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছেন, আবার এদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ব্রাক্ষণ অন্ত দেশে গিয়াছেন। কালক্রেমে বাংলার ব্রাক্ষণগণ রাটায়, বারেন্দ্র, বৈদিক, শাক্ষীপী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিজ্ঞক হইয়াছিলেন। রাজা অথবা ধনীলোক ব্রাক্ষণদিগকে ভূমি, কখনও বা সমস্ত প্রাম, দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সমুদ্য প্রামের নাম হইতে ব্যাক্ষণদের গঁপ্রীর স্বন্ধি হয় এবং ইহা তাঁহাদের নামের শেষে উপাধিষক্ষপ ব্যবহুত হয়। এইক্রপে বন্দাঘটী, মুখটী, গাঙ্গুলা প্রভৃতি গ্রামের নাম ও গঁপ্রী হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থপরিচিত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। পুতিতৃত্ত, পিপলাই, ভট্টশালী, কুশারী, মাসচটক, বটব্যাল,

ঘোষাল, মৈত্র, লাহিড়ী প্রভৃতি উপাধিও এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দুযুগের অবসানের পূর্বেই যে বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূর্বেবাক্ত শ্রেণীবিভাগ এবং গাঁঞী-প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার কুলজীগ্রন্থে ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধেয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ত্রাহ্মণ সম্বন্ধে কুলজীর উক্তি সংক্ষেপত এই :— "গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্ম কাম্মকুজ হইতে পাঁচজন সাগ্রিক আক্ষণ আনয়ন করেন, কারণ বাংলার আক্ষণেরা বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পঞ্জাক্ষণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ বাংলাদেশে বসবাস করেন এবং আদিশুর তাঁহাদের বাসের জক্ম পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। কালক্রমে এই পঞ্জাহ্মণের সম্ভানগণমধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল এবং তাহার ফলে কতক রাচদেশে ও কতক বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজা বল্লালসেনের রাজ্ঞা-কালে বাসস্থানের নাম অমুসারে তাঁহারা রাটা এবং বারেন্দ্র নামে হুটটি নিদ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। কালক্রেমে তাঁহাদের বংশধরের। সংখাায় বৃধি পাইল। আদিশুরের পোত্র কিতিশুরের সময় রাটীয় ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা হয় উন্থাট্। কিভিশূর তাঁহাদের বাসের জন্ম উন্থাট্ খানি গ্রাম দান করেন। এই সমুদয় প্রামের নাম হইতেই রাটায় ব্রাহ্মণদের গাঁঞীর উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা কিতিশুরের পুত্র ধরাশুর এই সমুদয় ব্রাহ্মাণদিগকে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বারেন্দ্র ত্রাক্ষাণগণ মহারাজা বল্লালসেনের সময়ে কুলীন, শ্রোতিয় ও কাপ এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। তাঁহাদের গাঁঞীর সংখ্যা এক শত"।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাহার প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলজাগ্রন্থের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্ত্তমান। মহারাজ্ঞা আদিশ্রের বংশ ও তারিখ, পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ও আনয়নের কারণ, বঙ্গুদেশে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা, রাট়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ, গাঁঞীর নাম ও সংখ্যা, কোলীক্ত প্রথার প্রবর্তনের কারণ ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই পরস্পর-বিরোধী বহু উক্তি বিভিন্ন কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় কুলগ্রন্থের কোন খানিই খুষ্টীয় যোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে রচিত নহে। স্কুতরাং এই সমুদয় গ্রন্থের উপর নির্ভ্র করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগরে ইতিহাস রচনা করা কোন মতেই সমীচীন নহে। কুলজার মতে আদিশ্র কর্ত্তক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্বের

বাংলায় মাত্র সাত্রণত ঘর প্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরের। সপ্তশতী নামে খ্যাত ছিলেন এবং প্রাহ্মণ সমাজে বিশেষ হান বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কালজ্রমে সাত্রণতী প্রাহ্মণ বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। স্কুতরাং পরবর্ত্তীকালে আগত বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক প্রাহ্মণ ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রাহ্মণাই কাশ্যকুজ হইতে আগত পঞ্চ প্রাহ্মণের সম্ভান। এই উক্তি বা প্রচলিত মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কাশ্যকুজ হইতে পাঁচজন বা ততোধিক প্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন ইহা অবিশাস করিবার কারণ নাই। কারণ তাদ্রশাসন হইতে জানা যায় যে মধ্যদেশ হইতে আগত বহু প্রাহ্মণ এদেশে ও ভারতের অক্যক্র স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছেন। ইহারা বাংলাদেশের প্রাহ্মণদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, এবং বাসস্থানের নাম অনুসারে রাট্যায়, বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাহ্মণ শ্রেণীর উন্তব হইয়াছে, ইহাই সক্ষত ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গনে হয়। কোলীয়া মর্যাদার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থের বর্ণনাও অধিকাংশই কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত।

বাংলার বৈদিক আক্ষাণগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও বিশেষ সম্মানভাজন। ইঁহারা দান্দিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই চুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রাট্যয় ও বারেজ্য এক্ষাণের শ্রায় ইহাদের কোন সাঁঞী বা কৌলীন্যপ্রথা নাই।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মতে তাঁহাদের পূর্ববপুরুষেরা উৎকল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া বাংলায় বসবাস করেন। ইহারা বলেন যে আর্যাবর্ত্তে মুসলমানদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানে বেদাদি শাস্ত্রচর্চার ক্রমশ হ্রাস হইল। কিন্তু দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চা থাকায় বঙ্গদেশীয় প্রাক্ষাণগণ তাঁহাদিগকে সাদরে স্বদেশে বাস করাইলেন।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রস্থে তাঁহাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপত এই :—

"গৌড়দেশের রাজা শ্যামলবর্মা বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।
একদিন তাঁহার রাজপ্রাসাদে একটি শকুনি পতিত হওয়ায় শাস্তি যজ্ঞের অমুষ্ঠান
আবশ্যক হইল। গৌড়ের আহ্মণগণ নির্নাকি ও যজ্ঞে অনভিজ্ঞ, স্থতরাং রাজা
শ্যামলবর্ম্মা তাঁহার শ্বশুর কান্যকুজের (মতান্তরে কাশীর) রাজা নীলকঠের
নিক্ট গমন করিয়া তথা হইতে যশোধর মিশ্রা ও অন্য চারিজন সায়িক আহ্মণকে
সঙ্গে লইয়া ১০০১ শাকে (১০৭৯ অব্দে) স্থীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
যক্ত সমাপনান্তে শ্যামলবর্ম্মা গ্রামাদি দান করিয়া তাঁহাদিগকে এই দেশে

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাদের সম্ভানেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত হইয়াছেন।"

পূর্ব্বাক্ত রাতীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলগ্রান্থের ন্যায় উল্লিখিত বিবরণের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই বৈদিক কুলজীগ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী মত পাওয়া যায়। এমন কি কোন কোন কুলগ্রন্থে রাজার নাম শ্যামলবর্দ্মার পরিবর্ত্তে হরিবর্দ্মা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই তুই জনই বর্দ্মবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা (৭৫প্)। কোন কোন কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্যামলবর্দ্মা কর্ত্ত্ক আনীত পঞ্চ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কালক্রমে 'বেদজ্ঞান-বিমৃত্' হওয়াতে ১১০২ শকাব্দে অম্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বৈদিক কুলে মিলিত হন। স্কুতরাং এই সমুদ্য মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাংলায় গ্রহ-বিপ্র নামে এক শ্রেণীর ব্রাক্ষণ আছেন। ইঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাক্ষণ বলিয়াও পরিচিত। ইঁহাদের কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে গোড়ের রাজা শশান্ধ (২৪ পৃ) রোগাক্রান্ত হইয়া বৈজগণের চিকিৎসায় স্থফল না পাওয়ায় সর্যু নদীর তীরবাসী জপ-যজ্ঞ-পরায়ণ দ্বাদশ জন ব্রাক্ষণকে আনাইয়া গ্রহ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন ও রোগমুক্ত হন। রাজার আদেশে ইঁহারা সপরিবারে গোড় দেশে বাস করেন। ইহারা শাক্দ্বীপ-বাসী মার্ত্তগদি আট জন মুনির বংশধর। গঞ্জ শাক্দ্বীপ হইতে ইহাদের পূর্ববপুরুষগণকে মধ্যদেশে আনহন করিয়াছিলেন।

এতদ্বাতীত অস্থা কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণও সম্ভবত হিন্দুযুগে বাংলায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিখাসযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বলালসেন তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধভট্ট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে অমুমিত হয় যে তিনি সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলজী অমুসারে অন্ধ্র-রাজ শুরুক সরস্বতী নদীর তীর হইতে তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। কুলজী গ্রন্থে ব্যাস, পরাশর, কোণ্ডিণ্য, সপ্তশতী প্রভৃতি অস্থা যে সমুদ্য, ব্রাহ্মণশ্রেণীর উল্লেখ আছে তাহার কোনটিই যে প্রাচীন হিন্দুযুগে বাংলায় বিভ্যমান ছিল, ইহার বিশ্বস্ত প্রমাণ এখন পর্যান্তব্ব পাওয়া যায় নাই।

ব্রাহ্মণগণ যে সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাঁহাদের পাণ্ডিতা, চরিত্র, ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সমাজের আদর্শ ছিল। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই যে এইরূপ আদর্শ

অনুসারে চলিতেন এরূপ মনে করা ভুল। এমন কি শান্তে ব্রাহ্মণদের যে সমুদয় নিদিষ্ট কর্ম আছে, অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণও তাহা মানিয়া চলেন নাই। ভবদেবভট্ট ও দর্ভপাণি বংশামুক্রমিক রাজমন্ত্রী ছিলেন। সমতটে তুইটি ব্রাহ্মণ বংশ সপ্তম শতাব্দীতে রাক্ষয় করিতেন। ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ বিছায়ও পারদর্শী ছিলেন। ত্রাহ্মণেরা যে অন্য নানাবিধ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন শান্তে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার কোন কোনটি—যেমন কৃষিকার্যা - অনুমোদিত ছিল ৷ কিন্তু অনেকগুলিই নিন্দুনীয় ছিল এবং ভাষার জম্ম ব্রাহ্মণগণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ভবদেবভট্ট এইরূপ কার্য্যের এক ফুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। শুদ্রের অধ্যাপনা ও যাজন ইহার অক্সতম। তংকালে জাতিভেদের কুফল ও সমাজের অধঃপতন কতদূর পৌছিয়াছিল ইহা হইতেই তাহা জানা যায়। ভবদেবভট্ট রাজার মন্ত্রীয় ও যুদ্ধ করিয়াও আহ্মণের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু ত্রাক্ষণের আদর্শ রুন্তি অধ্যাপন ও যাজন অবলম্বন ক্রিয়া কোন ত্রাহ্মণ যদি শুদ্রের জ্ঞান লাভে ও ধর্মকার্য্যে সহায়তা করিত তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুক্ত হইতে হইত। অর্থাৎ ধর্মা ও জ্ঞান লাভের জন্ম ত্রাক্ষণের উপদেশ যাহাদের সর্ববাপেকা বেশী প্রয়োক্ষন, তাহাদিগকে সাহায্য করা আহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। চিত্রাদি শিল্প, বৈছ্যক ও জ্যোতিবশাস্ত্র প্রভৃতির চর্চাও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজ্যশাসন, যুদ্ধ করা প্রভৃতি ত্রাহ্মণের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ করিয়াও ভবদেবের স্থায় ত্রাহ্মণগণ আত্মশাঘা করিতেন। ত্রাহ্মণগণের এই মনোবৃত্তিই যে সামাজিক অবনতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অমুন্নতির একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

#### ৩। কর্প-কার্ড

প্রাচীন বক্ষসমান্ধে ত্রাক্ষণের পরেই সম্ভবত করণ জ্ঞাতির প্রাধান্য ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে সংকর জ্ঞাতির মধ্যে প্রথমেই করণের উল্লেখ আছে। করণগণ বে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে। সামস্ত রাজ্ঞা লোকনাথ করণ ছিলেন এবং বৈক্যগুপ্তের ভাদ্রশাসনে একজ্ঞন করণ কায়ন্থ সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শব্দ-প্রদীপ নামক একখানি বৈত্যক প্রস্থের প্রণেতা নিজেকে করণান্বয় বলিয়াছেন। তিনি নিজে রাজবৈত্য ছিলেন

এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহ রামপাল ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্ঞবৈত ছিলেন। রামচরিত-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা সান্ধিবিগ্রাহিক ও করণগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

প্রাচীন ধর্মণান্তে করণ শব্দে একটি জ্ঞাতি ও একশ্রেণীর কর্মচারী (লেখক, হিসাব-রক্ষক প্রভৃতি) বুঝায়। কায়ত্ব শব্দও প্রথমে এই শ্রেণীর রাজকর্মচারী বুঝাইত, পরে জ্ঞাতিবাচক সংজ্ঞায় পরিণত হয়। কোষকার বৈজয়ন্তী কায়ত্ব ও করণ প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন লিপিতেও করণ ও কায়ত্ব একই অর্থে ব্যবহার ইয়াছে। করণজ্ঞাতি হিন্দুযুগের পরে ক্রমে বঙ্গদেশে লোপ পাইয়াছে, আবার কায়ত্বজ্ঞাতি হিন্দুযুগের পূর্বের এদেশে স্থপরিচিত ছিল না, পরে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। স্বতরাং এরূপ অনুসান করা অসক্ষত হইবে না যে, ভারতবর্ষের অন্ত কোন কোন প্রদেশের ন্তায় বাংলা দেশেও করণ কায়ত্বে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া এক জ্ঞাতিতে পরিণত হইয়াছে।

খুষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অন্তম শতাকীর ভাষ্ণশাসনে 'প্রথম-কায়ন্থ' ও 'জ্যেষ্ঠ-কায়ন্থ' প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে তখনও বাংলায় কায়ন্থ শব্দে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী মাত্র বৃঝাইত। খুষ্টীয় দশম শতাকীর একথানি শিলালিপিতে গোড়-কায়ন্থ বংশের উল্লেখ আছে। স্কুরাং এই সময়ে বাংলায় কায়ন্থ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে বহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈর্ত্ত পুরাণে কায়ন্থের কোন উল্লেখ নাই। কুলজীগ্রন্থের মতে আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ ভুত্য আসিয়াছিল ভাহারাই ঘোষ, বস্থ, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি কুলীন কায়ন্থের আদিপুরুষ।

#### ৪। অষ্ঠ-বৈদ্য

বৈছ্য শব্দে প্রথমে চিকিৎসক মাত্র বুঝাইত—পরে ইহা একটি জ্ঞাতিবাচক সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। ঠিক কোন্ সময়ে বাংলাদেশে এই জ্ঞাতির প্রতিষ্ঠা হয় তাহা বলা কঠিন। সপ্তম ও অইটম শতাব্দীর চারিখানি লিপিতে দক্ষিণ ভারতবর্ষে বৈছ্যজ্ঞাতির উল্লেখ আছে। ইহারা রাজ্যে ও সমাজে উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং ইহাদের কেহ কেহ ব্রাক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু ঘাদশ শতাব্দের পূর্বের বাংলায় বৈছ্যজাতির অন্তিত্বের কোন বিশ্বন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। শ্রীহটের রাজা ঈশানদেবের (১০৮ পৃঃ) তাম্রশাসনে তাঁহার মন্ত্রী (পট্টনিক) বনমালীকর 'বৈত্যবংশপ্রদীপ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একাদশ ও বাদশ শতাব্দীতে বাংলার তিনজন রাজার রাজ-বৈত্য করণ-বংশীয় ছিলেন। স্থতরাং হিন্দুযুগে বাংলার চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা যে বৈভ্যনামক বিশিষ্ট কোন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন ধর্মণাস্ত্রে অম্বর্গ জাতির উল্লেখ আছে। মনুসংহিতা অনুসারে চিকিৎসাই ইহাদের বৃত্তি। মধাযুগে বাংলাদেশে অম্বর্গ বৈজ্ঞজাতির অপর নাম বলিয়া গৃহীত হইত। বর্ত্তমান কালে অনেক বৈজ্ঞ ইহা স্বীকার করেন না, কিন্তু স্থপ্রসিদ্ধ ভরতমল্লিক অম্বর্গ ও বৈজ্ঞ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে অম্বর্গ ও বৈজ্ঞ একই জাতির নাম, কিন্তু বেলাবৈর্ত্তপুরাণ অনুসারে এ ফুইটি ভিন্ন জাতি। সম্ভবত বাংলায় বৈজ্ঞ ও অম্বর্গ, কায়স্থ ও করণের স্থায় একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অনেক কায়ন্থ অম্বর্গ বলিয়া পরিচয় দেন। স্তুসংহিতায় অম্বর্গকে মাহিয় বলা হইয়াছে, কিন্তু ভরতমল্লিক বৈজ্ঞ ও অম্বর্গের অভিনত্ত-সূচক ব্যাস, অগ্নিবেশ ও শঙ্খপৃতি হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার কোন স্মৃতিই খুব প্রাচীন নহে, এবং শ্লোকগুলিও অকৃত্রিম কিনা সে বিষয়ে যথেন্ট সন্দেহ আছে।

#### ে। অন্যান্য জাতি

বাংলার অক্যান্য জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যুগী, স্থবর্ণবিণিক ও কৈবর্ত্তজাতি সম্বন্ধে বলালচরিতে অনেক কথা আছে, কিন্তু এই সমুদয় কাহিনী বিশাসযোগ্য নহে। রামপালের প্রসঙ্গে দিব্য নামক কৈবর্ত্তনায়কের বিজ্ঞোহের উল্লেখ করা হইয়াছে। দিবা, রুদোক ও ভীম এই তিনজন কৈবর্ত্ত রাজ্ঞা বরেক্রে রাজহ করেন, স্বভরাং রাজ্যে ও সমাজে কৈবর্ত্তজাতির যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সমসাময়িক শার্ত্ত পণ্ডিত ভবদেবভট্ট কৈবর্ত্তকে অন্তাজ জ্ঞাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৈবর্ত্ত ও মাহিন্তু সম্ভবত একই জ্ঞাতি, কারণ উভয়েই শ্বৃতি ও পুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে

পূর্ববিজের মাহিন্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের চাষী কৈবর্ত্ত এক জ্ঞাতি বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের মধ্যে অনেক জ্ঞমিদার ও তালুকদার আছেন এবং মেদিনীপুর জ্ঞিলায় ইহারাই খুব সন্ত্রান্ত শ্রেণী। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কৈবর্ত্ত ধীবর বলিয়া পরিচিত এবং মংস্থা বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে তীবর-সংসর্গহেতু কলিয়ুগে কৈবর্ত্তগণ পভিত হইয়া ধীবরে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবত বর্ত্তমান কালের ভায়ে প্রাচীন কালেও কৈবর্ত্ত জ্ঞাতি হালিক ও জ্ঞালিক এই ছই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিষ্ণুপুরাণে যে কৈবর্ত্ত জ্ঞাতিকে অব্রহ্মণা বলা হইয়াছে, এবং বল্লালসেন যে কৈবর্ত্ত জ্ঞাতিকে জ্ঞান্তরিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্ভবত কেবল মাত্র শেষাক্ত শ্রেণী সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। বাংলার আরও অনেক জ্ঞাতির মধ্যে এইরূপ উচ্চ ও নীচ শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বহন্ধ্যপুরাণে উত্তম সংকর শ্রেণীর মধ্যে গোপের উল্লেখ আছে, ইহারা লেখক; কিন্তু মধ্যম সংকরের মধ্যে আজীর জ্ঞাতির উল্লেখ আছে, ইহারা দেখক চুগ্ধ-ব্যবসায়ী। বর্ত্তমান কালেও সদেগাপ ও গ্রহলা চুইটি বিভিন্ন জ্ঞাতি।

বৃহদ্ধ ও ব্রহ্মবৈর্ত্ত পুরাণে যে সমৃদয় নীচ জাতির উল্লেখ আছে তাহার প্রায় সকলগুলিই বর্ত্তমানকালে স্থপরিচিত। বৃহদ্ধপুরাণে ইহাদিগকে বর্ণাশ্রম-বহিন্ধত ও অন্তাজ বলা হইয়াছে। ভবদেবভট্টের মতে রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতিটি অন্তাজ জাতি। কিন্তু বৃহদ্ধি অনুসারে রজক ও নট মধ্যম সংকর জাতীয় এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে ভিল্ল সংশৃদ্ধ। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে স্থান ও কাল অনুসারে সমাজে বিভিন্ন জাতির উন্নতি ও অবনতি ইইয়াছে।

প্রাচীন বৌদ্ধ চর্য্যাপদে ডোম, চণ্ডাল, ও শবরের কিছু কিছু বিবরণ আছে। ডোমেরা সহরের বাহিরে বাস করিত এবং অস্পৃত্য বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা বাঁশের ঝুড়ি বানাইত ও তাঁত বুনিত। ডোম মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না; তাহারা নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইত। চণ্ডালেরা মাঝে মাঝে গৃহস্থের বধ্ চুরি করিয়া নিত। শবরেরা পাহাড়ে বাস করিত। তাহাদের মেয়েরা কাণে ছল এবং মুর্ব-পুচ্ছ ও গুঞ্জাফলের মালা পরিত। নৈহাটি তাত্রশাসনে পুলিন্দ নামে আর এক শ্রেণীর আদিম জ্বাতির উল্লেখ আছে। ভাহারা বনে বাস করিত, এবং তাহাদের মেয়েরাও গুঞ্জাফলের মালা পরিত। শবর জ্বাতির কথা প্রাচীন বাংলার অতা গ্রন্থেও আছে। সম্ভবত পাহাড়পুরের মন্দির

গাত্রে যে কয়েকটি আদিম অসভ্য নর-নারীর মূর্ত্তি আছে তাহারা শবর অথবা পুলিন্দ জাতীয়। ইহাদের মধ্যে নর-নারী উভয়েরই কটিদেশে কয়েকটি বৃক্ষপত্র ব্যভীত আর কোন আবরণ নাই। মেয়েরা কিন্তু পরিপাটি করিয়া কেশ-বিস্থাস করিত এবং পত্রপুষ্পের অনেক অলক্ষার পরিত। পুরুষ ও জীলোক উভয়েই বেশ সবলকায় ছিল এবং তীর-ধনুক ও খড়গ ব্যবহার করিতে জানিত। একটি উৎকীর্ণ ফলকে দেখা যায় একজন স্ত্রীলোক একটি মৃত জম্ম হাতে ঝুলাইয়া বীরদর্পে চলিয়াছে,—সম্ভবত নিজেই ইহা শিকার করিয়া আনিয়াছে, এবং ইহাই তাহাদের প্রধান খাছা ছিল। বাংলাদেশে সর্বব-প্রাচীন কালে যে সমৃদয় জ্বাতি বাস করিত সম্ভবত ইহারা তাহাদেরই বংশধর, এবং সহস্রাধিক বৎসরেও ইহাদের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

#### ७। পুজা-পাৰ্ব্বণ এবং আমোদ-উৎসৰ

দেব-দেবীর পূজা ব্যতীত ধর্ম্মের অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। ধর্মশাস্ত্রে বহুবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে,—জন্মের পূর্বে হইতে মৃত্যুর পর পর্যান্ত মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় এইগুলি পালনীয়। শিশুর জন্মের পূর্বেই তাহার মঙ্গলের জন্ম গভাধান, পুংসবন, সীমস্তোলয়ন ও শোষ্যস্তী-হোম অমুষ্ঠিত হইত। জন্মের পর জাতকর্মা, নিজ্ঞমণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্মা, অন্মপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন। তাহার পর ছাত্রজীবনের আরম্ভ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুহে প্রত্যাগত হইয়া সমাবর্ত্তন উৎসব ; তৎপর বিবাহ ও নতন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে শালাকর্ম্ম অমুষ্ঠান করিতে হইত। মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বেব ও পরে নানাবিধ ওঁজিদৈহিক ক্রিয়ার বাবস্থা ছিল এবং অশৌচ পালন ও আদ্ধাদি শাস্ত্রের নিয়ম অমুসারেই আচরিত হইত। বাংলার স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা এই সমুদয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন ভাহা হইতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের অক্যাক্ত প্রাদেশের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সহিত বাংলার এই বিষয়ে বিশেষ কোন অনৈক্য ছিল না, এবং লোকাচারের যে প্রভেদ ছিল বর্ত্তমানকালেও ভাহার প্রায় সবই বর্তুমান। এই সমুদয় সংস্কার ছাড়াও বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধর্মশান্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। কোন্ কোন্ তিথিতে কি কি খাছ ও কর্ম নিষিদ্ধ, কোন্ ভিথিতে উপবাস করিতে হইবে, এবং অধায়ন, বিদেশযাত্রা, ভীর্থগমন প্রভৃতির

জন্ম কোন্ কাল শুভ বা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে শাল্লের পুন্ধামুপুন্থ অমুশাসন বারা প্রত্যেকের জীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিভ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া সে কালের জীবন একেবারে নিরানন্দ বা বৈচিত্র্যহীন ছিল না। বিবাহাদি উপলক্ষে নৃত্যগীতাদি আমোদ-উৎসব হইত। চর্যাপদে উক্ত হইয়াছে যে, বর বিবাহ করিতে যাইবার সময় পটহ, মাদল, করগু, কসালা, তুন্দুভি প্রভৃতির বাছ হইত। ইহা ছাড়া তথনও বাংলায় বারমাসে তের পার্বণ হইত এবং এই সমুদয় পূজা-পার্বণ প্রভৃতি উপলক্ষে নানাবিধ আমোদ-উৎসব অমুষ্ঠিত হইত।

এখনকার স্থায় প্রাচীন হিন্দু যুগেও হুর্গা পুঙ্গাই বাংলার প্রধান পর্বব ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতে লিখিয়াছেন যে উমা অর্থাৎ ছুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হইত। অস্থাম্ম প্রাচীন গ্রন্থেও এই উৎসবের বিবরণ আছে। শারদীয় তুর্গাপুজায় বিজয়া দশমীর দিন 'শাবরোৎসব' নামে এক প্রকার নৃত্য-গীতের অমুষ্ঠান হইত। শবরন্ধাতির স্থায় কেবলমাত্র বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাথিয়া ঢাকের বাভের সঙ্গে সংক লোকেরা অশ্লীল গান গাহিত এবং তদমুরূপ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিত। জীমূত-বাহন 'কাল-বিবেক' গ্রন্থে যে ভাষায় এই নৃত্য-গীতের বর্ণনা করিয়াছেন বর্ত্তমান-কালের রুচি অনুসারে তাহার উল্লেখ বা ইঙ্গিত করাও অসম্ভব। অথচ তিনিই লিথিয়াছেন যে, যে ইহা না করিবে ভগবতী কুন্ধা হইয়া তাহাকে নিদারুণ শাপ দিবেন। বুহদ্ধর্মপুরাণে কতিপয় অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে ইহা অপরের সম্মুখে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু আখিন মাসে মহাপূজার দিনে ইহা উচ্চারণ করিবে,—তবে মাতা, ভগিনী এবং শক্তিমন্ত্রে অদীক্ষিতা শিষ্মার সম্মুখে নহে। ইহার সপক্ষে এই পুরাণে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, শ্লীলতা বজায় রাখিয়া তাহার উল্লেখ করা যায় না। ধর্ম্মের নামে এই সমুদয় বীভৎসতা যে অনেক পরিমাণে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ফল তাহা অস্বীকার করা কঠিন। উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে এই সমুদয় অমুষ্ঠান প্রয়োজনীয় অথবা ফলপ্রদ হইতে পারে, তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার করিলেও সর্বসাধারণের উপর ইহার প্রভাব যে নীতি ও রুচির দিক দিয়া অত্যন্ত অশুভ হইয়াছিল, বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। চৈত্র মাসে কাম মহোৎসবেও বাছ্য-সহকারে এই প্রকার অশ্লীল গীত গান করা হইত, কারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইহাতে পরিতৃষ্ট হইয়া কামদেব ধন, পুত্র প্রভৃতি দান

করিবেন। হোলাকা—বর্ত্তমান কালের হোলি—একটি প্রধান উৎসব ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ইহাতে যোগদান করিত, কিন্তু ইহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। দূতে-প্রতিপদ নামে একটি বিশেষ উৎসব কার্ত্তিক মাসের শুক্র প্রতিপদে অমুষ্ঠিত হইত। প্রাতে বাজী রাখিয়া পাশা খেলা হইত, এবং লোকের বিশাস ছিল যে ইহার ফলাফল আগামী বৎসরের শুভাশুভ নির্দেশ করে। ভাহার পর বসন-ভূষণ পরিধান ও গন্ধ দ্রব্যাদি লেপন করিরা সকলে গীতবাছে যোগদান করিত এবং বন্ধুবান্ধব-সৃহ ভোজন করিত। রাত্রে শয়নকক্ষ ও শয্যা বিশেষভাবে সজ্জিত হইত এরং প্রণয়ীযুগল একত্রে রাত্রি যাপন করিত। কোজাগরী পুণিমার রাত্রেও অক্ট্রনীড়া হইত এবং আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া ভোজন করিতেন। চিঁড়া ও নারিকেলের প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য এই রাত্রে প্রধান খান্ত ছিল। কার্ত্তিক মাসে স্থখরাত্রিত্রত পালিত হইত। সন্ধ্যাকালে গরীব-ছুঃখীকে খাওয়ান হইত এবং পরদিন প্রভাতে যাহার সহিত দেখা হইত, বন্ধু বা আত্মীয় না হইলেও তাহাকে কুশলবচন এবং পুষ্পা, গন্ধ, দধি প্রভৃতি দার। অর্চনা করা হইত। ভাতৃ-দিতীয়া, পাষাণ-চতুর্দশীব্রত, আকাশ-প্রদীপ, জন্মান্টমী, অক্ষয়-তৃতীয়া, দশহরার গঙ্গাস্থান, অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র-স্নান প্রভৃতি বর্ত্তমানকালের স্থপরিচিত অমুষ্ঠানগুলিও তৎকালে প্রচলিত ছিল। সেই যুগে শক্তোত্থান নামে একটি উৎসব ছিল। ভাদ্রমাসের শুক্লান্টমীতে ইন্দ্রের কাষ্ঠনিশ্মিত বিশাল ধ্বজ-দণ্ড উত্তোলন করা হইত ৷ এই উপলক্ষে স্থবেশধারী নাগরিকগণ সমবেত হইতেন এবং রাজা স্বয়ং দৈবজ্ঞ, সচিব, কঞুকী ও ব্রাহ্মণগণ সমভিবাহারে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। এই জাতীয় উৎসব এখন একেবারেই লোপ পাইয়াছে। এই সমুদয় পূজা-পার্ব্বণ, উৎসব প্রভৃতি ও ততুপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের বৈশিষ্টা ছিল।

# ৭। বাঙ্গালীর চরিত্র ও জীবন্যাত্রা

এই যুগে সাধারণ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কোন স্পষ্ট বা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বাংলায় লিখিত চর্য্যাপদগুলিতে এবিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু এই পদগুলি দশম শতাকী বা তাহার পরে রচিত, এবং অক্যান্স যে সমুদয় গ্রাম্থে ইহার কোন বিবরণ আছে তাহা ইহারও পরবর্ত্তীকালের রচনা। প্রাচীন লিপি, শিল্প ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীর বিবরণী হইতে এ বিষয়ে যে তথা সংগ্রহ করা যায় তাহাও অতিশয় স্বল্প। এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়াই বাঙ্গালীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সপ্তম শতাকীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া ইহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে সমুদ্য মন্তব্য করিয়াছেন ভাহা বাক্ষালী মাত্রেরই শ্লাঘাব বিষয়। 'সমতটের লোকেরা স্বভাবতই শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী কিন্তু চঞ্চল ও বাস্তবাগীশ, এবং কর্নস্বর্গ-বাসীরা সাধু ও অমায়িক'—তাঁহার এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে প্রাচীন বাক্ষালীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া তিনি পুত্রবর্জন, সমতট ও কর্নস্বর্গে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শিথিবার অদম্য আগ্রহ ও প্রাণপণ চেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সহস্রাধিক বৎসর পরে আজিও ভারতবর্ষের অন্যান্থ প্রদেশের তুলনায় বাংলায় স্কুল কলেজের সংখ্যাধিক্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই বৈশিষ্টোর পরিচয় দিতেছে।

বাংলায় সাধারণত বেদ, মামাংসা, ধর্মশান্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশান্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, তর্ক, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, আয়ুর্বেদ, অন্তবেদ, আগম, তন্ত্র প্রভৃতির পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের গ্রন্থাদিও পঠিত হইত। ফাহিয়ান ও ইংসিং উভয়েই বৌদ্ধ গ্রন্থের চর্চ্চার জন্ম তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধ বিহাবে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

জ্ঞান লাভের জন্ম বাঙ্গালী দূরদেশে এমন কি স্নদূর কাশ্মীর পর্যান্ত । কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রদের কোন কোন বিষয়ে ছুর্নাম ছিল। ক্ষেমেন্দ্র দশোপদেশ নামক হাস্তরসাত্মক কাব্যে লিখিয়াছেন যে গৌড়ের ছাত্রগণ যখন প্রথম কাশ্মীরে আসে তখন তাহাদের ক্ষীণ দেহ দেখিয়া মনে হয় যেন ছুইলেই ভাজিয়া পড়িবে; কিন্তু এখানকার জলবায়ুর গুণে তাহারা শীঘ্রই এমন উদ্ধৃত হইয়া উঠে যে, দোকানদার দাম চাহিলে দাম দেয় না, সামান্ত উত্তেজনার বশেই মারিবার জন্ম ছুরি উঠায়। বিজ্ঞানেশ্বরও লিখিয়াছেন যে গৌড়ের লোকেরা বিবাদপ্রিয়।

কিন্তু বাংলার মেয়েদের স্থাতি ছিল। বাংস্থায়ন তাহাদিগকে মৃত্ভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রনদূতে বিজ্ঞাপুরের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, সেকালে মেয়েদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না—তাহারা

স্বচ্ছন্দে বাছিরে ভ্রমণ করিত। কিন্তু বাৎস্থায়ন লিখিয়াছেন যে রাজান্তঃপুরের মেয়েরা পদ্দার আড়াল হইতে অনাত্মীয় পুরুষের সহিত আলাপ করিত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিত। ভারতবর্ষের অন্য প্রাদেশের স্থায় বাংলায়ও মেয়েদের কোন প্রকার স্বাভন্তা বা স্বাধীনতা ছিল না, প্রথমে পিতা পরে স্বামীর পরিবারবর্গের অধীনে থাকিতে হইত। এক বিষয়ে বাংলার বৈশিষ্টা ছিল। জীমূতবাহনের মতে অপুত্রক স্বামীর মৃত্যু হইলে বিধবা তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। এ বিষয়ে প্রাচীনকালে অনেক বিরুদ্ধ মত ছিল, যেমন পুত্রের অভাবে ভ্রাভা উত্তরাধিকারী এবং বিধবা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী হইবে। জীমৃতবাহন এই সমুদয় মত খণ্ডন করিয়া বিধবার দাবী সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, স্থতরাং বাংলাদেশে এই বিধি প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বে সেকালের বিধবার জীবন এখনকার স্থায়ই ছিল। কারণ জীমৃতবাহনের মতে সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও ইহার দান ও বিক্রয় সম্বন্ধে বিধবার কোন অধিকার থাকিবে না, এবং তাহাকে সতী-সাধনী স্ত্রীর ফ্রায় কেবলমাত্র স্বামীর স্মৃতি বহন করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। স্বামীর পরিবারে সর্ববিষয়ে—এমন কি সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধেও—তাহাদের আত্মগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে, এবং নিজের প্রাণধারণার্থ যাহা প্রয়োজন, মাত্র তাহা ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট স্বামীর পারলৌকিক কল্যাণের জন্ম বায় করিতে হইবে। সেকালেও বিধবাকে নিরামিষ আহার করিয়া সর্ববিধ বিলাস-বর্জ্জন ও কৃষ্ট্-সাধন করিতে হইত। সধবা অবস্থায় ভাহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল ঠিক বলা যায় না। তবে পুরুষের বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং অনেক স্ত্রীকেই সপত্নীর সহিত একত্র জীবন যাপন করিতে হইত। সহমরণ-প্রথা সেকালেও প্রচলিত ছিল এবং বুহদ্ধর্মপুরাণে ইহার উচ্ছুসিত প্রশংসা আছে।

বাংলার অধিবাসীরা তখন বেশীর ভাগ গ্রামেই বাস করিত। কিন্তু ধন-সম্পদপূর্ণ সহরেরও অভাব ছিল না। রামচরিতে স্কুজলা স্ফলা শস্ত-শ্যামলা বঙ্গভূমির এবং পাল-রাজধানী রামাবতীর মনোরম বর্ণনা আছে। পবন-দূতে সেন-রাজধানী বিজয়পুরের বিবরণ পাওয়া যায়। অত্যক্তি-দোষে দূষিত হইলেও এই সমুদয় বর্ণনা হইতে সেকালের গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

রামাবতী বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন যে এশস্ত রাঞ্চপথের ধারে 'কনক-

পরিপূর্ণ ধবল প্রাসাদ-শ্রেণী মেরু-শিথরের ছায় প্রভায়মান হইত' এবং ইহার উপর স্বর্ণকলস শোভা পাইত; নানা স্থানে মন্দির, ভূপ, বিহার, উছান, পুক্রিণী, ক্রীড়াশৈল, ক্রীড়াবাপী ও নানাবিধ পুষ্পা, লতা, তরু, গুল্ম নগরের শোভাবৃদ্ধি করিত। হীরক, বৈদ্র্যামণি, মুক্তা, মরকত, মানিকা ও নীলমণিথচিত আভরণ, বছবিধ স্বর্ণবিচিত তৈজ্ঞসপত্র ও অক্সান্থ গৃহোপকরণ, মহামূল্য বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন, কস্তুরী, কালাগুরু, চন্দন, কৃত্তুম ও কপূরাদি গন্ধন্তব্য, এবং নানাযন্ত্রোথিত মন্দ্রমধুর ধ্বনির সহিত তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত সেকালের নাগরিকদের ঐশ্র্যা, সম্পদ, রুচিও বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিত। সন্ধ্যাকরনন্দী স্পষ্টই লিথিয়াছেন যে সেকালে সমাজে ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক উভয় শ্রেণীরই লোক ছিল। নগরে বিলাসিতা ও উচ্ছুখলতা অবশ্য গ্রামের তুলনায় বেশী মাত্রায়ই ছিল।

বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নৈতিক জীবনের থুব উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে সত্য, শৌচ, দয়া, দান, প্রভৃতি সর্ববিধগুণের মহিমা কীর্ত্তন এবং অপরদিকে ত্রহ্মহত্যা, স্থরাপান, চৌর্য্য ও পরদারগমন প্রভৃতি মহাপাতক বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার জ্বন্স কঠোর শাস্তি ও গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে এই আদর্শ কি পরিমাণে অনুস্ত হইত তাহার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। সামাজিক জীবনের কিছু কিছু ত্রনীতি ও অশ্লীলতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-সংযম বা দৈহিক পবিত্রভার আদর্শ যে হিন্দুযুগের অবসান কালে অনেক পরিমাণে ধর্বে হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই যুগের কাব্যে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছ্মলতা যে ভাবে প্রতিধানিত হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে যুগের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ প্রামাণিক গ্রন্থে অকুষ্ঠিত চিত্তে লিথিয়াছেন যে শূদ্রাকে বিবাহ করা অসঙ্গত কিন্তু তাহার সহিত অবৈধ সহবাস করা তাদৃশ নিন্দনীয় নয়; যে যুগের কবি রাজপ্রশক্তিতে রাজার-কৃতিছের নিদর্শন-স্বরূপ গর্বভবে বলিয়াছেন যে রাজপ্রাসাদে (অথবা রাজ-ধানীতে) প্রতি সন্ধ্যায় 'বেশবিলাসিনীজনের মঞ্জীর-মঞ্জুমন' আকাশ প্রতি-ধ্বনিত হয়; যে যুগের কবি মন্দিরের একশত দেবদাসীর রূপ-যৌবন বর্ণনায় উচ্ছুসিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, ইহারা 'কামিজনের কারাগার ও সঙ্গীত-কেলি-শ্রীর সঙ্গমগৃহ' এবং ইহাদের দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিভ হয়; যে যুগের কবি বিষ্ণু-মন্দিরে লীলাক্মলহন্তে দেবদাসীগণকে লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; সে যুগের নরনারীর যৌন-সম্বন্ধের ধারণা ও আদর্শ

বর্ত্তমান কালের মাপকঠিতে বিচার করিলে থুব উচ্চ ও মহৎ ছিল এরাপ বিশাস করা কঠিন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর যে খুব স্থনাম ছিল না, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বাৎস্থায়ন গোড় ও বঙ্গের রাঞ্জান্তঃপুরবাসিনীদের ব্যভিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহস্পতি ভারতের বিভিন্ন জনপদের আচার-ব্যবহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, পূর্ববদেশের ঘিজাতিগণ মৎস্থাহারী এবং তাহাদের স্ত্রীগণ ফুনীতি-পরায়ণ।

ভাত, মাছ, মাংস, শাকসজী, ফলমূল, ত্র্য্ম এবং ত্র্যাঞ্জাত নানাপ্রকার 
দ্রব্য (কীর, দর্ধি, ঘ্রভ ইত্যাদি) বাঙ্গালীর প্রধান খাছ ছিল। বাংলার বাহিরে 
রাক্ষণেরা সাধারণত মাছ-মাংস খাইতেন না এবং ইহা নিন্দনীয় মনে করিতেন। 
কিন্তু বাংলায় রাক্ষণেরা আমিষ ভোজন করিতেন, এবং ভবদেবভট্ট নানাবিধ 
যুক্তি-প্রয়োগে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে রোহিত, সকুল, 
শফর এবং অক্যাক্স শ্বেভ ও শক্ষযুক্ত মংস্ত-ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেকালে 
ইলিশ মংস্ত এবং পূর্কবিক্ষে শুট্কী মংস্তের খুব আদর ছিল। নানারূপ মাদক 
পানীয় ব্যবহৃত হইত। ভবদেবভট্টের মতে স্থরাপান সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ, 
কিন্তু এই ব্যবস্থা কতদূর কার্যাকরী ছিল বলা কঠিন। চর্য্যাপদে শোণ্ডিকালয়ের 
উল্লেখ আছে।

পাহাড়পুরের মুর্ত্তিগুলি দেখিলে মনে হয় যে, সেকালের বাঙ্গালী নরনারী সাধারণত এখনকার মতই একখানা ধুতি বা শাড়ী পরিত। পুরুষেরা মালকোছা দিয়া খাটো ধুতি পরিত এবং অধিকাংশ সময়ই ইহা হাঁটুর নীচে নামিত না। কিন্তু মেয়েদের শাড়ী পায়ের গোড়ালি পর্যান্ত পৌছিত। ধৃতি ও শাড়ী কেবল দেহের নিমার্ক্ক আরুত করিত। নাভির উপরের অংশ কখনও খোলা থাকিত, কখনও পুরুষেরা উত্তরীয় এবং মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করিত। মেয়েরা কদাচিৎ চৌলি বা স্তনপট্ট এবং বডিসের স্থায় জ্ঞামাও ব্যবহার করিত। উৎসবে বা বিশেষ উপলক্ষে সম্ভবত বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবহা ছিল।

পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই অঙ্গুরী, কাণে কুগুল, গলায় হার, হাতে কেয়ুর ও বঙ্গয়, কটিদেশে মেথলা ও পায়ে মল পরিত। শঙ্খ-বলয় কেবল মেয়েরাই ব্যবহার করিত। পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই একাধিক হার গলায় দিত এবং মেয়েরা অনেক সময় এখনকার পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোকের স্থায় হাতে অনেকগুলি চুড়িবালা পরিত। ধনীরা সোণা, রূপা, মণি, মুক্তার অনেক আভরণ ব্যবহার করিত।

পুরুষ বা স্ত্রী কেছই কোনরাপ শিরোভ্ষণ ব্যবহার করিত না। কিয় উভয়েরই স্থার্থ কৃঞ্চিত কেশদাম নিপুণ কৌশলে বিশ্বস্ত হইত। পুরুষদের চুল বাবরির স্থায় কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িত, মেয়েরা নানারকম খোপা বাঁধিত।

সেকালের সাহিত্যে চামড়ার জুতা, কাঠের থড়ম এবং ছাতার উল্লেখ আছে। বাংলার প্রস্তর-মূর্ত্তিতে কেবল যোদ্ধাদের পায়ে কখনও কখনও জুতা দেখা যায়। সম্ভবত ইহা সাধারণত ব্যবহৃত হইত না। কয়েকটি মূর্ত্তিতে ছাতার ব্যবহার দেখা যায়।

মেয়েরা বিবাহ হইলে কপালে সিন্দ্র পরিত। তাছাড়া চরণদ্বয় অলক্তক, ও নিমাধর সিন্দ্র দারা রঞ্জিত করিত। কুকুমাদি নানা গন্ধ এব্যের ব্যবহার ছিল।

সেকালে নানাবিধ ক্রীড়া-কোঁতুক ছিল। পাশা ও দাবা-থেলা এবং
নৃত্য-গীত-অভিনয়ের খুব প্রচলন ছিল। চর্য্যাপদে নানাবিধ বাছ্যযন্ত্রের নাম
আছে। পাহাড়পুরের খোদিত ফলকে নানাপ্রকার বাছ্যযন্ত্র দেখিতে পাওয়া
যায়। বীণা, বাঁশী, মূদক্ষ, করতাল, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি ভো ছিলই, এমন কি
মাটির ভাগুও বাছ্যযন্ত্রনপে বাবহৃত হইত। পুরুষেরা শিকার, মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম
ও নানাবিধ বাজ্বীকরের খেলা করিত। মেয়েরা উন্থান-রচনা, জলক্রীড়া
প্রভৃতি ভালবাসিত।

গরুর গাড়ী ও নৌকা স্থল ও জ্বলপথের প্রধান যান-বাহন ছিল। ধনী লোকেরা হস্তী, অশ্ব, রথ, অশ্ব-শকট প্রভৃতি ব্যবহার করিত। বিবাহের পর বর গরুর গাড়ীতে বধূকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। গরুর গাড়ী কিংশুক ও শালালী কাঠে নিশ্মিত হইত। গ্রামের লোকেরা ভেলা ব্যবহার করিত।

# উনবিংশ পরিচ্ছেদ

# অর্থনৈতিক অবস্থা

# ১। কৃষ

বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের লোকেরা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করিত এবং গ্রামের চতুস্পার্শস্থ অধি চাষ করিয়া নানা শশ্য ও ফলাদি উৎপাদন করিত। এখনকার স্থায় তখনও ধাস্মই প্রধান শশ্য ছিল, এবং ইহার চাষের প্রণালীও বর্তমান কালের স্থায়ই ছিল। খুব প্রাচীন কাল হইতেই এখানে ইক্ষুর চাষ হইত। ইক্ষুর রস হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় প্রস্তাহ হইত এবং বিদেশে চালান হইত। কেহ কেহ এরপও অনুমান করিয়াছেন যে, অধিক পরিমাণে গুড় হইত বলিয়াই এদেশের নাম হইয়াছিল গৌড়। তূলা ও সর্বপের চাষও এখানে বহুল পরিমাণে হইত। পানের বরজ্বও অনেক ছিল। বহু ফলবান র্ক্ষের রীতিমত চাষ হইত। ইহার মধ্যে নারিকেল, স্থপারি, আম, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাহারা চাষ করিত জ্ঞমিতে তাহাদের স্বন্ধ কিরূপ ছিল, রাজা অথবা জ্ঞমিদারকে কি হারে থাজনা দিতে হইত, ইত্যাদি বিষয়ে কোন সঠিক বিবরণ জ্ঞানা যায় না। সন্তবত রাজাই দেশের সমস্ত জ্ঞমির মালিক ছিলেন এবং যাহারা চাষ করিত বা অন্য প্রকারে জ্ঞমি ভোগ করিত তাহাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট কর দিতে হইত। রাজা মন্দির প্রভৃতি ধর্ম-প্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিবার জ্ঞ্ম জ্ঞাম দান করিতেন। এই জ্ঞমির জ্ঞ্ম কোন কর দিতে হইত না এবং গ্রহীতা বংশামুক্রমে ইহা চিরকাল জ্ঞােক করিতেন। অনেক সময় ধনীরা রাজদরবার হইতে পতিত জ্ঞমি কিনিয়া এইরূপ উদ্দেশ্যে দান করিতেন এবং তাহাও নিক্ষর ও চিরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইত।

তথনকার দিনে নল দিয়া জমি মাপ করা হইত। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নলের দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। 'সমতটীয়-নল' এবং 'র্ষভশঙ্কর-নলে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত প্রথমটি সমতট প্রদেশ এবং বিভীয়টি র্ষভশক্কর উপাধিধারী সেন-সম্রাট বিজয়সেনের নাম হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গুপুরুগে জমির পরিমাণ-সূচক কুল্যবাপ ও জ্যোণৰাপ এই দুইটি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইত। কুল্যবাপ শব্দটি কুলা অর্থাৎ কুল্য হইতে উৎপন্ন; এবং এক কুলা বীজ্ঞবারা বত্টুকু জমি বপন করা যায় তাছাকেই সম্ভবত কুল্যবাপ বলা হইত। অবশ্য ক্রমে ইহার একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কুলাবাপ শব্দটি এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। কাছাড় জ্লিলায় এখনও কুল্যবায় এই মাপ প্রচলিত আছুত্ব। ইহা ১৪ বিঘার সমান। কুল্যবায় যে কুল্যবাপের ইর্নাজ্যর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীনকালে কুল্যবাপের পরিমাণ কত ছিল তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ মনে করেন বে, ইহা প্রায় তিন বিঘার সমান ছিল। কিন্তু অনেকের বিশাস যে, কুল্যবায় ইহার অপেক্ষা অনেক বড়ছিল। কুল্যবাপের আটভাগের একজাগকে জ্যোবাপে বলা হইত। পরবর্তী কালে কুল্যবাপের পরিবর্ত্তে পাটক অথবা ভূপাটক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাটক ৪০ জোণের সমান ছিল। এতব্যতীত আঢ়ক অথবা আঢ়বাপ, উন্মান অথবা উদান এবং কাক অথবা কাকিনিক প্রভৃতি শব্দ জন্মর পরিমাণ সূচিত করিবার জন্ম ব্যবহাত হইত—কিন্তু ইহার কোন্টির কি পরিমাণ ছিল তাহা জানা যায় না।

#### 3 | PHE

বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ হইলেও এখানে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত।
বস্ত্র-শিল্পের জন্ম এ দেশ প্রাচীনকালেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কোটিলোর
অর্থশান্ত্রে কোম, তুকুল, পত্রোর্গ ও কার্পাসিক এই চারিপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ
আছে। কোম শণের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়; কাশী ও উত্তর-বঙ্গে
ইহা নির্দ্মিত হইত। এই জাতীয় সূক্ষ্ম কাপড়ের নাম তুকুল। কোটিল্য
লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় তুকুল খেত ও স্মিগ্ধ, পুগুদেশীয় তুকুল শাম ও মণির
আয় স্মিগ্ধ। পত্রোর্গ রেশমের আয় একজাতীয় কীটের লালায় তৈরী। মগধ
ও উত্তর-বঙ্গে এই জাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কার্পাসিক অর্থাৎ কাপাসতুলার
কাপড়ের জন্মও বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল। এইরূপে দেখা যায় যে, গুব প্রাচীনকালেই
বাংলার বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বাংলা
হইতে বন্তু পরিমাণ উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বন্ত্র বিদেশে চালান যাইত। বাংলার যে
মসলিন উনবিংশ শতাব্দী পর্যান্ত সমগ্র জগতে বিখ্যাত ছিল, অতি প্রাচীন যুগেই
তাহার উন্তর হইয়াছিল।

প্রস্তর ও ধাতৃশিল্প যে এদেশে কতদুর উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা শিল্প অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। মৃৎশিল্পেরও কিছু কিছু পরিচয় পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানের পোড়ামাটির কাঙ্কে এবং অসংখ্য তৈজসপত্রে পাওয়া যায়। সেকালে বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্ম স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতির শিল্পও উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কর্মকার ও সূত্রধর গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নির্মাণ করিত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা উপকরণ যোগাইত। কাষ্ঠশিল্প যে একটি উচ্চ সূক্ষশিল্পে উন্নীত হইয়াছিল, শিল্প অধ্যায়ে ভাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হস্তিদন্তের কাজও আর একটি উচ্চশ্রেণীর শিল্প ছিল। বাংলার শিল্পীদের সংঘবদ্ধ জীবনের কিছ কিছ পরিচয় পাওয়া যায়। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম-সার্থবাহ, প্রথম-কুলিক প্রভৃতি এইরূপ সংঘের প্রধান ছিলেন ইহা পূর্বেবই (১১৩ পুঃ) বলা হইয়াছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, রাণক শূলপাণি 'বারেন্দ্র-শিল্পি-গোষ্ঠী-চূড়ামণি' ছিলেন। বরেন্দ্রে শিল্লিগণের এই গোষ্ঠী যে একটি বিধিবদ্ধ সংঘ ছিল, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। এইরূপ সংঘবদ্ধ শিল্পিজীবনের ফলেই বাংলাদেশের নানা শিল্পী ক্রমশ বিভিন্ন বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তস্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্বকার, কংসকার, শংথকার, মালাকার, তক্ষক, তৈলকার প্রভৃতি প্রথমে বিভিন্ন শিল্পি-সংঘ মাত্র ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে সমাজে এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া এক একটি বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াচে—সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। স্বতরাং বাংলার এই সমুদয় জ্বাতিবিভাগ হইতে

#### . ৩। বাণিজ্য

ভৎকালের বিভিন্ন শিল্প, রুত্তি ও ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঞ্জে বাংলায় বাণিজ্যেরও প্রসার ইইয়াছিল। বাংলায় বহু নদ-নদী থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশের নানা স্থানে প্রেরণের যথেষ্ট স্থবিধা ছিল। এই কারণে বাংলার নানা স্থানে হাট ও গঞ্জ এবং নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে যাইবার জ্বন্থা বড় বড় রাস্তা ছিল এবং প্রাচীন নগরগুলিও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। হটুপতি, শৌক্ষিক, তরিক প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের নাম হইতে বুঝা যায় যে, শিল্প ও বাণিজ্য হইতে রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইত।

বাংলার বাণিজ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ত্বল ও জ্বল-পথে ভারতের অন্যান্থ প্রদেশের সহিত ইহার দ্রব্য-বিনিময় হইত। ধ্ব প্রাচীনকাল হইতেই সমুদ্রপথেও বাংলার বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিত। খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দে একজন গ্রীক নাবিক লিখিও একখানি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, গঙ্গানদার মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল,—বণিকেরা সেখান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া হয় সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া দক্ষিণ ভারত ও লঙ্কাদ্রীপ যাইত, অথবা সোজাস্থজি সমুদ্র পাড়ি দিয়া স্বর্নজ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, স্থমাত্রা প্রভৃতি দেশে যাইত। স্ক্র্ম মসলিন কাপড়, মুক্তা ও নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া এদেশ হইতে চালান যাইত। পরবর্তী কালে তাত্রলিপ্তি—বর্তমান তমলুক—বাংলার প্রধান বন্দর হইয়াছিল। এখান হইতে বাঙ্গালীর জাহাজ দ্রব্যসস্কার-পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর স্থদূর প্রদেশে যাইত এবং তথা হইতে ধন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিত।

খুষ্টপূর্ব দিতীয় শতাবদে অথবা তাহার পূর্বে স্থলপথে আসাম ও ব্রহ্মের মধ্য দিয়া বাংলার সহিত চীন আসাম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্ঞ্য-সম্বন্ধ ছিল। হুর্গম হিমালয়ের পথ দিয়াও,নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সহিত বাংলার বাণিজ্ঞ্য চলিত।

এইরূপ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশর্যা প্রচুর বাড়িয়াছিল।

# ৪। প্রাচীন মুদ্রা

ভারতবর্ণের অক্সান্ম প্রদেশের ক্যায় সম্ভবত খুফ্টজন্মের চারি-পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেই বাংলায় মূজার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ ভারতবর্ধের সর্বব-প্রাচীন ছাপ-কাটা (punch-marked) মূজা বাংলায় অনেক পাওয়া গিয়াছে, এবং এখানকার সর্ববিপ্রাচীন মোর্য্য-যুগের লিপিতে মুজার উল্লেখ আছে।

বাংলায় কুষাণযুগের মুজা অল্প কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গুপুযুগের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুজা বহু-সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই যুগে যে এই সমুদয়
মুজার বহুল প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন লিপিতে দীনার ও রূপক
এই তুই প্রকার মুজার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত স্বর্ণমুজার নাম ছিল দীনার
ও রৌপ্যমুজার নাম ছিল রূপক। ঠি৬ রূপক এক দীনারের সমান ছিল।

গুপুযুগের অবসানের পরে বাংলার স্থাধীন রাজগণ গুপুমুজার অসুকরণে স্থান্দ্র প্রচলিত করেন—কিন্তু তাঁহাদের কোন রৌপ্যমুজা পাওয়া যায় নাই।

এই সমৃদয় স্বৰ্ণমূজার গঠন অনেক নিকৃষ্ট এবং ইহাতে খাদের পরিমাণও অনেক বেশী।

্ পালরাজ্ঞগণ প্রায় চারিশত বৎসর এদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদের মূলা বড় ৰেশী পাওয়া যায় নাই। পাহাড়পুরে তিনটি তামমূদ্রা পাওয়া গিয়াছে.—ইহার একদিকে একটি রুষ ও অপরদিকে তিনটি মাছ উৎকীর্ণ। কেহ কেহ অমুমান করেন যে, এগুলি পাল-সাম্রাজ্ঞ্যের প্রথম যুগের মৃদ্রা। 'শ্ৰী বিগ্ৰা' এই নামযুক্ত কতকগুলি তামা ও রূপার মুদ্রা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, এগুলি বিগ্রহপালের মুদ্রা 🖊 পালযুগের লিপিতে জন্ম নামক মুদ্রার উল্লেখ আছে, দেইজ্জ ঐ মুদ্রাগুলি বিগ্রহক্রম নামে অভিহিত হয়। এই স্বল্লসংখ্যক মূজা ব্যতীত পালযুগের আৰু কোন মূজা আবিষ্কৃত না, হওয়ায় এই যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের নিকট অনেকটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ৎসেন্যুগের লিপিতে পুরাণ ও কপদ্দকপুরাণ নামে মুদ্রার উল্লেখ আছে। সম্ভবত একই প্রকার মুদ্রা এই তুই নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেনরাজগণের কোনও মুদ্রা এপর্যাস্ত পাওয়া যায় নাই। / মীনহাজুদ্দিন লক্ষণদেনের দানশীলতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে তিনি কাহাকেও লক্ষ কৌডির কম দান করিতেন না ৮ ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তখন মুদ্রার পড়িবর্ত্তে কৌড়ি অথবা কড়ির প্রচলন ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কপর্দ্দক-পুরাণের অর্থ কি ? কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কড়ির আকারে নির্দ্মিত রৌপামুদ্রা। কিন্তু এরূপ একটি মুদ্রাও এযাবং পাওয়া যায় নাই। এইজ্ঞ কেছ কেছ মনে করেন যে, কপৰ্দ্দক-পুরাণ বাস্তবিক কোন মুজার নাম নহে, একটি কাল্লনিক সংজ্ঞা মাত্র, এবং ইহাতে নির্দিষ্টসংখ্যক কড়ি বুঝাইত। এই রোপ্যমুক্তার পরিমাণে জব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তদতুযায়ী কডি গুণিয়া দ্রব্যাদি কেনা হইত।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত বাংলাদেশে কড়ির ব্যবহার ছিল, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষে কড়ি প্রচলনের কথা ফা-ছিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার চর্য্যাপদেও ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৫০ অব্দেকলিকাতা সহরে ও বাজারে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু তথাপি গুপ্তাযুগের পরবর্তী বাংলার প্রসিদ্ধ রাজবংশগুলির, বিশেষত পাল ও সেন রাজগণের, আমলে মুদ্রার অভাবের প্রকৃত কারণ কি—এ প্রশ্নের কোন সন্তোধ-জনক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে।

# विश्म शतिष्टम

# শিল্পকলা

# ১। ছাপত্য-শিল

প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-শিরের ইতিহাস লেখা অতিশয় কঠিন, ক্বিণ হিন্দুযুগের প্রাসাদ, স্থপ, মন্দির, বিহার প্রভৃতির কোন চিহ্ন এক প্রকার নাই বলিলেই
চলে। ফা-হিয়ান ও ছয়েন সাংয়ের বিবরণ এবং প্রাচীন শিলালিপি ও
তাম্রশাসনগুলি আলোচনা করিলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, হিন্দুযুগে বাংলায়
বিচিত্র কারুকার্যাথচিত বহু হর্ম্য ও মন্দির এবং স্থপ ও বিহার প্রভৃতি ছিল। কিন্তু
এ সমুদয়ই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন প্রশক্তিকারের। উচ্ছুসিত ভাষায় যে
সমুদয় বিশাল গগনস্পর্শী মন্দির 'ভূ-ভূষণ,' 'কুল-পর্বত্ত-সদৃশ' অথবা 'সূর্য্যের
গতিরোধকারী' বলিয়া বর্ধনা করিয়াছেন, আল তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। স্বাদশ
শতান্ধীতেও সন্ধ্যাকরনন্দী বরেক্রভূমিতে যে সমুদয় 'প্রাংশু-প্রাসাদ', মহাবিহার
এবং কাঞ্চন-থচিত হর্ম্য ও মন্দির দেথিয়াছিলেন, তাহা সবই কালগর্ভে বিলীন
হইয়াছে। বাংলার স্থপতি-শিরের কীর্ত্তি আছে কিন্তু নিদর্শন নাই।

এদেশে প্রস্তর স্থলভ নহে, তাই অধিকাংশ নির্মাণ কার্য্যেই ইটের ব্যবহার হইত। আর্দ্র বায়ু, অভিরিক্ত রৃষ্টি, বর্ষা ও নদীপ্লাবনের ফলে ইষ্টক শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৈদেশিক আক্রমণকারীর অত্যাচারেও অনেক বিন্দ্র হইয়াছে। প্রকৃতি ও মামুব উভয়ে মিলিয়া বাংলার প্রাচীন শিল্পসম্পদ ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

সামান্ত কয়েকটি ভগ্নপ্রায় মন্দির এই বিশ্বপ্রাসী ধ্বংসের হস্ত হইতে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে। জকল-পরিপূর্ণ মৃৎ-স্থপ খনন করিয়া পুরাতত্ত্ব-অমুসন্ধিৎসূগণ কোন কোন অতীত কীর্ত্তির জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আবার লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছেন। ইহারাই বাংলার অতীত শিল্প-সম্পদের শেষ নিদর্শন। ইহাদের উপর নির্ভ্তর করিয়াই বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। কিন্তু এ ইতিহাস নহে, ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র। বাংলার প্রাচীন শিল্প-সমৃদ্ধি এবং তাহার অত্লনীয় কীর্ত্তি ও গৌরবের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ।

## ক। স্থ

বৌদ্ধস্থপই ভারতের সর্ববিপ্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন। ভগবান বুদ্ধের অন্থি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করিবার জ্বস্থাই প্রথমে স্থাপের পরিকল্পনা হয়। পরে বিশেষ বিশেষ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জ্বস্থা যে যে স্থানে ভাহা ঘটিয়াছিল সেখানে স্থান নির্মিত হইত। বৌদ্ধদের পূর্বেও হয়ত এই প্রথা ছিল—এবং পরে জৈনরাও স্থা নির্মাণ করিত। কিন্তু বৌদ্ধগণের মধ্যেই স্থাপ বিশোষ বিখ্যাত ছিল। বৌদ্ধগণ স্থাপকে পবিত্র মন্দিরের স্থায় জ্ঞান করিত এবং পরবর্তীকালে ভাহারা স্থাপকেও পূজা ও অর্চনা করিত। স্থাপ নির্মাণ ও উৎসর্গ করা অভিশয় পুণ্য কার্য্য বিবেচিত হইত। এই সমুদ্য কারণে যেখানেই বৌদ্ধার্ম প্রসারলাভ করিয়াছে সেইখানেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য স্থাপ নির্মিত হইয়াছিল।

স্থান তিনটি অংশ। সর্বাপ্রাচীন স্থান অনুচ্চ গোলাকৃতি অধোভাগের উপর গস্কাকৃতি মধ্যম অথবা প্রধান অংশ এমনভাবে নির্মিত হইত যাহাতে অধোভাগের কতকটা স্থান মুক্ত থাকে এবং ইহার উপর দিয়া গস্থুক্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া আসা যায়। এই উন্মুক্ত অংশ ভক্তগণের প্রদক্ষিণ পর্ধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। গন্ধুক্ষের উপর প্রথমত চতুক্ষোণ হর্মিকা ও তাহার উপর একটি গোলাকৃতি চাকা থাকিত।

কালক্রমে স্থ্পের আকৃতি ক্রমশই দীর্ঘাকার হইতে থাকে। অথোভাগ অনেকটা পিপার আকার ধারণ করে এবং মধ্যভাগের অন্ধর্ব্তাকার গস্কুজ্ঞ ক্রমশ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হয়। উপরের গোলচাকার সংখ্যাও বাড়িয়া যায় এবং পর পর ছোট হইতে হইতে সর্বশেষ চাকাটি প্রায় বিন্দুতে পরিণত হয়। স্তুপের এই তিন অংশের নাম মেধি, অগু ও ছত্রাবলী। ক্রমে এই তিন অংশের নীচে একটি অথোভাগ সংযুক্ত হয়। এই অথোভোগ চতুজোণ, এবং ইহার প্রতি দিকের মধ্যভাগে খানিকটা অংশ সম্মুখে প্রসারিত থাকে। কোন কোন হলে এই প্রসারিত অংশের খানিকটাও আবার সম্মুখে প্রসারিত হয়। এইরূপ এক বা একাধিক প্রসারের ফলে অথোভাগ ক্রমশ ক্রমের আকার ধারণ করে। ক্রমশ নীচের এই ক্রসাকৃতি অথোভাগ ও মেধি এবং উপরের অসংখ্য ছত্রাবলীই প্রাধান্ত লাভ করে, এবং এহ্যের মধ্যকার অংশ অগু—এককালে যাহা স্থ্পের প্রধান অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত—আর দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। স্থৃপগুলিও প্রায় মন্দির চূড়া বা শিশরের আকার ধারণ করে।

হুয়েন সাং লিখিয়াছেন যে পুগুর্দ্ধন, সম্ভট ও কর্ণস্বর্ণের যে যে হানে গোতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন সেই সেই হানে মৌর্যাসম্রাট অশোক নিম্মিত স্তৃপগুলি তিনি দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে হুয়েন সাংয়ের সময়ও বাংলায় এমন বহু প্রাচীন স্তৃপ ছিল বাহা লোকে অশোকের তৈরি বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু বাস্তবিকই গোতমবৃদ্ধ যে ঐ সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং ইহার স্মরণার্থ অশোক ঐ সকল স্তৃপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, অহ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যান্ত কেবল হুয়েন সাংয়ের উক্তির উপর নির্ভির করিয়া ইহার কোনটিই বিশ্বাস করা যায় না। অশোকের ক্পা দূরে পাকুক, হুয়েন সাংয়ের সময়কার কোন স্থূপের ধ্বংসাবশেষও অভাবধি বাংলায় আবিদ্ধত হয় নাই।

বাংলায় যে সকল স্থূপ দেখা যায় তাহা সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি। পুণ্য অর্জ্জনের জন্ম দরিদ্র ভক্তগণ এইগুলি নির্মাণ করিত।

ঢাকা জিলার আসরফপুর গ্রামে রাজা দেবখড়েগর (৩০পু) ভাত্রশাসনের সহিত যে অঞ্চ বা অষ্টধাতুনির্ম্মিত একটি স্তুপ পাওয়া গিয়াছে ভাহাই সম্ভবত বংলার সর্বপ্রাচীন স্তুপের নিদর্শন (চিত্র নং ২৬)। ইহার চতুক্ষোণ অধোভাগ ও হর্মিকা এবং গোলাকার মেধির চতুর্দ্দিকে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। স্তুপটির মেধি ও অণ্ড একটি ঘণ্টার মত দেখায়। পাহাড়পুর ও চট্টগ্রামের অস্তর্গত ঝেওয়ারিতে আরও তুইটি ধাতুনিম্মিত স্তুপ পাওয়া গিয়াছে।

১০১৫ অবেদ লিখিত একখানি বৌদ্ধগ্রন্থের পুঁথিতে বরেন্দ্রের মৃগন্থাপনস্থাপর একটি চিত্র আছে। চীন দেশীয় পরিব্রাক্তকগণ সপ্তাম শতাকীতেও এই স্তুপটি দেখিয়াছিলেন। এই চিত্র হইতে সেকালের স্তুপের আকৃতি বেশ বোঝা যায়। এই স্তুপের অধোভাগ ছয়টি স্তরে বিভক্ত এবং প্রতিস্তরটি একটি প্রকৃতিত পদ্মের আকার। অণ্ড অংশ ঈষৎ দীর্ঘাকৃতি এবং ইহার চতুর্দিকে চারিটি কুলুঙ্গির অভ্যস্তরে চারিটি বুদ্ধর্শ্রি। চতুক্ষোণ হন্মিকার উপর বহু সংখ্যক ছত্র।

বৌদ্ধান্থের পুঁথিতে বাংলার আরও ছই তিনটি স্থার ছবি আছে। ইহার একটি 'তুলাক্ষেত্রে বর্দ্ধান স্তৃপ'। ইহার অধোভাগ নানা কারুকার্য্যে শোভিত ও চারিটি স্তরে বিভক্তা, এবং ইহার মেধি উদ্ধি ও অধোমুখ ছইদল বিকশিত পদ্মের আরুতি।

পাহাড়পুর ও বহুলাড়ায় (বাঁকুড়া) বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্টকস্থার অধোভোগ আবিদ্ধুত হইয়াছে (চিত্র নং ৩১)। এগুলি গোল, চতুন্ধোণ, অথবা ক্রেমের আকার। বিহারের প্রাচীন স্তৃপ ও পূর্ব্বোক্ত বাংলার স্থ্পের চিত্রের অধোভাগের সহিত ইহাদের অনেকের নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। স্তরাং এই সমৃদ্য অধোভাগের উপর বে সমৃদ্য স্তৃপ নিশ্মিত হইয়াছিল তাহা দেখিতে বিহারের স্তৃপ এবং মৃগন্থাপন অথবা বর্জমান-স্তৃপের শ্রায় ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

জোগী-গুফা নামক স্থানে পাথরের একটি ছোট স্তুপ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মেধি ও অণ্ড অংশের উচ্চতা তাহাদের ব্যাসের তিনগুণ। স্থতরাং মেধি অণ্ড ও ছত্রাবলী মিলিয়া ইহা একটি স্থদীর্ঘ চূড়ার স্থায় দেখায়, ইহাকে স্থূপ বলিয়া প্রথমে কিছুতেই মনে হয় না। ইহাকে বাংলার স্তন্পের শেষ বিবর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

#### থ। বিহার

সপ্তম শতাবদীর পূর্বেই যে বাংলায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসের জন্ম অনেক বিহার ছিল এবং ইহার কোন কোনটি বেশ বড় ও কারুকার্যাথচিত ছিল, চীন দেশীয় পরিপ্রাক্ষকগণের বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। স্তুপের ক্যায় এগুলিও ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে একটি বিশাল বিহাবের ধ্বংসাবশেষ আবিক্ষত হওয়ায় প্রাচীন বাংলার এই শ্রেণীর স্থাপত্যের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা সম্ভবপর হইয়াছে।

একখানি তামশাসন হইতে জ্ঞানা যায় যে পঞ্চম শতাকীতে এখানে একটি জৈন বিহার ছিল। সম্ভবত কালক্রমে ইহা নই হইয়া যায়। অন্তম শতাকীতে ধর্মপাল এখানে যে প্রকাশু বিহার নির্মাণ করেন, সোমপুর মহাবিহার নামে তাহা ভারতের মর্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও বৌদ্ধজ্ঞগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই প্রকাশু বিহারের চতুজোণ অঙ্গনটি প্রতিদিকে ০০ গঙ্গ দীর্ঘ ছিল (চিত্র নং ৩০)। অঙ্গনটি উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা ছিল এবং অঙ্গনের চারিদিকেই এই প্রাচীর গাত্রে ভিক্ষুগণের বাসের জন্ম কৃত্র কৃত্র কৃত্র কিট দীর্ঘ ছিল। এই সমুদয় কক্ষের সংখ্যা ১৭৭। প্রতি কৃত্রপ্রায় সাড়ে তের ফিট দীর্ঘ ছিল। কক্ষগুলির সম্মুখ দিয়া আট নয় ফুট চওড়া প্রশস্ত বারান্দা সমস্ত অঞ্চনটি ঘিরিয়া বিস্তৃত ছিল; এবং চারিদিকে চারিটি সিড়ি দিয়া বারান্দা হইতে অজ্বনে নামা যাইত। প্রাচীরের উত্তর দিকে এই বিহারের প্রধান প্রবেশ পথ অথবা

সিংহ দরজা ছিল। ইহার পশ্চাতেই একটি প্রকাণ্ড স্তম্বৃক্ত প্রশস্ত দালান ছিল। এই দালান হইতে আর একটি কৃত্রতের স্তম্বৃক্ত দালানের মধ্য দিয়া পূর্বেক্তি কক্ষ শ্রেণীর সন্মুখন্থ বারান্দার পৌছান বাইত। দক্ষিণ, পূর্বে ও পশ্চিম বারান্দায় ঠিক মধাক্ষলে, অঙ্গনে নামিবার সিঁড়ির পশ্চাতেও এইরূপ ক্ষেকটি অভিরিক্ত কক্ষ ছিল। সমুদয় কক্ষণ্ডলি হইতে জল নিঃসারণের কক্ষণ প্রঃপ্রণালীর বাবন্থা ছিল। বিস্তৃত অঙ্গনের ঠিক মধ্যক্তলে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল (চিত্র নং ৩১)। এই মন্দির ও চতুম্পার্শন্থ কক্ষণ্ডলির মধ্যবর্তী বিস্তৃত আলিনায় ছোট ছোট স্তৃপ, মন্দির, কৃপ, স্নানাগার, রন্ধনশালা ভোজনালয় প্রভৃতি ছিল। ভারতবর্ষে এ পর্যান্ত যত বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্ধুত হইয়াছে ভাষার মধ্যে এই সোমপুর বিহারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই বিহারটি যথন সম্পূর্ণ ছিল তথন ইহার বিশালন্থ ও সৌন্দর্য্য লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। একখানি সমসাময়িক লিপিতে ইহা "জগতাং নেত্রৈকবিশ্রাম-ভূ" (জগতে নয়নের একমাত্র বিরামন্থল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার 'মহাবিহার' নাম সার্থিক ছিল।

সম্প্রতি কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতী নামক অনুচ্চ পর্বতমালায় কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্ধৃত হইয়াছে। উহার খনন কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে একজন পুরাতত্ত্ববিৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাহাড়পুরের বিহার ও মন্দির আপেক্ষাও বৃহত্তর বিহার ও মন্দিরাদি এইখানে ছিল।

এই সমুদয় ধ্বংসাবশেষ হইভেই প্রাচীন বাংলার বিহার সম্বন্ধে কতক ধারণা করা যায়।

#### গ। মন্দির

বাংলার প্রাচীন কালের মন্দির প্রায় সকলই ধ্বংস হইয়াছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের পূঁথিতে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ছবি আছে। কভকগুলি প্রস্তুর মূর্ত্তিভেও মন্দির উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই সমুদয় প্রতিকৃতির সাহায্যে বাংলার প্রাচীন মন্দিরের গঠন প্রণালী আলোচনা করিলে ছাদের আকৃতি অনুসারে ইহা নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। এই শ্রেণীর মন্দিরের ছাদ উপর্যুপরি কতকগুলি সামস্তরাল

আকার। বিহারের প্রাচীন স্তৃপ ও পূর্ব্বোক্ত বাংলার ছ্পের চিত্তের অধোভাগের সহিত ইহাদের অনেকের নিকট সাদৃশ্য দেখা বায়। স্ত্রাং এই সমুদ্য অধোভাগের উপর বে সমুদ্য স্তৃপ নিশ্মিত হইয়াছিল তাহা দেখিতে বিহারের স্তৃপ এবং মৃগস্থাপন অধবা বর্দ্ধমান-স্থার শ্বায় ছিল এরূপ অনুমান করা বাইতে পারে।

জোগী-গুফা নামক স্থানে পাথরের একটি ছোট স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মেধি ও অণ্ড অংশের উচ্চতা তাহাদের ব্যাসের তিনগুণ। স্করাং মেধি অণ্ড ও ছত্রাবলী মিলিয়া ইহা একটি স্থদীর্ঘ চূড়ার স্থায় দেখায়, ইহাকে স্তূপ বলিয়া প্রথমে কিছুতেই মনে হয় না। ইহাকে বাংলার স্ভূপের শেষ বিবর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

#### थ। বিহার

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যে বাংলায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসের জন্ম অনেক বিহার ছিল এবং ইহার কোন কোনটি বেশ বড় ও কারুকার্যাখচিত ছিল, চীন দেশীয় পরিব্রাজ্ঞকগণের বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। স্তুপের স্থায় এগুলিও ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে একটি বিশাল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্ধৃত হওয়ায় প্রাচীন বাংলার এই প্রোণীর স্থাপত্যের সম্বন্ধে কভকটা ধারণা করা সম্ভব্পর হইয়াছে।

একখানি তাদ্রশাসন হইতে জানা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীতে এখানে একটি বৈচার ছিল। সম্ভবত কালক্রমে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। অন্তম শতাব্দীতে ধর্ম্মপাল এখানে যে প্রকাণ্ড বিহার নির্ম্মাণ করেন, সোমপুর মহাবিহার নামে তাহা ভারতের মর্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করে। এই প্রকাণ্ড বিহারের চতুকোণ অক্সনটি প্রতিদিকে ত০ গল্প দীর্ঘ ছিল (চিত্র নং ৩০)। অক্সনটি উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা ছিল এবং অক্সনের চারিদিকেই এই প্রাচীর গাত্রে ভিক্সগণের বাসের জন্ম কৃত্র কৃত্র কন্দ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমুদয় কক্ষের সংখ্যা ১৭৭। প্রতি কন্দ প্রায় সাড়ে তের ফিট দীর্ঘ ছিল। কন্দগুলির সম্মুখ দিয়া আট নয় ফুট চওড়া প্রশস্ত বারান্দা সমস্ত অক্সনটি ঘিরিয়া বিস্তৃত ছিল; এবং চারিদিকে চারিটি সিঁড়ি দিয়া বারান্দা হইতে অক্সনে নামা যাইত। প্রাচীরের উত্তর দিকে এই বিহারের প্রধান প্রবেশ পথ অথবা

দিংহ দরজা ছিল। ইহার পশ্চাতেই একটি প্রকাণ্ড স্কন্তব্যুক্ত প্রশাস্ত দালান ছিল। এই দালান হইতে আর একটি ক্ষুত্রতর স্তম্ভযুক্ত দালানের মধ্য দিয়া পূর্বেক্তি কক্ষ শ্রেণীর সন্মুখন্থ বারান্দার পৌছান বাইড। দক্ষিণ, পূর্বে ও পশ্চিম বারান্দায় ঠিক মধাক্তলে, অঙ্গনে নামিবার সিঁড়ির পশ্চাতেও এইরপ ক্ষেকটি অভিরিক্ত কক্ষ ছিল। সমুদয় কক্ষণ্ডলি হইতে জল নিঃসারণের জন্ম পয়ংপ্রণালীর বাবন্থা ছিল। বিস্তৃত অঙ্গনের ঠিক মধ্যক্তলে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল (চিত্র নং ৩১)। এই মন্দির ও চতুস্পার্থান্থ কক্ষণ্ডলির মধ্যবর্তী বিস্তৃত আজিনায় ছোট ছোট স্তৃপ, মন্দির, কুপ, স্নানাগার, রন্ধনশালা ভোজনালয় প্রভৃতি ছিল। ভারতবর্ষে এ পর্যান্ত যত বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই সোমপুর বিহারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই বিহারটি যখন সম্পূর্ণ ছিল তথন ইহার বিশালন্থ ও সৌন্দর্য্য লোকের মনে বিশ্বয় উৎপাদন করিত। একখানি সমসাময়িক লিপিতে ইহা "জগতাং নেত্রৈকবিশ্রাম-ভূ" (জগতে নয়নের একমাত্র বিরামন্থল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার 'মহাবিহার' নাম সার্থিক ছিল।

সম্প্রতি কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতী নামক অনুচ্চ পর্বতমালায় কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিক্ষত হইয়াছে। উহার খনন কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে একজন পুরাতত্ত্বিৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাহাড়পুরের বিহার ও মন্দির আপেক্ষাও বৃহত্তর বিহার ও মন্দিরাদি এইখানে ছিল।

এই সমুদয় ধ্বংসাবশেষ হইতেই প্রাচীন বাংলার বিহার সম্বন্ধে কতক ধারণা করা যায়।

#### গ। মন্দির

বাংলার প্রাচীন কালের মন্দির প্রায় সকলই ধ্বংস হইয়াছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থের পূঁথিতে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ছবি আছে। কভকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তিভেও মন্দির উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই সমুদয় প্রতিকৃতির সাহায্যে বাংলার প্রাচীন মন্দিরের গঠন প্রণালী আলোচনা করিলে ছাদের আকৃতি অনুসারে ইহা নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। এই শ্রেণীর মন্দিরের ছাদ উপর্যুপরি কতকগুলি সামস্তরাল

চতুকোণ স্তরের সমষ্টি। প্রতি ছই স্তরের মধ্যবর্তী ভাগ অন্তর্নিবিষ্ট থাকার এই স্তরগুলি বেশ পৃথক পৃথক দেখা যায়। স্তরগুলি যত উর্ক্ষে উঠিতে থাকে ততই ছোট হয়। গুপুর্গের ভাস্কর্য্যে এই শ্রেণীর মন্দির উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহার পরিণতি দেখা যায় উড়িয়ার মন্দিরের সন্মুখন্ত জগমোহনে। উড়িয়ায় এই প্রকার ছাদযুক্ত মন্দির ভক্ত অথবা নীড় দেউল নামে অভিহিত হইয়াছে।

২। বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের ছাদ উড়িক্সার মন্দিরের স্থায় শিশবের ঢাকা। চতুকোণ গর্ভগৃহের প্রাচীর গাত্র হইতে উচ্চ শিখরের চারিটি ধার উঠিয়া ঈষৎ বাঁকা হইতে হইতে অবশেষে প্রায় সংলগ্ন হইয়া যায়। এই সংযোগ-স্থল একটি গোলাকার প্রস্তর খণ্ডে (আমলক শিলা) আবদ্ধ করা হয় এবং শিখরের গাত্রে কারুকার্য্য খচিত অনেক লম্বালম্বি পংক্তি থাকে। এই শ্রেণীর মন্দিরের নাম রেখ-দেউল।

৩-৪। প্রথম শ্রেণীর ভক্র দেউলের সর্বেষাচ্চ স্তরের উপর একটি স্থূপ বা শিথর স্থাপিত করিয়া এই ছুই শ্রেণীর মন্দিরের স্প্তি হইয়াছে। কোন কোন স্থলে এই স্তৃপ বা শিথর কেবল সর্ব্বোচ্চ স্তরের উপরে নহে, প্রতি স্তরের কোণে এবং সম্মুখ ভাগেও দেখা যায়।

বৌদ্ধ পুঁথির চিত্র ও প্রস্তর মূর্ত্তি হইতে জ্ঞানা যায় যে প্রাচীন বাংলায় এই চারি শ্রেণীরই মন্দির ছিল। তবে শেষোক্ত হই শ্রেণীর কোন প্রাচীন মন্দির এপর্যান্ত আবিদ্ধত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে নির্মিত দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের মন্দির চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশে এইরূপ মন্দির আছে। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর যে ক্ষুত্র একটি মন্দির আছে, প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের তাহাই একমাত্র নিদর্শন। এতহাতীত বাংলায় যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে তাহা সকলই দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বরাকরে একটি, ও বাঁকুড়ার অন্তর্গত দেহারে তুইটি, মোট তিনটি প্রস্তরে গঠিত, অবশিষ্ট কয়েকটি ইষ্টক-নিন্মিত। এই মন্দিরগুলির শিশ্বর পুর্ব্বাক্ত বর্ণনামুযায়ী ও উড়িয়ার মন্দিরের অনুরূপ। হিন্দু যুগে এই শ্রেণীর মন্দির উত্তরভারতের সর্বত্র দেখা যাইত।

বরাকরের ৪নং মন্দিরটি (চিত্র নং ৩) ইহাদের মধ্যে সর্ববিপ্রাচীন ! ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চ গর্ভগৃহ, অমুচ্চ শিখরভাগ এবং আমলক শিলার "আকৃতি অনেকটা ভুবনেশ্বরের প্রাচীন পরশুরামেশ্বর মন্দিরের স্থায়, এবং ইহা সম্ভবত ঐ সময় অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দে নির্দ্মিত।

বড় বড় মন্দিরের অনুকরণে কুন্ত কুন্ত মন্দিরও নির্দ্মিত হইত। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নিমদীঘি এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ে এইরূপ প্রস্তর নির্দ্মিত তুইটি এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতে ব্রঞ্জ নির্দ্মিত একটি মন্দির (চিত্র নং ৪) পাওয়া গিয়াছে। এগুলির গঠন প্রণালী একই রকমের এবং সম্ভবত বরাকর মন্দিরের অনতিকাল পরেই এই সমৃদ্য নির্দ্মিত হয়। এই যুগের বৃহৎ শিখরযুক্ত মন্দির কিরূপ কারুকার্যাখচিত ছিল এই সমৃদ্য দেখিলে তাহা অনেকটা অনুমান করা বায়। গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকে চারিটি ত্রিভঙ্গিম খিলান যুক্ত কুলুঞ্জি, শিখরগাত্রে অলঙ্কাররূপে চৈত্যগবাক্ষের ব্যবহার, এবং শিখরের উপরিভাগে চারিকোণে সিংহমুন্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালের মন্দিরগুলিতে খোদিত কারুকার্য্য অনেক বেশী। শিথরের কোণগুলি পালিশ করায় ইহা অধিকতর গোলাকার দেখা বায় এবং শিখর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরের প্রতিমৃত্তি উৎকীর্ণ করা হয়। মন্দিরের প্রবেশ পথের সম্মুখস্থ পুরু দেওয়ালের মধ্যে একটু ছোট নাটমন্দিরের মত কক্ষ যোগ করাও এগুলির আর একটি বিশেষই। দেউলিয়ার (বর্জমান) মন্দির, বহুলারার (বাঁকুড়া) সিদ্ধেশর মন্দির (চিত্র নং ২৭ ক), (প্রন্দরবনের জ্ঞটার দেউল) এবং দেহারের (বাঁকুড়া) সরেশর ও সল্লেখরের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিনটি ইন্টক ও শেষোক্ত ছইটি প্রস্তরে নিশ্মিত। সিদ্ধেশর মন্দিরের কারুকার্য্য বাংলার মন্দিরশিল্লের সর্বেবাৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পাহাড়পুরের বিহারের অঞ্চনের ঠিক কেব্রুস্থলে একটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র নং ৩১)। ইহার উর্জভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় এই মন্দিরটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল ভাহা জ্ঞানিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার নীচের যেটুকু অবশিষ্ট আছে ভাহা ভারতবর্ষের অন্তান্ম মন্দির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

মন্দিরটি ত্রিতল। ইহার ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি চতুক্ষোণ বর্গাকৃতি অংশ সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার চারিধারের প্রাচীর অভিশয় স্থুল ও দৃঢ়, এবং প্রাচীরের অভ্যস্তরম্ব স্থান কাঁকা হইলেও সেধানে প্রবেশ করিবার কোন উপায় নাই। ত্রিতলে এই বর্গাকৃতি অংশের প্রতি প্রাচীরের সম্মুধ ভাগে একটা নাট মন্দির ও মগুপ এমনভাবে নিম্মিত হইয়াছে যাহাতে ইহার ত্ইপার্শে প্রাচীরের থানিক অংশ মুক্ত থাকে। ইহার ফলে এই চারেটা প্রসারিত অংশের মধ্যে বর্গাকৃতি অংশের চারিটা কোণ বাহির হইয়া আছে এবং সমস্তটা একটা ক্রানের আকার ধারণ করিয়াছে। এই ক্রানের সীমারেথার অনুষায়ী একটা প্রদক্ষিণ পথ ও তাহার আবেইনী মন্দিরের চারিদিকে !ঘিরিয় আছে। বিতলের পরিকল্পনা ত্রিতলেরই অনুরূপ—কিন্তু ইহার প্রতিদিকের সম্মুখভাগ থানিকটা প্রসারিত করিয়া আরও হইটা কোণের স্মৃষ্টি করা হইয়াছে। একতল বিতলের অনুরূপ, কেবল ইহার উত্তরদিকের একটু অংশ বাড়াইয়া সিজির যায়গা করা হইয়াছে। সমগ্র মন্দিরটা উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফিট এবং পূর্বি-পশ্চিমে ৩১৪ ফিট দীর্ঘ। যে অংশ অবশিষ্ট আছে তাহার উচ্চতা ৭০ ফিট।

এই বিশাল মন্দিরের উপরিভাগ কিরূপ ছিল তাহা জ্ঞানিবার উপায় নাই।
কেহ কেহ অনুমান করেন যে বর্গাকৃতি অংশের উপরে মূল মন্দির ছিল।
আবার কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ মন্দিরের গর্ভগৃহের আয় কোন কক্ষ এই
মন্দিরে ছিল না—কেবল বর্গাকৃতি অংশের সম্মুখ্য চারিটা নাট মন্দিরে চারিটা
দেবমূর্ত্তি ছিল। জৈন চতুমু্খ মন্দির ও ব্রহ্মদেশের কোন কোন মন্দিরে এইরূপ
ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্ভবত বর্গাকৃতি অংশের উপর এক উচ্চ শিখর ছিল, এবং যাহাতে এই বিশাল শিখরের ভার বহন করিতে পারে সেই জক্মই বর্গাকৃতি অংশ এমন স্থদ্টভাবে একেবারে নীচ হইতে গাঁথিয়া ভোলা হইয়াছিল। যখন এই বিশাল মন্দিরের উপযোগী উচ্চ শিখর বিভ্যমান ছিল তখন ইহা বহুদূর হইতে গিনিচ্ডার স্থায় দেখা যাইত, এবং ইহার সৌন্দর্য্য, বিশালতা, ও গাস্তার্য লোকের মনে কিরূপ বিশ্বয় উৎপাদন করিত, আজ আমরা কেবলমাত্র কল্পনায় তাহা অনুভব করিতে পারি।

মন্দিরটি ইট কাদার গাঁথনিতে তৈরী, অথচ সহস্রাধিক বংসর পরে আজিও এই ইটের দেওয়াল ৭০ ফিট উচু পর্যান্ত অবশিক্ট আছে ইহাই আশ্চর্যোর বিষয়। দেওয়ালের মাঝে মাঝে কারুকার্যাখোদিত ইটের কার্ণিশ এবং দেওয়ালের গায়ে আবদ্ধ তিনটি সারিতে সাজান পোড়া-মাটি ও প্রস্তর ভাস্কর্যোর ফলকগুলি এখনও ইহার অতাত শিল্লকলার নিদর্শনরূপে বর্তমান। মন্দিরটি অষ্টম শতান্দে নির্মিত কিন্তু ইহার গাত্রসংলগ্ন কোন কোন ভাস্কর্যা গুপুরুগের। সম্ভবত কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে এগুলি আজত হইয়া পরবর্তীকালের মন্দির গাত্রে সংলগ্ন করা হইয়াছে।

পাহাড়পুরের মন্দিরের পরিকল্পনা ভারতবর্ষে আর কোনও ছানে দেখা যায় না, কিন্তু যবদ্বীপ ও ব্ৰহ্মদেশের কোন কোন মন্দির অনেকটা এইরূপ এবং ইহারই অমুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরের শিথবও ব্রহ্মদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থভরাং বক্সদেশের অধুনা বিলুপ্ত মন্দির-শিল্প স্থুদুর প্রাচ্যের হিন্দু উপনিবেশগুলিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বাংলায় প্রাচীন মন্দির খুব বেশী নাই, কিন্তু এই সমৃদয় মন্দিরের অংশবিশেষ—স্তম্ভ, চৌকাঠ প্রভৃতি—নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর রাজবাড়ীতে কারুকার্য্যখচিত একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জ্ঞানা যায় যে স্তম্ভটি গৌডাধিপ প্রতিষ্ঠিত একটি শিব মন্দিরের অংশ। এই মন্দিরটি নবম শতাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকোরে ছইটি এবং পাবনা জিলার হাণ্ডিয়াল গ্রামে চারিটি বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভিত প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের গরুড় শুস্ত ও কৈবর্ত স্কন্তও (চিত্র নং ২৮ক ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। বিক্রমপুরের নানাস্থানে প্রস্তর ও কাষ্ঠের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। কাষ্ঠের স্তম্ভগুলি জীর্ণ হইলেও তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ বিচিত্র কারুকার্য্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার শিল্পকলা অভিশয় উচ্চ শ্রেণীর। এইরূপ কয়েকটি কাঠের স্তম্ভ, ব্রাকেট প্রভৃতি ঢাকা যাত্যরে রক্ষিত আছে, এবং এইগুলি প্রাচীন বাংলার দারু-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন (চিত্র নং ২৯)। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে বাংলায় কাষ্ঠনির্ম্মিত অনেক মন্দির ছিল। কালক্রেমে সেগুলি ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তাহার যে দুই একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রায় সহস্র বৎসর পরেও টিকিয়া আছে তাহা হইতেই এই মন্দিরগুলির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কভকটা ধারণা করা যাইতে পারে। স্তম্ভগুলি বাস্তবিকই বাংলার বিলুপ্ত মন্দির-শিল্পের স্মৃতিস্তম্ভ।

বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্ণত একটি বিশাল কারুকার্য্যখচিত পাথরের চৌকাঠ এখন দিনাজপুর রাজবাড়ীতে আছে। প্রাচীন গোড়ে ও রাজসাহী জিলায় কয়েকটি পাথরের চৌকাঠের অংশ পাওয়া গিয়াছে। এগুলির কারুকার্য্যও খুব উচ্চদরের। স্তম্ভের স্থায় এই সমুদয় চৌকাঠও প্রাচীন মন্দির-শিল্পের স্মৃতি বহন করিতেছে।

#### ২। ভাস্কা

ভারতবর্ষে চিরকাল দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন বাংলায় বহু মন্দির ছিল, স্ক্তরাং ভাস্কর্যোরও বহু উন্নতি ইইয়াছিল। মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিকাংশই লুপ্তা ইইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে মন্দির বিনষ্ট ইইলেও তন্মধাস্থ দেবমূর্ত্তি রন্দিত ইইয়াছে। বাংলায় যে বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে পূর্বেবই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদর মূর্ত্তি হইতে বাংলার প্রাচীন চারুশিল্পের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অধিকাংশই নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালের। ইহার পূর্বেব একমাত্র পাহাড়পুর মন্দির গাত্রেই অনেক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন একত্র পাওয়া যায়। যে সমস্ত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ইহারও পূর্ববর্ত্তীকালের বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় তাহার সংখ্যা খ্রই অল্প।

## ক। প্রাচীন যুগ

চন্দ্রবর্মার (২০ পৃ:) রাজধানী পুদ্ধরণা ( বাঁকুড়া জিলার পোকর্ণা ) ও স্থপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী ভাত্রলিপ্তিতে প্রাপ্ত কয়েকথানি উৎকীর্ণ পোড়া-মাটি বাংলার সর্বব-প্রাচীন ভাস্কর্যোর নিদর্শন। ইহার একথানিতে একটি যক্ষিনীর মূর্ত্তি আছে। ইহার গঠন প্রণালী ও বসন ভূষণ শুক্ষযুগের মূর্ত্তির অনুরূপ (খৃ: পূ: প্রথম ও ঘিতীয় শভাব্দী)। মহাস্থানে একটি পোড়া-মাটির মূর্ত্তি কেছ কেহ মোর্ঘ্য যুগের বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা এতই অম্পান্ট যে এসম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা কঠিন। মহাস্থানের আর একটি পোড়া-মাটির মূর্ত্তি সম্ভবত শুক্ষযুগের।

রাজসাহী জিলার অন্তর্গত ক্মারপুর ও নিয়ামৎপুরে প্রাপ্ত ছইটি স্থ্যমূর্ত্তি
এবং মালদহ জিলার হাঁকরাইল গ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তির পোষাক-পরিচ্ছদ ও গঠনপ্রণালী কুষাণ-যুগের মূর্ত্তির অনুরূপ। বাণগড়ে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়া-মাটির
মূর্ত্তিতে কুষাণ অথবা ভাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের শিল্প-লক্ষণ দেখিতে
পাওয়া যায়।

বিহারৈলের বৃদ্ধ-মৃত্তি সারনাথের গুপুর্যুগের মৃত্তির অবিকল অমুকরণ বলিলেও চলে। কাশীপুর (স্থুন্দরবন)ও দেওরার (বগুড়া) সূর্য্যমৃত্তি ছইটিতেও গুপুর্যুগের শেষকালের (ষষ্ঠ শতাব্দী) শিল্প-শক্ষণ বিছ্নমান। ইহাদের মধ্যে কাশী-পুরের মৃত্তিটি (চিত্র নং ১৫ক) অধিকতর সোষ্ঠব-সম্পন্ন। গুপুর্যুগে পূর্ববভারতীয় মৃত্তিগুলিতে বেরূপ সংযম ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কমনীয়তা ও ভাবপ্রবণতার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়, এই মূর্ত্তিটিতে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী বলাইখাপ ভিটায় সোণার পাতে ঢাকা অন্তথাত্-নির্দ্ধিত একটি মঞ্জীন্ত্রি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার গঠনপ্রণালী গুপ্তযুগের আদর্শের অমুযায়ী। এই মূর্ত্তির কমনীয় অথচ শাস্ত-সমাহিত ভাবে পরিপূর্ণ মূখ্তী, অক্সপ্রত্যক্তের লাবণ্য ও স্থ্যা, করাকুলি ও অধর-যুগলের ব্যঞ্জনা ও সমগ্র দেহের ভাবপ্রবণতা দেখিলে, প্রাচীন বাংলায় চারুশিল্পের কতদ্র উৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহার ধারণা করা যায়।

এই সমৃদয় মূর্ত্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃফাব্দের আরম্ভ বা তাহার পূর্বে হইতেই বাংলায় ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা ছিল এবং বাংলার শিল্পী গুপুষ্প পর্যান্ত ভারতের সাধারণ শিল্পধারার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াই চলিত। ষষ্ঠ শতাব্দার পূর্বে বাংলার ভাস্কর্যো কোন বিশিষ্ট প্রণালী বা পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় দেবখড়েগর রাণী প্রভাবতীর লিপিযুক্ত সর্বাণী ও তাহার সহিত প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র সূর্য্যমূর্ত্তিতে। এই তৃইটি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত। গুপু-শিল্পের প্রভাব পাকিলেও, ইহাতে পরবর্তী পালযুগের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। চবিবশ পরগণার অন্তর্গত মণিরহাটে প্রাপ্ত একটি শিবমূর্ত্তিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই তিনটি মূর্ত্তিই ধাতু-নির্ম্মিত।

#### খ। পাহাড়পুর

পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে যে খোদিত প্রস্তর ও পোড়া-মাটির ফলক আছে তাহা হইতেই সর্ববিপ্রথমে বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু ও শিল্পকৌশলের দিক দিয়া বিচার করিলে, পাহাড়পুরের ভাস্কর্যা হই বা তিন শ্রেণীতে ভাগ ক্রা যায়। প্রথমটি লোক-শিল্প এবং বিতীয়টি অভিজাত-শিল্প। তৃতীয়টি এ হুয়ের মাঝামাঝি।

প্রস্তরের কয়েকটি ও পোড়া-মাটির সমুদয় ফলকগুলি প্রথম শ্রেণী অথবা লোক-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। রামায়ণ মহাভারতের অনেক কাহিনী ইহাতে খোদিত হইয়াছে। কুফ্তের জন্ম-কথা এবং যে সমুদয় লীলা বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় এবং বাংলার প্রতিঘরে পরিচিত, তাহার বহু দৃশ্য ইহাতে আছে (চিত্র নং ৭-৮)। পঞ্চেন্ত ও বৃহৎক্থার জনপ্রিয় গল্প ইহার হাস্তরসের আধার যোগাইয়াছে।

সাধারণ মাসুষের সুথ-ছঃথ ও জীবনযাত্রার দৈনন্দিন কাহিনী ইহাতে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে ( চিত্র নং ৬ ), শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া জননী কৃপ হইতে জল তুলিতেছে অথবা জুলের কলসীসহ গৃহে ফিরিতেছে, কুষক লাজল কাঁথে করিয়া মাঠে যাইতেছে, বাজিকর কঠিন কঠিন বাজি দেখাইতেছে, শীর্ণকায় সাধু-সন্ন্যাসী কাঁধের উপর কার্চথণ্ডের সাহায্যে ভৈত্সপত্র বহন করিয়া লম্ব। দাড়ি ঝুলাইয়া স্মুক্তদেহে চলিয়াছে, পরচুলপরা দরোয়ান লাঠি ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে (চিত্র নং ৫), প্রেমালাপে মত্ত যুবক-যুবতী, পুরুষ ও স্ত্রী বাছকরগণ এবং তাহাদের বাছযন্ত্র, পূজানিরত ব্রাহ্মণ, অন্ত্র-শল্পে সভ্জিত পুরুষ ও নারী, ধমুর্ব্বাণহস্তে রথারোহী যোদ্ধা, পর্ণমাত্র-পরিহিত শবর স্ত্রী-পুরুষের প্রেমালাপ, ধ্যুহন্তে শবর, মৃত জ্বন্ধ হন্তে লইয়া বীরদর্পে পদক্ষেপ-কারিণী শবর রমণী,—এইরূপ অসংখ্য দৃষ্ঠা শিল্পী খোদাই করিয়াছে। স্থপরিচিত পশু-পক্ষী পত্র-পুষ্প গাছ-পালাও শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। দৃশ্যমান জগতের বাহিরেও শিল্পীর কল্পনা বিস্তার লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, বোধিসত্ব পদ্মপাণি, মঞ্জুন্তী, তারা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। দৈত্যু দানব, নাগ্ কিম্লর, গন্ধর্বে ও বহু কাল্লনিক জীবজন্ত শিল্লীর হন্তে মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে।

যে সকল ভাস্কর এই সমৃদয় দৃশ্য খোদিত করিয়াছিল, তাহাদের শিকা ও
সমাজ থুব উচ্চ শ্রেণীর নহে। উৎকীর্ণ পুরুষ ও নারীম্র্ত্তির গঠন অতি সাধারণ,
এমন কি কুৎসিত বলাও চলে। তাহাদের অকপ্রতাক্ত সোষ্ঠবহীন এবং অনেক
সময় অস্বাভাবিক, পরিধেয় বসন-ভ্ষণ অভিশয় সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ; তাহাদের
গতি বা ভক্তীর মধ্যে কোন লাবণা বা স্থমা। নাই এবং অন্তর্নিহিত কোন ভাব
বা চিন্তা তাহাদের মুখ্প্রীতে ফুটিয়া ওঠে নাই। যে সূক্ষ্ম সৌন্দয়্যামুভ্তি
উচ্চ শিল্লের প্রাণ, এই সমৃদয় মুর্ত্তিতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু উচ্চাক্ষের
সৌন্দয়্যবাধার বা প্রকাশের কমতা না থাকিলেও সংসার ও সমাজের সহিত এই
সমৃদয় ভাস্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, নিকট সম্বন্ধ ও নিবিড় সহামুভ্তি ছিল, এবং
তাহাদের শিকা-দীকা। অপরিণত হইলেও পুরুষায়ুক্রমে লব্ধ কৌশল ও
স্বাভাবিক নিপুণ্তার সাহায়্যে তাহারা সরল অক্তর্ত্রমভাবে ইহার পরিচয় দিতে
সমর্থ হইয়াছে। সংখ্যায় অগণিত বে সমুদয় সাধারণ শ্রেণীর নরনারী উচ্চতর
শিল্ল বা সৌন্দয়্যবোধের দাবি করিত না, তাহাদের জন্মই এই সমৃদয় শিল্ল-রচনা।
ভাহারা যে এই দৈনন্দিন জাবনমাত্রার পরিচিত দৃশ্যাবলী এবং কাল্লনিক ও

বাস্তব জগভের চিত্র বিশেষভাবে উপভোগ করিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে পাহাড়পুরের এই দৃশ্যাবলী বাংলার প্রাচীন লোক-শিল্পের চমৎকার দৃষ্টাস্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু বাংলায় যে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীও ছিল পাহাড়পুরের বিতীয় শ্রেণীর পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ মৃর্ত্তিগুলিই তাহার প্রমাণ। এগুলির সংখ্যা খুব বেশী নহে, এবং ইহারা প্রধানত কৃষ্ণ, বলরাম, শিব, যমুনা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি (চিত্র নং ৯)। ইহার মধ্যে একটি পুরুষ ও নারীর প্রণয়-চিত্র (নং ৮) অনেকেই রাধাক্ষয়ের যুগলমূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূর্ত্তির মন্তকের পশ্চাতে দিব্যক্ষ্যোতির চিচ্ছ আছে, অতএব ইহা সাধারণ মন্তুয়-মূর্ত্তি নহে। কৃষ্ণের জীবনের অনেক দৃশ্য এই মন্দির গাত্রে আছে। স্কৃতরাং খুব সম্ভবত ইহা কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীর মূর্ত্তি। কিন্তু এই প্রেয়সী যে রাধা এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কাহিনী মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না এবং ইহা যে এই সময়ে প্রচলিত ছিল, ভাহারও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। স্কৃত্তরাং অনেকে মনে করেন যে, ইহা কৃষ্ণের পার্থে রুক্তিণী অথবা সত্যভামার মূর্ত্তি।

এই মৃত্তির সহিত পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত অনুরূপ কয়েকটি প্রণিয়েগুলের মৃত্তি তুলনা করিলেই শিল্প-হিসাবে এ হুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারা যাইবে। মুখন্সী, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, নারীমৃত্তির ঈষৎ বক্ত লীলায়িত দৃষ্টিভঙ্গী ও সলাজ-হাস্ত-ক্ষুরিতাধর, হস্তপদাদির গঠন-সৌষ্ঠব, পরিধেয় বসনের রচনা-প্রণালী, এবং সর্বোপরি নর-নারীর প্রেমের যে একটি মাধুর্য্য ও মহিমা এই মৃত্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এই সমৃদয় বিষয় বিবেচনা করিলে, ইহার শিল্পা দীক্ষা ও সৌন্দর্যায়ভূতি যে পূর্বেরক্ত শিল্পিগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বলরাম ও যমুনার মৃত্তির সহিত যম, অগ্রি প্রভৃতির এবং দক্ষিণ প্রাচীর-স্থিত শিবমৃত্তির সহিত অক্যান্স শিবমৃত্তির তুলনা করিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পাহাড়পুরের প্রথম ও বিতীয় শ্রেণীর ভাস্কর্যোর মধ্যে ব্যবধান গুরুতর ও প্রকৃতিগত। বিতীয় প্রেণীর মৃত্তিতে গুপুর্বের গঠন সৌষ্ঠব, অঙ্গের লাবণ্য ও স্থ্যমা, গতিভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও সাবলীল ভাব, অন্তর্নিহিত ভাবের বিকাশে উন্তাসিত মুখন্সী প্রভৃতির স্পন্ট নিদর্শন দেখা যায়। বাংলার যে সমৃদয় শিল্পী এগুলি গড়িয়াছিল গুপুর্যুগের শিল্পই তাহাদের আদর্শ ছিল, এবং স্বাভাবিক প্রতিভা ও কঠোর সাধনা বারা তাহারা তদসুযায়ী

শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের শিক্ষা ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন কাল হইতে যে শিল্পধারা সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শিশুকাল হইতেই অভ্যস্ত হইয়া তাহাকে রূপ দিয়াছিল।

পাহাড়পুরে কতকগুলি থোদিত প্রস্তর আছে যাহাতে প্রথম শ্রেণীর অপটুতা ও দিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যবাধ উভয়ই আংশিকভাবে বর্ত্তমান। কৃষ্ণের কয়েকটি বাল্যলীলা ও কতকগুলি দেবদেবী ও দিকপালের মূর্ত্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কৃষ্ণের কেশীবধ (চিত্র নং ৭) ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত। বালকৃষ্ণের মূর্ত্তি এবং ইহার সাবলীল গতিভঙ্গী দিতীয় শ্রেণীর শিল্পীর অনুযায়ী, কিন্তু ইহার মূখ-চোখের গঠনে পারিপাট্যের যথেই অভাব। ইল্রের মূর্ত্তির মধ্যেও যথেই সোষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু ইহার চোখ ও মুখের গঠন অত্যন্ত অন্যভাবিক। এই সমুদ্য কারণে এই খোদিত প্রস্তর্রগুলি একটি পৃথক বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। সম্ভবত বাংলার প্রাচীন শিল্প ও গুপুর্গের নৃত্ন আদর্শ এই ত্যের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল।

প্রথম শ্রেণীর খোদিত পোড়া-মাটি ও পাধরগুলি যে পাহাড়পুর মন্দিরের সমসাময়িক, সে বিষয়ে সকলেই একমত; কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, বিভীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর খোদিত পাথরগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। সম্ভবত এগুলি কোন মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন ছিল, পরে পাহাড়পুর মন্দিরে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প যে বিভিন্ন যুগের নিদর্শন তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। কারণ একই সময়ে বাংলায় বিভিন্ন আদর্শের শিল্প প্রচলিত ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। বাংলায় গুপ্তরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর হইতেই গুপ্তশিল্পের প্রভাবও যে এদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এরপ অনুমান করা যায়। তাহার ফলে একদল সম্পূর্ণভাবে এই নূত্রন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল, আর একদল নূত্রন আদর্শ কতকাংশে গ্রহণ করিলেও প্রাচীন পন্থা একেবারে ত্যাগ করে নাই। এই তৃইদল এবং অবিকৃত প্রাচীনপন্থিগণ একই সময়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে এরপ কল্পনা একেবারে অ্যৌক্তিক নহে।

### গঃ পোড়া-মাটির শিল

প্রাচীন বাংলায় পোড়া-মাটির শিল্প খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পাহাড়পুর বাতীত আরও অনেক স্থানে, বিশেষত কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী ও লালমাই পর্বতে (পৃ: ২০৫), অনেকগুলি পোড়া-মাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কিন্নর (চিত্র নং ১০ ক), বিভাধর (১৩ খ), বিবিধ ভঙ্গীর নারীমূর্ত্তি (১০ খ-গ, ১৩ গ-ঘ), অসি ও বর্ষ্মহস্তে সৈনিক (১২ ক), ব্যাঘ্র শিকারী (১২ খ), ব্যায়ামকারী (১১ ক), পদ্ম (১১ খ), নানারূপ প্রকৃত ও কাল্লনিক জন্তু ও দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার অধিকাংশই পাহাড়পুরের প্রথম শ্রেণীর স্থায় লোক-শিল্লের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কয়েকটির রচনা-ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের শিল্প-জ্ঞানের পরিচায়ক (১০ খ-গ, ১৩ গ)। ইহা ছাড়া অনেক খোদিত ইটও পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন পুণ্ডুবর্দ্ধন (৭ পৃঃ) নগরীর ধ্বংসের মধ্যেও বহু পোড়া-মাটির ফলক ও মূর্ত্তি এবং কারুকার্য্য খোদিত ইট পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে গোবিন্দ-ভিটায় প্রাপ্ত একটি গোলাকৃতি ফলক অথবা চক্রেকে খোদিত মিথুন-মূর্ত্তি (১৫ খ) উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন।

বাংলায় প্রস্তর খুব স্থলভ না হওয়ায় মৃং-শিল্প খুব বেশী জনপ্রিয় ছিল এবং লোকশিল্প হিসাবে পাল্যুগে, এবং সম্ভবত তাহার বহু পূর্বেও, বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। মধ্য যুগেও বাংলার এই জাতীয় শিল্প-প্রতিভার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

## ঘ। পালযুগের শিল্প

নবম, দশম, একাদশ ও বাদশ—এই চারি শতাব্দের শিল্পকে পালযুগের শিল্প নায়ে অভিহিত করা যাইতে পারে। কারণ যদিও বাদশ শতাব্দে সেন রাজ্পগণ বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বর্দ্ম, চন্দ্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশও এই যুগে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, তথাপি এই চারি শতাব্দের শিল্প মোটামুটি একই লক্ষণাক্রান্ত, এবং পাল রাজ্যেই ইহার অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটিয়াছিল।

এই যুগের প্রস্তর ও ধাতৃ শিল্পের যে সমুদয় নিদর্শন এ যাবং পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিষয়বস্ত কেবলমাত্র দেবদেবীর মৃত্তি। বাস্তব সংসার ও সমাজের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই। বিভিন্ন ধর্মগ্রান্তে দেবদেবীর যে ধ্যান আছে সর্ববেতাভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া শিল্পীকে এই সমুদয় নির্দ্ধাণ করিতে হইত। সূত্রাং শান্ত্রের অমুশাসন নিগড়পাশের স্থায় শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিত। শিল্পী বা শিল্পের কোন অব্যাহত গতি ছিল না। প্রকৃত শিল্প বিকাশের পক্ষে ইহা একটি প্রধান অন্তরায়। তথাপি শিল্পী যে তাহার স্পন্ট মূর্ত্তির মধ্য দিয়া তাহার কলানৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব।

উপকরণ বিষয়েও শিল্পীর থুব স্বাধীনতা ছিল না। অষ্টধাতৃ ও কালো কষ্টিপাথর,—সাধারণত ইহাই ছিল মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান। রোপ্য এবং স্বর্ণও মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এরূপ মূর্ত্তির সংখ্যা থুবই কম। কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তিও মাত্র কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে।

পালযুগের চারিশত বংসরে শিল্লের অনেক বিবর্ত্তন ইইয়াছিল। কিন্তু এই বিবর্ত্তনের ইতিহাস সঠিকরূপে জানিবার উপায় নাই। অধিকাংশ মৃর্ত্তিরই নির্ম্মাণকাল মোটামৃটি ভাবেও জানা যায় না। এ পর্যাস্ত আবিষ্কৃত বহু শত মৃর্ত্তির মধ্যে মাত্র পাঁচখানিতে সময়বিজ্ঞাপক লিপি উৎকীর্ণ আছে। ইহার মধ্যে একখানি দশম, তুইখানি একাদশ ও তুইখানি ঘাদশ শতাব্দের। কোন এক শতাব্দীর মাত্র একখানি বা তুইখানি মৃর্ত্তির সাহায়ে সেই শতাব্দীর বিশিষ্ট শিল্ল-লক্ষণ দ্বির করা তুংসাধ্য। স্তৃতরাং কেবল মাত্র শিল্লের ক্রমগতির সাধারণ রীতির দিক দিয়া বিচার করা ছাড়া বাংলার এই যুগের শিল্লবিবর্ত্তনের ইতিহাস জানিবার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু এই সাধারণ রীতিগুলি যথাযথভাবে দ্বির করা সহজ নহে, এবং অনেক সময়ে শিল্লীর ব্যক্তিক ও অন্য অনেক বিশিষ্ট কারণে সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম বা বিপর্যায় ঘটে। স্বৃত্তরাং কেবল মাত্র এই রীতি অবলম্বনে রচিত বিবর্ত্তনের ইতিহাস সর্ব্বথা নির্ভ্রযোগ্য নহে। বাংলার শিল্ল সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস রচনার চেন্টা খুব বেশী হয় নাই। যে তুই একজ্পন করিয়াছেন তাঁহাদের মতামত খুব স্পষ্ট নহে এবং সর্ব্বসাধারণে গৃহীত হয় নাই।

রচনা বিভাস, গঠন প্রণালী, ও সৌন্দর্য্য বিকাশের দিক দিয়া বিচার করিলে এই সমুদর মূর্ত্তির মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ করা যায়। কিন্তু এই সমুদর প্রভেদ কতটা স্থান বা কালের প্রভাবে এবং কতটা শিল্পীর ব্যক্তিগত ক্ষচি বা অত্য কোন কারণে ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই সমুদর কারণে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হইলেও বাংলার এ যুগের ইভিহাস আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই শিল্প বিবর্তনের চুই একটি মূলসূত্র व्यवनयन कतियाहिन। विवर्त्तात्व पिक पिया मूना थ्व (वनी ना हरेलाउ বিশ্লেষণের দিক হইতে এইগুলি শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই।

সাধারণত মৃর্ত্তিগুলি একটি বড় প্রস্তর্বতের মধান্থল হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়। মূল মূর্ত্তিটি কেন্দ্রস্থলে এবং পারিপার্ষিক মূর্ত্তিগুলি ও বিভূষণাদি এবং চাল্চিত্র ইহার তুই পার্ষে ও উপরে থাকে। প্রথমে মূর্ত্তিগুলির গভীরতার এক অর্দ্ধ মাত্র পাষাণের উপর উৎকীর্ণ হইত, কিন্তু ক্রেমেই এই গভীরতার মাত্রা বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে মূল মৃতিটি প্রায় সম্পূর্ণ আকার লাভ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ইহার চতুম্পার্যন্থ পাণর কতকটা একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। আবার প্রথম প্রথম মূল মূর্ত্তিটিই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য থাকে ও দর্শকের প্রায় সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট করে। ক্রমশ পারিপার্শ্বিক মূৰ্ত্তিগুলি ও নানাৰিধ কাৰুকাৰ্য্যে বিভূষিত চালচিত্ৰ অধিকতৰ প্ৰাধান্য লাভ করে এবং স্থদক শিল্পীর হস্তে মূল মূর্ত্তির শোভাবর্দ্ধন করে। কিন্তু সর্ব্বশেষে কোন কোন স্থলে এইসব পারিপার্শিক মূর্ত্তি ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য এত বৃদ্ধি পায় যে মূল মূর্ত্তিটিই অপ্রধান হইয়া পড়ে। অনেকেই মনে করেন যে এই তুইটি পরিবর্ত্তনই খুব সম্ভব প্রধানত কাল-প্রবাহের ফলে ঘটিয়াছে; অর্থাৎ উৎকীর্ণ মূর্ত্তির অতিরিক্ত গভীরতা এবং পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি ও চালচিত্রে অলঙ্কারের অতিরিক্ত ও অযথা বাহুল্য শিল্পীর অপেশাকৃত অপ্রাচীনতার প্রমাণ। কিন্তু ইহা যে একটি সাধারণ সূত্র হিসাবে গ্রাহণ করা যায় না, রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নামান্ধিত লিপিযুক্ত বিষ্ণু ও সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত রাজা তৃতীয় গোপালের চতুর্দ্দশ বৎসরে উৎকীর্ণ সদাশিব-মৃত্তির তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

একজন প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক বাংলার এই যুগের শিল্প-বিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দের শিল্পের লকণ বা বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নবম শতাব্দে দেহের কমনীয়তা, স্থাতাল গঠন ও শান্ত-সমাহিত মুখঞী; দশমে শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ; একাদশে ক্ষীণ তত্ত্ব, মুকোমল ভাবপ্রবণতা, মুখমগুলের অপার্থিব দিব্যভাব ও দেহের উর্জভাগের লাবণ্য ও সুষমা; এবং ঘাদশে ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখশ্ৰী, অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গের কৃত্তিম আড়ফতা ও বসন-ভূষণের প্রাচুর্য্য ;—ইহাই এই চারিযুগের বাংলার শিলের

প্রধান লক্ষণ। নিছক শিল্লের হিসাবে বাংলার মূর্ত্তিগুলিকে মোটামূটি এইরপ্রণভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভবপর, কিন্তু এই চারিটি শ্রেণী বে পর পর চারিটি শতাব্দের প্রতীক, এই মত গ্রহণ করা কঠিন। পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও তৃতীয় গোপালের সময়কার মূর্ত্তির তৃলনা করিলেই তাহা বৃঝা যাইবে। প্রথম মহীপাল ও গোবিন্দচন্দ্র সমসাময়িক। কিন্তু এই হুই রাজার নামান্ধিত লিপিযুক্ত হুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপরি-উক্ত শ্রেণী-বিভাগে এক পর্যায়ে পড়ে না।

কালার্যায়ী বিশ্লেষণ সম্ভবপর না হইলেও, পালযুগের শিল্ল সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যায়। শিল্লিগণ পাথরের বা ধাতুর উপর খোদাই করিতে যে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লতা, পাতা, জীব, জন্ত ও নানারপ নকসার কাজ অনেক মূর্ত্তিতে এমন নিপুণ ও স্ক্রান্তাবে সম্পাদিত হইয়াছে যে, বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও সাধনা এবং পুরুষান্ত্রামিক অভ্যাস ব্যতীত ইহা কদাচ সম্ভবপর হইত না। এই যুগের মূর্ত্তিগুলি যত্নপূর্বক পরীক্ষা করিলে বাংলার লুপ্ত চারুশিল্প সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং বাংলাদেশে যে অস্তত পাঁচ ছয় শত বংসর একটি জীবন্ত ও উচ্চাল্পের শিল্পধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

মমুখ্যম্র্থিগঠনই ভাকর্য্য-শিল্লের উৎকর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ও প্রমাণ। বাংলার শিল্লী এ বিষয়ে কভটা সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহার বিচার করিতে হইলে বাংলার দেবদেবী-মূর্ত্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট দেবদেবীর মূর্ত্তি মাত্রেই স্থন্দর। রাধাকৃষ্ণের নাম-সম্বলিত কবিতা ও সংগীত মাত্রেই যেমন একপ্রেণীর লোককে মুগ্ধ করে, দেবদেবীর যে কোন চিত্র বা মূর্ত্তিই ভেমনি অনেকের নিকট অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া প্রভীয়মান হয়; এমন কি কালীঘাটের পটের ছবিও কেহ কেহ উচ্ছেসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভক্তের দৃষ্টি, শিল্লের অমুভূতি নহে। শিল্লের প্রকৃত বিচার করিতে হইলে, তাহা কেবল ভার ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির দিক দিয়াই করিতে হইবে। দেব-দেবীর মূর্ত্তিই যে আমাদের অভীত ভাক্ষর্য্য-শিল্লের একমাত্র নিদর্শন, ইহা এই শিল্লের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার একটি অন্তরায়। কিন্তু এই অন্তরায় অগ্রাহ্ম বা অন্থীকার না করিয়া ইহার সাহায্যেই যতদূর সন্তব শিল্লের পরিচয় দিতে হইবে। শ্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের অক্যান্য প্রদেশেও দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই শিল্লের বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগ্যের যুরোপীয় শিল্পিগও দেবদেবীর

মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই অনবঞ্চ সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের 'ভেনাস ডি মিলো' এবং মধ্যযুগের র্যাফেল ও টিসিয়ান অন্ধিত ম্যাডোনা ও ভেনাসের মূর্ত্তি দেবীরূপে কল্পিভ হইলেও, ভাব ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির জক্মই ইহা শিল্প জগতে সর্ব্যোচন্দ্রান অধিকার করিয়াছে।

সারনাথে গুপুর্গের বে সমুদয় মুর্ত্তি আছে, পালযুগের শিল্পে তাহার প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে অনেক গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রথমত, গুপ্তযুগের সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর পরিবর্ত্তে বাংলার মূর্ত্তিগুলির কডকটা আড়ফীভাব ও জড়তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিতীয়ত, গুপুযুগের মূর্ত্তিতে একটি আত্ম-নিহিত অতীন্দ্রিয় ভাবের অভিব্যক্তিই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য, দেহের সুষমা ও লাবণ্য অপ্রধান ও এই ভাবেরই ছোতক মাত্র। বাংলার মূর্ত্তিগুলিতে এই আধ্যাত্মিক ভাব অপেকা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ ও ভোগের ছবিই যেন বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একের আদর্শ শাস্ত সমাহিত অন্তর্ষ্টি, অন্থের আদর্শ কান্ত ও কমনীয় বাহ্ রূপ। ৰাংলার মূর্ত্তিতে যে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার প্রকাশ-ভঙ্গীতে সাধারণত অন্তরের সংযম অপেক্ষা ভাবপ্রবণতার উচ্ছাস্ট বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে পালযুগের শ্রেষ্ঠ মৃত্তিগুলিতে এই তুই আদর্শের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুর্ত্তিগুলি "কোমল অথচ সংযক্ত, ভাবপ্রবণ অথচ ধ্যানন্থ, লীলায়িত অথচ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ।" বাংলার শিল্প গুপুযুগের শিল্পের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও, সমসাময়িক পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের শিল্প অপেকা শ্রেষ্ঠ। কারণ এই সমুদয় শিল্পে সাধারণত গুপ্তাযুগের আধ্যাত্মিক ভাব এবং পালযুগের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য উভয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে মধ্যযুগের এই মূর্ত্তিগুলি প্রাণহীন ও অস্থন্দর, এবং ধর্মমত ও ধর্মামুষ্ঠানের পাষাণময় রূপ ব্যতীত শিল্পহিসাবে ইহার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। অবশ্য কদাচিৎ এই সমৃদয় অঞ্চলেও স্থন্দর মূর্ত্তি দেখা যায়,—দৃষ্টান্তস্বরূপ এলিফান্টা দীপের মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণত এই সমুদয় দেশে মধ্যযুগের মূর্ত্তিগুলি শ্রীহীন। কেবল বিহারে ও উড়িক্সায় বাংলার স্থায় সৌন্দর্য্যের আদর্শ শিল্পে বর্ত্তমান দেখা যায়। বাংলার পাল যুগের শিল্পের প্রভাব এই তুই প্রদেশে এমন কি যবধীপ ও পূর্ব্ব ভারতীয় অক্যান্ত দীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইয়াছিল।

এপর্য্যস্ত যে সমুদয় আলোচনা করা হইয়াছে তাহা এই যুগের শিল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোক্ষ্য। কোন কোন মুর্ত্তিতে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে ভাষা বলাই বাহুলা, কারণ কোন দেশের অথবা কোন যুগের শিল্পই কয়েকটি সাধারণ নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা বায় না। পালযুগের শিল্প সম্বন্ধ সঠিক ধারণা করিতে হইলে এই যুগের মূর্ত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। বর্তুমান প্রস্থে মূর্ত্তিগুলির বিস্তৃত বিবরণ বা আলোচনা সম্ভবপর নহে বলিয়াই আমরা সংক্ষেপে এই যুগের শিল্পের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করিয়াছি। এই সকল মন্তব্য বিশদ ও পরিকৃট করিবার জন্য কয়েকটী মূর্তির উল্লেখ করিতেছি।

শিল্লের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিষ্ণু ও তাঁহার পারিপার্শিক দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিই প্রাধান্ত লাভ করে। শিয়ালদির বিষ্ণুমূর্ত্তির মুখে শিল্পী বেশ একটু নুভনত্ব ও বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়াছেন। বিষ্ণুর উপরের তুই হস্তের অঙ্গুলির বক্রভাব কোমলতা ও কমনীয়তার সূচক, যদিও চক্র ও গদা এই তুই সংহারকারী অন্ত্র ধরিবার সহিত তাহার সামঞ্জন্ত নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তুই স্তম্ভের ভায় সমান্তরাল পদযুগলের উপর দণ্ডায়মান সরল রেখার ভায় দেহ-গঠন শিল্পীর কৌশলের অভাব নহে, কঠোর নিয়মামুবর্ত্তিতাই সূচিত করে। পার্শ্বচারিণী তুইজনের বৃক্ষিম দেহভঙ্গী হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। এই তুই পার্শ্বচারিণীর মূর্ত্তি লাবণ্য ও সুষমার সহিত গাস্তীর্য্য ও ভক্তির সংমিশ্রণে অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। বজ্রযোগিনীর মংস্থাবভার মূর্ত্তিভে (চিত্র নং ২০) বিষ্ণুর মুখের কমনীয় কান্তি, অধর-যুগলের হাসিরেখা ও দেহের স্থডোল গঠন এমন কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অধোভাগ মৎস্থের আকার হইলেও এই অসঞ্গতি শিল্পের সৌন্দর্য্যের হানি করে নাই। বাঘাউরার প্রস্তর-নির্দ্মিত (চিত্র নং ১৮) এবং সাগরদীঘি, রঙ্গপুর ও বগুড়ার ধাতু-নিম্মিত বিষ্ণু-মূর্ত্তিও ( চিত্র নং ২১ঘ, ১৯) উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলার নিদর্শন। মুর্ত্তিগুলির কৃত্তিম দাঁড়াইবার ভঙ্গার সহিত পার্শ্বচারিণীগণের সহজ সাবলীল ভাব বিশেষভাবে তুলনীয়। দেওরা ও বাণগড়ের বিষ্ণুমূর্ত্তিও উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার নিদর্শন। মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত ঝিল্লির বরাছ অবতারের মূর্ত্তিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তির মুথ বরাছের হইলেও, মসুষ্যাকৃতি অধোভাগে শিল্পী অনব্লগ্য সোন্দর্য্যের স্বস্থি করিয়াছেন। বিক্রমপুর ও বারভূমের অন্তর্গঞ্জ পাইকোরে প্রাপ্ত তুইটি নরসিংহমূর্ত্তিও কেবলমাত্র দেহসোষ্ঠবে উচ্চশ্রেণীর শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

বাঘরার বলরাম-মূর্ত্তির মুখে শিল্পী একটি স্বাভন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়াছেন। ইহার সরল অনাভ্যার পশ্চাদ্পটে মূল মূর্ত্তি এবং ভাহার পার্শ্বচারিণী ও বাহনের মূর্ত্তি কয়টির সৌন্দর্য্য উজ্জল হইয়া ফুটিয়াছে। ছাতিন-গ্রামের সরস্বতী মূর্ত্তির (চিত্র নং ২০) অকসোষ্ঠব, বসিবার ভঙ্গী ও অপূর্বর মুখনী, এবং তাহার পারিপার্শিক মূর্ত্তি ও বিভূষণাদি উচ্চশ্রেণীর শিল্পের পরিচায়ক। নাগইল ও বিক্রমপুরে প্রাপ্ত ফুইটি এবং কলিকাতা যাত্ত্যরে রক্ষিত (চিত্র নং ২৭গ) গরুড়মূর্ত্তিতে শিল্পী যে দাস্থ ও ভক্তির মাধুর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট কৃতিছের পরিচায়ক।

শিবমূর্ত্তির মধ্যে শক্ষরবাধার নটরাক্ষ শিবের মূর্ত্তি (চিত্র নং ২২গ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবের তাগুব নৃত্যের সহিত উদ্ধমূখ র্বের উচ্ছুসিত নৃত্য শিল্পীর অপূর্ব্ব স্ফ্রনশক্তির পরিচায়ক। নৃত্যের গতিভঙ্গী ও উদ্দামতা এই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বরিশালে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের শিবমূর্ত্তিতে (চিত্র নং ২৮খ) শিল্পী একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিছের হাপ ফুটাইয়া তুলিয়াহেন এবং ধাতু-মূর্ত্তির নির্ম্মাণ-কৌশল কতদূর উমতিলাভ করিয়াহিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াহেন। গণেশপুরে শিবমূর্ত্তির (চিত্র নং ২২ ক) অক্সসোষ্ঠবে, কমনীয় মুখ্ শ্রীতে এবং হস্তধৃত প্রস্কুটিত পল্লের স্বাভাবিক আকৃতিতে শিল্পী সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যামূভূতি ও স্বাভল্লের পরিচয় দিয়াহেন। বাংলায় চলিত কথায় কার্ত্তিকই সৌন্দর্য্যের আদর্শ। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি ময়ুরবাহন কার্ত্তিকে (চিত্র নং ২১ ক) শিল্পী এই সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিয়াহেন। শেষোক্ত হুইটি মূর্ত্তিভেই অলঙ্কারের বাছল্য দেখা যায়। শিল্পীর কোশলে ইহা মূর্ত্তিত্বয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াহে, কিন্তু নিকৃষ্ট শিল্পীর হুন্তে এইরূপ প্রাচুর্ব্যে সৌন্দর্য্যের হানি হয়।

ঈশরীপুরীর গঙ্গামূর্ত্তি বাংলার এই যুগের শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার স্বাভাবিক লীলায়িত পদক্ষেপ ও বিশিষ্ট মুখ্ঞী, এবং পার্শ্বচর মূর্ত্তি তুইটির স্থুন্দর সরল দেহভঙ্গী সমগ্র মূর্ত্তিটিকে অপরূপ স্থুখ্যা প্রদান করিয়াছে।

রাজ্বসাহীর ইন্দ্রাণী (চিত্র নং ২২খ ), বিক্রমপুরের মহাপ্রতিসরা (চিত্র নং ২১ গ ) এবং থালিকৈরের বৌদ্ধ ভারাও (চিত্র নং ১৩ ক ) এই শ্রেণীর ফ্রন্দর মৃর্ত্তি। কঠিন পাথরের মধ্য দিয়া রক্তমাংসের দেহের কমনীয়ভা ও নমনীয়ভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাংলায় অনেকগুলি সূর্যামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইছার মধ্যে কয়েকখানিতে উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া বায়। যাত্রাপুরের সূর্য্যের মূখন্ত্রী (চিত্র নং ১৬ক) এবং কোটালিপাড়া (চিত্র নং ১৭)ও চন্দগ্রামের (চিত্র নং

১৬খ) স্থ্যমূর্ত্তির রচনা-বিষ্ণাদ ও শান্ত-সমাহিত ভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিহারৈলের বুদ্ধমূর্ত্তিতে (পৃ২১০) বাংলার যে শিল্লধারার স্চনা দেখা যায়, পালযুগে ভাহার কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, ঝেওয়ারিতে প্রাপ্ত বৃদ্ধমূর্ত্তি (চিত্র নং২৪) ভাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু, সম্ভবত ব্রহ্মদেশের প্রভাবে, বৃদ্ধমূর্ত্তির পরিকল্পনা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ঝেওয়ারির আর একটি বৃদ্ধমূর্ত্তি (চিত্র নং২৫) হইতে ভাহা জানা যায়। প্রাচীন মগধের শিল্লধারার সহিত বাংলার শিল্লা কিরূপ স্পরিচিত ছিল, শিববাটির বৃদ্ধমূর্ত্তি (চিত্র নং২৭৭) ভাহার চমংকার দৃষ্টান্ত। বৃদ্ধ শান্ত-সমাহিতভাবে মন্দির-মধ্যে ভূমিস্পর্শ মূক্তায় উপবিষ্ট এবং ভাঁহার চতুপ্পার্শ্বে ভাঁহার জাবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী পৃথক পুথক ক্ষুদ্র আকারে উৎকীর্ণ। গুপুরুগের সারনাথ-শিল্লের প্রভাবে অমুপ্রাণিত হইলেও এইরূপ রচনা-প্রণালী মগধ ও বন্ধের একটি বিশিষ্ট শিল্লকৌশল বলিয় গণ্য হইবার যোগ্য।

কিন্তু কোন কোন বৌদ্ধমূর্ত্তিতে এই সমৃদয় বিদেশীয় প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, বাংলার শিল্পী অনেক সময়ই বাংলার নিজ্ঞস্ব শিল্পধারা অব্যাহত রাখিয়া স্থলর বৌদ্ধমূর্ত্তি গড়িয়াছেন। দৃষ্টান্তম্বরূপ কলিকাতা যাত্র্যরে রক্ষিত অবলো-কিডেশর (চিত্র নং ২১খ) এবং ময়নামতীতে প্রাপ্ত মঞ্জ্বর বোধিসত্ত্বের (চিত্র নং ১৪) উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত থালিকৈরের তারামূর্ত্তির (চিত্র নং ১৩ক) ন্যায় এই গুইখানির অন্বস্ত মুখ্নী, সাবলীল দেহভঙ্গী ও রচনা-বিন্যাস উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন।

#### ৩। চিত্র-শিল্প

পালযুগের পূর্বেকার কোন চিত্র অভাবধি বাংলায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু খুব প্রাচীনকাল হইতেই যে এদেশে চিত্রাঙ্কনের চর্চ্চা ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফাহিয়ান ভাত্রলিপ্তির বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানকালে বৌদ্ধমূর্ত্তির ছবি আঁকিতেন। স্থভরাং তখন ভামলিপ্তিতে যে চিত্র-শিল্প পুরাতন ও স্থপরিচিত্ত ছিল, এরূপ অমুমান করা যাইতে পারে।

সাধারণত মন্দির ও বৌদ্ধবিহার প্রভৃতির প্রাচীরগাত্র চিত্রদ্বারা শোভিত ছইত। পরবর্তী কালের শিল্পশান্ত্রে স্পষ্ট এইরূপ অনুশাসন আছে এবং ভারতের অনেক স্থানে ইহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। বাংলার অনেক মন্দির ও বিহারে সম্ভবত বহু চিত্র ছিল, মন্দির ও বিহারের সঙ্গেই ভাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে লিখিত কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থের পুঁথিতে অন্ধিত বজ্ঞবান-ডন্ত্রবান মতোক্ত দেবদেবীর ছবি ব্যতীত প্রাচীন বাংলার আর কোন ছবি এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে ও হরিবর্দ্মার ১৯শ বর্ষে লিখিত তুইখানি অফ্টসাহব্রিকা—এবং হরিবর্দ্মার ৮ম বর্ষে লিখিত একখানি পঞ্চবিংশতিসাহব্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি বাংলার প্রাচীন চিত্রবিত্যা আলোচনার প্রধান অবলম্বন।

রেখাবিশ্যাস ও বর্ণসমাবেশ এই ছ্যের উপরই চিত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং এ ছ্যের প্রাধাস্থ অনুসারেই চিত্রের ছুইটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ কল্লিভ হইয়াছে। অজস্তা ও এলোরার চিত্রশিল্পে এই ছুই শ্রেণীরই চিত্র দেখা যায়, এবং পরবর্ত্তী কালে ভারতের সর্বত্রই ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ভারতবর্ধের চিত্রে রেখাবিশ্যাসই প্রাধায় লাভ করিয়াছে, কিন্তু বাংলার চিত্রে বর্ণসমাবেশ ও রেখাবিশ্যাস উভয়েরই প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিশ্বমান। পশ্চিমভারতের চিত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহাও বুঝা যায় যে, বাংলার শিল্পী রেখাবিশ্যাসে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং ইহার সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অবতারণা করিয়াছেন, পশ্চিম ভারতের চিত্রে তাহা ছর্লভ। বাংলার এই চিত্র-শিল্পের প্রভাব আসাম, নেপাল ও ব্রহ্মদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

পরিকল্পনার দিক দিয়া বাংলার চিত্র ও প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির মধ্যে প্রভেদ বড় বেশী নাই। উভয়েরই বিষয়বস্তা ও রচনা-পদ্ধতি, এমন কি জঙ্গী ও অঙ্গুমেসিক, প্রায় একই প্রকারের। কেন্দ্রন্থলে মূল দেবদেবী, এবং ছুই পার্শে আমুয়ঞ্চিক মূর্ত্তিগুলি ও কদাচিৎ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত দৃশ্যাবলী। কেবল ছুই-এক স্থলে মূল মূর্ত্তিটি এক পার্শ্বে উপবিষ্ট। এই সব চিত্রে প্রায় এক অর্দ্ধে কেবল মূল মূর্ত্তিটি এবং অপর অর্দ্ধে অত্য সব পারিপার্শিক মূর্ত্তিগুলির সমাবেশ করিয়া মূল মূর্ত্তির প্রাধাত্য সূচিত হইয়াছে।

রাক্সা রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে লিখিত অফটসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পারমিতার পুঁথিখানিতে যে কয়েকটি ছবি আছে, তাহা বাংলার চিত্রশিল্লের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ কয়েকটি বর্ণ এবং সূক্ষ্ম রেখাপাতের সাহায্যে শিল্পী এই সমুদয় চিত্রের মধ্যে একটি লীলায়িত মাধুর্যা ও অনবভা সৌনদর্য্যের স্থান্ট করিয়া মধ্যযুগের শিল্পকগতে উচ্চস্থান অধিকারের যোগ্যভা অর্জন করিয়াছেন। বাংশার চিত্রশিল্পের নমুনা মৃষ্টিমেয় হইলেও, ইহা যে স্বর্ণমৃষ্টি ভাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইভে পারে।

কেবলমাত্র রেখার সাহাব্যে চিত্র-অঙ্কনে বাংলার শিল্পী কওদ্র পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, স্থন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের ভাত্রশাসনের অপর পৃষ্ঠে উৎকার্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র ভাহার দৃষ্টাস্ত। প্রাচীন বাংলার ভাত্রপটে উৎকার্ণ এইরূপ আরও চুইটি রেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে।

### ৪। বাংলার শিল্পী

বাংলার শিল্পিগণের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তিববতীয় লামা তারনাথ লিপিয়াছেন যে, ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিৎপালো প্রস্তর ও ধাতুর মূর্ত্তিগঠন এবং চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহাদের শিশ্ব-প্রশিশ্বগণ একটি স্বতন্ত্র শিল্পি-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। এই শিল্পিডয়ের নির্দ্মিত কোম মূর্ত্তি বা তাঁহাদের সম্বন্ধে অগ্র কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্ত বাংলায় যে শিল্পি-সংঘ ছিল, বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে ভাহার উল্লেখ আছে। ইহার ৩২টি অভিবৃহৎ পংক্তির অক্ষরগুলি যেরূপ স্থন্দরভাবে পাথরে খোদিত হইয়াছে. ভাহা উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য বলিয়া গণ্য করা যায়। যে শিল্পী ইহা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, প্রশক্তির শেষ শ্লোকে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনি ধর্ম্মের প্রপৌত্র, মনদাসের পৌত্র, বুহস্পতির পুত্র, বরেন্দ্রের শিল্পি-গোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি। ইহা হইতে অমুমিত হয় যে, বরেন্দ্রে ( এবং সম্ভবত বাংলার অক্তান্ত অঞ্চল ) একটি শিল্পি-সংঘ ছিল এবং শূলপাণি এই সংঘের প্রধান ছিলেন। রাণক এই উপাধি হইতে মনে হয় যে, তিনি রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কিন্তু ভট্ট ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' গ্রন্থ অনুসারে নর্ত্তক. ভক্ক, চিত্ত্রোপজাবী, শিল্পা, রক্ষোপজাবী, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকার সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন, এবং কোন আঙ্গাণ এই সমুদয় বৃত্তি অবলম্বন করিলে ভাঁছাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূলপাণি সম্ভবত বংশাসুক্রমে শিল্পীর কার্য্য প্রস্তবে অক্ষর উৎকীর্ণ করাও যে প্রকৃত শিল্পীরই কার্য্য ছিল, সিলিমপুরের প্রস্তর-লিপির একটি শ্লোকে তাহার উল্লেখ আছে। এই লিপির উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, প্রণয়ী যেমন তম্মনা হইয়া বর্ণ-বিস্থাসে নিঞ্জের প্রণয়িনীর চিত্র অঙ্কিত করেন, শিল্পবিৎ সোমেশ্বর তেমনি এই প্রশস্তি

লিখিয়াছিলেন। এই একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে খিৱের প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত ভাবটি অতি স্থন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। গভীর অনুরাগ ও আসক্তিই যে শিরের শ্রেরণা তাহা বাংলার শিল্পিগ জানিতেন। বাংলার শিলালিপি ও তামশাসন হইতে আমরা আরও কয়েকক্ষন এইরূপ শিল্পীর নাম পাই যথা:—

- (১) ভোগটের পৌত্র, স্বন্ধটের পুত্র ভাভট
- (২-৩) সং-সমতট নিবাসী শুভদাসের পুত্র মঞ্চাস, ও তংপুত্র বিমলদাস
  - (৪) স্ত্রধর বিষ্ণুভজ
- (৫-৬) বিক্রমাদিত্য-পুত্র শিল্পী মহীধর ও তৎপুত্র শিল্পী শশিদেব
  - (৭) শিল্পী কর্ণভদ্র
  - (৮) শিল্পী তথাগতসার

ইঁহাদের কয়েকজন স্পায়ত শিল্পী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। মোটের উপর এরপ অমুমান করা অসকত হইবে না যে, উল্লিখিত আট জন এবং শূলপাণি ও সোমেশ্বর প্রভৃতি যে কেবল প্রস্তর ও তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করিতেন তাহা নহে—তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন এবং ধাতু ও প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রভৃতিও গঠন করিতেন।

প্রস্তর ও ধাতুর মৃর্ত্তিনির্মাণ ব্যয়সাপেক। স্বতরাং অর্থশালী লোকই এই সমুদয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। শিল্লিগণও এই সম্প্রদায়ের আদেশে এবং শাল্লাসুশাসন ও লোকাচারের নির্দ্দেশমত মৃর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের শিল্লরচনার শক্তি ও স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে থর্বে হইজ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষত এই শিল্লিগণ যাঁহাদের অমুগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করিতেন, শিল্লের সৌন্দর্য্যবোধ অপেকা ধর্ম্মনিষ্ঠাইছিল তাঁহাদের মনে অধিকতর প্রবল; স্বতরাং বাংলার এই শিল্লিগণের পরিস্থিতি প্রকৃত শিল্লের উৎকর্ষের অমুকৃল ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে শিল্লের একটি সহন্ধ ও স্বাভাবিক অমুভূতি ছিল। ধনী ও অভিজ্ঞাতবর্গের অমুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপৃষ্ট এই সমুদয় শিল্লীর রচনা সমাজের উচ্চত্রেণীর মনোরপ্তন ও প্রয়োজনের অমুকৃল হইত। লোকশিল্লের যে দৃষ্টাস্ত পাহাড়পুর, ময়নামতী, মহাস্থান প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়, পরবর্তী যুগেও হয়ত তাহা ছিল, কিন্তু এযাবং তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্তী

# একবিংশ পরিচ্ছেদ বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী

ভারতবাসীরা পূর্বব এশিয়ায় ও পূর্বব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে বিপুল বাণিজ্ঞাব্যবসায়, বহু-সংখ্যক রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন, এবং হিন্দু-সভ্যতার বহুল প্রচার
করিয়াছিল, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব কম ছিল না। এরূপ মনে করিবার
যথেট কারণ আছে। স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে ঐ সমুদয় দেশে ঘাইতে হইলে,
বঙ্গদেশের মধ্য দিয়াই ঘাইতে হইত। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ঘাঁহারা জ্বলপথে
যাইতেন, তাঁহারাও তামলিপ্তি বন্দরেই জাহাজে উঠিতেন। এই সমুদয় কারণে
এবং বঙ্গদেশের লোকেরা সর্ব্বাপেকা নিকটে থাকায়, তাহাদের পক্ষেই এরূপ
যাতায়াতের স্থ্বিধা বেশী ছিল।

এই সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানমূলক নছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প যে প্রধানত বাঞ্চালীরই স্ষ্টি, পণ্ডিভেরা ভাহা একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রাচীন ব্রহ্মদেশের এক অঞ্চল গৌড়নামে অভিহিত হইত। মালয় উপদ্বীপের এক শিলালিপি হইতে রক্ত-মৃত্তিকাবাসী বুদ্ধগুপ্ত নামক এক মহানাবিকের কথা জানা যায়; পণ্ডিতেরা অমুমান করেন যে, এই রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটি বাংলায় অবস্থিত ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজ্বগণের গুরু ছিলেন একজন বাঙ্গালী, এবং যবদ্বীপে ও পার্ষবর্তী অফাক্স দীপে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বাংলার যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলেন্দ্ররাঞ্চগণের সহিত পালসমাট দেবপালের যে সৌখ্য ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (৪৭ পৃ)। যবদ্বীপের কতকগুলি মূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ লিপি তৎকালে বাংলাদেশে প্রচলিত অক্ষরে লিখিত। কাম্বোডিয়ার একখানি সংস্কৃত লিপিতে প্রাচীন গোড়ীয় রীতির ছাপ এতই স্পাষ্ট যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহার রচয়িতা হয় বাঙ্গালী ছিলেন, নচেৎ বহুকাল বঙ্গদেশে থাকিয়া তথাকার সাহিত্যে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এশিয়ার পূর্ববখণ্ডে ভারতীয় রাজ্য ও সভাতা বিস্তারে বাঙ্গালীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

সিংহল-দ্বীপ বাজালী রাজকুমার বিজয় ও তাহার সলিগণ জয় করিয়া-

ছিলেন, এই কাহিনী সিংহলদেশীয় গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা কতদূর ঐতিহাসিক সভ্য, তাহা বলা যায় না।

ছুর্গন হিমালয়-গিরি পার হইয়া বস্তু বৌদ্ধ আচার্য্য ও পণ্ডিত তিবকতে গিয়া তথাকার ধর্মসংক্ষারে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিবকত-দেশীয় গ্রন্থে তাঁহাদের জীবনী ও বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে, তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অষ্টম শতাবে তিব্বতের রাজা খু-স্র:-লদে-ব্ৎসান গৌড়-দেশীয় আচার্য্য শাস্তিরক্ষিতকে (অথবা শাস্তরক্ষিত) তিব্বতে নিমন্ত্রণ করেন। শাস্তিরক্ষিত নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রাজনিমন্ত্রণে ছুইবার তিববতে গমন করেন এবং তথাকার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংস্কার করেন। তাঁহার ভগ্নীপতি বৌদ্ধ আচার্য্য পদ্মসম্ভবত রাজনিমন্ত্রণে তিববতে গিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। ভিকাতের রাজা ইঁহাদের উপর খুব প্রসন্ম হন। তিনি মগধের ওদস্তপুরী বিহারের অফুকরণে রাজধানী লাসায় ব্সম-য়া নামক একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং শান্তিরন্ধিতকে ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। শান্তিরন্ধিত ও পদ্মসম্ভব ভিব্বতের বিখ্যাত লামা-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন, এবং অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অমুবাদ করেন। তাঁহারা তিব্বতীয় ভিক্ষুগণকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তথ্যগুলি যথায়থ শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করান। শান্তিরন্ধিত ১৩ বৎসর উক্ত অধ্যক্ষের পদে ছিলেন। পরে তাঁহারই পরামর্শে তাঁহার শিষ্য কমলশীলকে তিকাতের রাজা আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু কমলশীল তিববতে পৌছিবার পূর্বেই শান্তিরক্ষিতের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্বেই পদাসম্ভব তিব্বত ত্যাগ করিরা অন্তান্ত দেশে গিয়া বৌদ্ধ-ধর্মা প্রচার করেন। কমলশীল তিববতে গুরুর আরব্ধ কার্যা সম্পন্ন করেন।

যে সকল বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচাৰ্য্য তিব্বতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দীপক্ষ শ্রীজ্ঞান সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি অতীশ নামেও স্থপরিচিত এবং এখনও তিব্বতে তাঁহার স্মৃতি পূজিত হয়। তিব্বতীয় গ্রন্থে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দিতেছি।

বন্ধল (বাংলা) দেশে বিক্রমণিপুরে গোড়েব রাজবংশে ৯৮০ অব্দে দীপক্ষরের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি প্রথমে জ্বেতারি ও পরে রাজ্লগুপ্তের

নিকট নানা বিজ্ঞা অধ্যয়ন করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে বৌদ্ধ-সজ্যের আচার্য্য শীলরন্ধিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু তাঁহাকে দীপক্ষর ঐজ্ঞান এই নাম দেন। - বারো বৎসর পরে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ বলিয়া গৃহীত হইলেন। এই সময় স্থবর্ণদীপের প্রধান ধর্মাচার্য্য চক্রকীর্ত্তি বৌদ্ধ জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবার মানসে দীপক্ষর একখানি বাণিজ্য-জাহাজে কয়েক মাস সমুক্ত-যাত্রা করিয়া স্থবর্ণখীপে উপস্থিত হন। সেখানে বারো বৎসর অধ্যয়ন করিয়া দীপঙ্কর সিংহল ভ্রমণ করিয়া মগধে গমন করেন। রাজা মহীপাল তাঁহাকে বিক্রমশীল বিহারে নিমন্ত্রণ করেন, এবং রাজা নয়পাল তাঁছাকে ইহার প্রধান আচার্য্য পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় তিব্বতের রাজা য়ে-শেষ-হোড বৌদ্ধ-ধর্ম সংস্কার করিবার জন্ম ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন আচার্য্য নিয়া যাইবার জন্ম হইজন রাজকর্মচারী প্রেরণ করেন। ইঁহারা নানা দেশ ঘুরিয়া বিক্রমশীল বিহারে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রেমে জানিতে পারিলেন যে, দীপক্ষরই মগধের বৌদ্ধ আচার্যাদের মধ্যে সর্ব্যশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি তিব্বতে ঘাইতে রাজী হইবেন নাজানিয়া, তাঁহারা ভিকাতে ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। য়ে-শেষ-হোড দীপক্ষকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ম মূল্যবান উপঢৌকন-সহ কয়েকটি দৃত পাঠাইলেন। দৃতমুখে তিব্বতের রাজার প্রস্তাব শুনিয়া দীপক্ষর যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে, ভাঁহার স্বর্ণের কোন প্রয়োজন নাই এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তির জ্বন্যও তিনি লালায়িত নহেন। রাজদুতগণ তিব্বতে প্রত্যাগমন করিবার অল্লকাল পরেই য়ে-শেষ-হোড এক সীমাস্ত রাজার হস্তে বন্দী হইলেন। শক্র-কারাগারে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বের তিনি দীপক্ষরকে তিব্বতে যাইবার জন্ম পুনরায় করুণ মিনতি জানাইয়া এক পত্র লেখেন। ভিব্বভের নৃতন রাজা চ্যান-চুব এই পত্র-সহ কয়েকজন রাজ্বদূভ দীপক্ষরের নিকট প্রেরণ করেন। দীপক্ষর ধর্মপ্রাণ রাজার শোচনীয় মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তাঁহার অন্তিম অনুরোধ পালন-পূর্বক তিকত-গমনে স্বীকৃত হইলেন। নেপালের মধ্য দিয়া তিব্বতের সীমান্তে পৌছিলে রাজার দৈক্তদল তাঁহাকে অভার্থন। করিল। মানস-সরোবরে এক সপ্তাহ কাটাইয়া তিনি সদলবলে থোলিং মঠে উপন্থিত হইলেন। তথা হইতে রাজধানীতে পৌছিলে রাজা স্বয়ং মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তিব্বতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তথাকার বৌদ্ধধর্মের

সংস্কার করেন। তিনি তের বৎসর তিববতে থাকিয়া প্রায় দুইশতখানি বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ অব্দে ৭৩ বংসর বয়সে তিববতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কেবল বিদেশে নহে, ভারতবর্ষের অক্সান্য প্রদেশেও অনেক বাঙ্গালী জ্ঞানবীর ও কর্মবীর যথেষ্ট কুতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে নালন্দা ও বিক্রমশীল এই চুই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-বিহারে অনেক বাঙ্গালী আচার্য্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও সর্ব্বাধ্যক্ষের পদ অলক্ষত করিয়াছেন। চীন-দেশীয় পরিব্রাক্তক হুয়েন সাং যথন নালন্দায় যান, তখন বাংলার ব্রাহ্মণ-রাক্তবংশীয় শীলভদ্র এই মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য ও অধাক ছিলেন। হুয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতে শীলভজের জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। শীলভজ ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বৌদ্ধধর্মে শিক্ষালাভ করেন। তিনি নালন্দায় ভিক্ষুপ্রবর ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট দীকা লাভ করেন। তাঁহার পাগুতোর খ্যাতি দুরদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। সময় দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মগধে আসিয়া ধর্মপালকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। শীলভাদ্রের বয়স তখন মাত্র ৩০ বৎসর, কিন্তু ধর্মপাল তাঁহাকেই আক্ষণেরর সহিত ভর্ক করিতে আদেশ দিলেন। শীলভদ্র আক্ষণকে পরাজিত করিলেন। মগুধের রাজা ইহাতে সম্ভট্ট হইয়া শীলভদ্রকে একটি নগরের রাজস্ব উপহার দিলেন। ভিক্ষর ধনলোভ উচিত নহে—এই যুক্তি দেখাইয়া শীলভত্ত প্রথমে ইহা প্রভ্যাখ্যান করিলেন কিন্তু রাজার সনির্ব্বন্ধ অমুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি এই দান গ্রহণ করিলেন এবং ইহার ঘারা একটি বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দা মহা-বিহারের প্রধান আচার্য্য পদ লাভ করিলেন। হুয়েন সাং ৬৩৭ অব্দে নালন্দায় গমন করেন। তথন এখানে ছাত্র-সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং বৌদ্ধগণের আঠারটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মশান্ত ব্যতীত বেদ, হেতৃবিভা, শব্দবিতা, চিকিৎসাবিতা, ও সাংখ্য প্রভৃতি এখানে অধীত হইত। ছয়েন সাং বলেন যে. এক শীলভদ্ৰই একা এই সমস্ত বিভায় পারদর্শী ছিলেন এবং সংঘ্বাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-বশত তাঁহার নাম উচ্চারণ না করিয়া তাঁহাকে 'ধর্ম্মনিধি' বলিয়া অভিহিত করিতেন। হুয়েন সাং চীনদেশ হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া, শীলভত্ত তাঁহাকে সাদরে শিশুরূপে গ্রহণ করেন এবং যোগশান্ত্র শিক্ষা দেন। আ ৬৫৪ অব্দে শীলভদের মৃত্যু হয়।

শীলভদ্র ব্যতীত আরও হুইজন বাঙ্গালী—শান্তিরক্ষিত ও চক্রগোমিন্—

নালন্দার আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিরন্ধিতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চন্দ্রগোমিন্ বরেন্দ্রে এক ক্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্থায়, জ্যোভিব, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীত ও অস্থান্থ শিল্পকলায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং আচার্য্য অশোকের নিকট বৌদ্ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্য ও সিংহল-বীপে বাস করেন এবং চান্দ্র-ব্যাকরণ নামে একথানি ব্যাকরণগ্রান্থ রচনা করেন। তিনি নালন্দায় গমন করিলে, প্রথমে তথাকার আচার্য্যগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রান্ধা প্রকাশ করেন নাই। কিন্ধ নালন্দার প্রধান আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ম হন। তিনি নালন্দার একটি শোভাষাত্রার ব্যবস্থা করেন। ইহার সন্মুখভাগে তিন-খানি রথ ছিল। ইহার একখানিতে চন্দ্রগোমিন্, আর একখানিতে মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি, এবং তৃতীয়ধানিতে স্বয়ং চন্দ্রকীর্ত্তি ছিলেন। ইহার পর হইতে নালন্দায় চন্দ্রগোমিনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় এবং যোগাচার-মতবাদ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

नामनात गार विक्रमीन विशाद अपनक वामानी आहारी हिलन। দীপকরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অভয়াকরগুপ্ত এই মহাবিহারের সর্ববাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি এখনও তিব্বতে একজন পঞ্চে-রিণ্পোছে অর্থাৎ রাজগুণালক্কত লামারূপে পূজিত হন। নগরীর নিকটে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে রামপালের রাজপ্রাসাদে বৌদ্ধ আচার্ঘ্য নিযুক্ত হন এবং ওদস্তপুরী বিহারের মহাযান-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন। কালক্রমে ভিনি বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রধান আচার্য্য পদে নিযুক্ত হন। ঐ বিহারে তখন তিন হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন কিনা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু বহু গ্রন্থ তিববতীয় ভাষায় অমুবাদ করিয়াছিলেন। রামপালের রাজ্যাবসানের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি দিবদের প্রথম তুইভাগে শান্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিতেন, তৃতীয় ভাগে ধর্মব্যাখ্যা করিতেন এবং তারপর দ্বিপ্রহর রাত্তি পর্য্যস্ত হিমবন শ্মশানে দেবার্চনা করিয়া শয়ন করিতেন। স্থপবতী নগরীর বহু ক্ষুধিত ভিক্কুককে তিনি অন্নদান করেন। চরসিংহ নগরের এক চণ্ডাল রাজা একশভ নর-বলি দিবার সংৰক্ষ করেন, কিন্তু তাঁহার অমুরোধে প্রতিনির্ভ হন। একবার একদল 'তুরুক্ক' ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে তিনি কয়েকটি ধর্মামুষ্ঠান

করেন এবং তাহার ফলে তুরুক্কেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। অবশ্য এই গল্পগুলি কতদূর সভা বলা কঠিন।

ভিবৰতীয় লামা ভারনাথ জেভারি নামক আর একজন বালালী আচার্যোর কিছু বিবরণ দিয়াছেন। জেভারির পিতা ব্রাহ্মণ আচার্য্য গর্ভপান বরেন্দ্রের রাজা সনাভনের গুরু ছিলেন। বরেন্দ্রেই জেভারির জন্ম হয়। অল্ল বয়সেই জ্ঞাতিগণ কর্তৃক বিভাড়িত হইয়া জেভারি বৌদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধশান্ত্রে, বিশেষত অভিধর্ম্মপিটকে, বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রাজা মহাপাল (মহীপাল ?) ভাঁহাকে বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত—এই গৌরবময় পদস্চক একখানি মানপত্র দান করেন। তিনি বছদিন এই বিহারের আচার্য্য ছিলেন এবং তাঁহার ছই ছাত্র রত্নাকরশান্তি ও দীপক্ষর শ্রীজ্ঞান পরে এই মহাবিহারের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন। ভারনাথের মত্তে ভিনি একশত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার অনেকগুলিই ভিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল।

দীপক্ষরের আর একজন অধ্যাপক জ্ঞানশ্রীও বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারের দারপণ্ডিত ছিলেন। কাশ্মীরে জ্ঞানশ্রীভক্ত নামে এক বৌদ্ধ আচার্য্যের খ্যাতি আছে, তিনি ও এই জ্ঞানশ্রী সম্ভবত একই ব্যক্তি। তিনি বহু গ্রন্থ লিথিয়াছেন এবং তিব্বতীয় ভাষাষ ইহার অনেকগুলির অমুবাদ হইয়াছিল।

বৌদ্ধ আচার্য্য ব্যতীত বাংলার অনেক শৈব শুক্ত বাংলার বাহিরে প্রাকৃত্যি লাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়া নিবাসী উমাপতিদেব (অপর নাম জ্ঞানশিব-দেব) চোলদেশে বসবাস করেন এবং স্থামিদেবর এই নামে পরিচিত হইয়া রাজ্ঞা উভয়েরই শ্রাদ্ধা ও সম্মানভাক্তন হন। এই সময়ে চোলরাজ বিতীয় রাজ্ঞাধিরাজের (১১৬০-১১৯০) একজন সামস্তরাজ্ঞা সিংহলদেশীয় সৈন্থের আক্রমণে ভীত হইয়া উমাপতিদেবের শরণাপন্ন হন। উমাপতিদেব ২৮ দিন শিবের আরাধনা করেন এবং তাহার ফলে সিংহলীয় সৈন্থ চোলরাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। কৃতজ্ঞ সামস্তরাজ্ঞা উমাপতিদেবকে একখানি গ্রাম দান করেন এবং উমাপতি ইহার রাজস্ব তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন।

জবলপুরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ডাহলমগুলে গোলকীমঠ নামে এক বিখ্যাত শৈব প্রতিষ্ঠান ছিল। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ (আ ৯২৫ অব্দ) এই মঠের অধ্যক্ষকে তিন লক্ষ গ্রাম দান করেন। ইহার আয় হইতে মঠের ব্যয়

নির্ববাহ হইত। বাকালী বিশেশরশস্তু ত্রয়োদশ শতাব্দের মধাভাগে এই মঠের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। দক্ষিণ রাঢার অন্তর্গত পূর্বেগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বেদে অগাধ পাণ্ডিত্য-হেতু তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চোল ও মালবরাজ তাঁহার শিশ্ব ছিলেন এবং কাকতীয়রাজ গণপতি ও ত্রিপুরীর কলচুরিরাজ তাঁহার নিকট দীকাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রশিশ্য রাজা গণপতির রাজ্যে বাস করিতেন। গণপতি এবং তাঁহার কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রুদ্রাম্বা তাঁহাকে ছইখানি আম দান করেন। বিশ্বেশরশস্ত এই ছইখানি আম একত্র করিয়া বিশ্বেশর-গোলকী নামে অভিহিত করেন এবং তথায় মন্দির, মঠ, বিভালয়, অমছত্র, মাতৃ-শালা ও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই গ্রামে ৬০টি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-পরিবার বসতি করান এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জগু উপযুক্ত ভূমি দান করেন। অবশিষ্ট ভূমি তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। একভাগ শিবমন্দির, আর একভাগ বিভালয় ও শৈবমঠ, এবং তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়-নির্ববাহের জন্ম নির্দিষ্ট হয়। বিভালয়ের জন্ম আটজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনজন ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদ পড়াইতেন, আর বাকী পাঁচজন সাহিত্য, ক্যায় ও আগম শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। অক্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্মও বংগাচিত কর্ম্মচারী ও সেবক প্রভৃতি নিযুক্ত হয়। গ্রামের লোকের জন্ম একঘর করিয়া স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, শিলা-কার, স্ত্রধর, কুস্তকার, স্থপতি, নাপিত প্রভৃতি স্থাপিত করা হয়। বিশেশরশস্তু জন্মভূমি পূর্ববগ্রাম হইতে কয়েকজন ত্রাহ্মণ আনাইয়া গ্রামের আয়-ব্যয় পরীক্ষা ও হিসাবরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। গ্রামের বিবিধ প্রতিষ্ঠান-গুলি যাহাতে ভবিষ্যতে উপযুক্তরূপে পরিচালিত হয়, তাহার জ্বন্স তিনি অনেক বিধিব্যবস্থা করেন। বিশ্বেশ্বরশস্তু আরও বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং বিভিন্ন স্থানে মঠ, মন্দির ও শিবলিক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ব্যয় নির্ববাহের জক্য উপযুক্ত জমি দান করেন। বিশ্বেখর নামে তিনি একটি নগরী স্থাপন করেন। শিলালিপিতে এই সমুদয়ের যে সবিস্তার উল্লেখ আছে, ভাহা পাঠ করিলে প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য এবং ধর্মসংস্কার প্রভৃতির আদর্শ আমাদের নিকট উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

বাঙ্গালী বংস-ভার্গব গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বসাবণ হরিয়াণ (পঞ্চাবের হিস্সার জিলার অন্তর্গত হরিয়ান) প্রদেশের সিংহপল্লী গ্রামে বসতি ছাপন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশানশিব সংসার ত্যাগ করিয়া বোদামযুতের (যুক্তপ্রদেশের বদাউন) শৈব-মঠে বাস করেন। কালক্রমে ভিনি এই মঠের অধ্যক্ষ হন এবং একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়দেশীয় অবিশ্বাকর কৃষ্ণগিরি পাহাড়ে (বন্দের অন্তর্গত কাহ্নেরি) ভিক্লুদের বসবাসের জন্ম একটি গুহা খনন করান। ভিনি ৮৫৩ অব্দে একশত প্রশ্ন দান করেন। এই গচ্ছিত অর্থের হৃদ হইতে উক্ত গুহা-বিহারবাসী ভিক্লুগণকে বন্ধা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

কয়েকজন বালালী পাণ্ডিতা ও কবিছের জ্বন্থ বাংলার বাহিরে বিশেষ খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। শক্তিম্বামী নামে একজন বাঙ্গালী কাশ্মীররাজ ললিভাদিভ্যের মন্ত্রী ছিলেন। ভাঁহার পুত্র কল্যাণস্বামী যাজ্ঞবন্ধ্যের তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কল্যাণস্বামীর পৌত্র জয়ন্ত একজ্বন কবি ও বাগ্মী हिल्लन এবং বেদ-বেদাঙ্গাদি भाष्ट्र পারদর্শী हिल्लन। ज्यानक मान कार्यन त्य, তিনি ও 'স্থায়মঞ্চরী'-প্রণেতা জয়স্তভট্ট একই ব্যক্তি। এই জয়স্তের পুত্র অভিনন্দ কাদম্বরী-কথাসার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বাণভট্ট-প্রণীত কাদম্বরীর সারমর্ম কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। ভট্টকোশল-গ্রাম-নিবাসী বাঙ্গালী লক্ষ্মীধর একজন স্থপরিচিত কবি ছিলেন। তিনি মালবে গমন করেন এবং পরমাররাজ ভোক্তের (১০০০-১০৪৫) সভা অলক্ষত করেন। তিনি চক্রপাণি-বিশ্বয় নামক একথানি কাব্য প্রণয়ন করেন। দক্ষিণ রাঢ়ার অন্তর্গত নবগ্রাম-নিবাসী হলায়ুধও মালবে বাসম্থাপন করেন। তাঁহার রচিত ৬৪টি শ্লোক মাদ্ধাতা (প্রচীন মাহিম্মতী ?) নগরের এক মন্দির-গাত্তে উৎকীর্ণ হয় (১০৬৩ অবদ)। মদন নামে আর একজন বিখ্যাত বাজালী কবি বাল্যকালে মালবে গিয়া ভাঁহার কবিত্ব-শক্তির জন্ম বাল-সরস্বতী উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরমাররাজ অর্জ্জ্ব-বর্মার (১২১ - ১২১৮) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি 'পারিজাতমঞ্জরী' নামক কাব্য রচনা করেন। চন্দেল্লরাজ পরমর্দির সভায় বাঙ্গালী গদাধর ও তাঁহার ছুই পুত্র দেবধর ও ধর্মধর এই তিনজন কবি বাস করিতেন। রামচন্দ্র কবিভারতী নামে আর একজন বাঙ্গালী স্থুদুর সিংহলদ্বীপে প্রতিপত্তি লাভ করেম। বীরবতী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং অল্লবয়সেই তিনি তর্ক, ব্যাকরণ, শ্রুতি, স্মৃতি, মহাকাব্য, আগম, অলঙ্কার, ছন্দ, জ্যোতিব ও নাটক প্রভৃতিতে পারদর্শী হন। বাজা বিতীয় পরাক্রমবাছর রাজ্যকালে (১২২৫-৬০) তিনি সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধ আচার্য্য রাছলের শিক্ষম গ্রহণ ও বৌদ্ধর্মে দীকা লাভ করেন। রাজা পরাক্রমবাক্ত তাঁহাকে 'বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী'

এই সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। রামচন্দ্র ভক্তিশতক, বৃত্তমালা ও বৃত্তরত্বাকর-পঞ্জিকা এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থের বচনাকাল ১২৪৫ অবন।

গৌড়দেশীয় করণ-কায়ন্থগণ সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ও লিপি-কুশলভার জন্ম আর্য্যাবর্ত্তের সর্বত্ত বিখ্যাত ছিলেন ও প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ করিবার জন্ম নিযুক্ত হইতেন। চন্দেল, চাহমান ও কলচুরি রাজগণের অনেক লিপি ইহাদের ঘারা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এতন্তির বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কয়েকথানি লিপির লেথকও বালালী ছিলেন।

এতকণ আমরা কেবল ধর্মাচার্য্য, কবি ও পণ্ডিত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ক্ত্রিয়োচিত কার্য্যেও অনেক বাঙ্গালী বাংলার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গদাধর বরেন্দ্রের অন্তর্গত তড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৯৬৮) ও খোট্টিগের অধীনে কার্ত্তিকেয়-তপোবন নামক ভূথণ্ডের অধিপতি হন। মাদ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত বেলারী জিলার কোলগলুগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি এই স্থানে একটি মঠ প্রভিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পার্বেভী, কার্ত্তিক, গণেশ ও স্থ্য প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন এবং কৃপ-তড়াগাদি খনন করেন। \_একখানি প্রস্তর-লিপিতে তিনি গৌড়-চূড়ামণি, বরেন্দ্রীর ছোতকারী এবং মুনি ও ছভিক্ষমল্ল ( ছভিক্ষের দমনকারী ) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ১১৯১ অব্দে উৎকীর্ণ একথানি লিপিতে গৌড়বংশীয় রাজা অনেকমল্লের উল্লেখ আছে। তিনি গাঢ়ওয়াল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং কেদারভূমি ও তন্নিকটবন্তী প্রদেশ জয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শক্তি নামক ভরঘাত্ধ-বংশীয় একজন ব্রাহ্মণ দর্বাভিসারের অধিপতি হন। এই স্থান পঞ্চাবের চন্দ্রভাগা ও বিতন্তা নদার মধ্যস্থলে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। তাঁহার পোত্র শক্তিস্বামী কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিতা মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী লক্ষ্মীধরের পুত্র গদাধর চন্দেল্লরাজ পরমন্দির (১১৬৭-১২০২) সান্ধিবিগ্রহিক পদ লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীধর নামে আর একজন বাঙ্গালী ও তাঁহার বংশধরগণ সাত পুরুষ যাবৎ **हत्मल्लताक गाम अधीर कर्च करत्र । हेशत मर्या जिमकम-यमः भाल, भाकृल** ও জগন্ধর-- রাজমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ( আ ১১০০-১২৫০ ) এই বাঙ্গালী পরিবার চন্দেল্ল রাজ্যে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বাজালীর শাসন-কার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দের

একথানি লিপি হইতে জানা যায় যে, 'গোর' দেশের এক ক্ষত্রিয় রাজপুতানার উদয়পুরে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই গোর সম্ভবত গৌড় দেশ এবং এই রাজপরিবার সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন।

চাহমানরাজ তৃতীয় পৃথীরাজের নাম ইতিহাসে প্রপরিচিত। মুহম্মদ ঘোরীকে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরে ঘিতীয় যুদ্ধে কিরূপে তিনি পরাজিত ও নিহত হন, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হম্মীর-মহাকাব্যে এই যুদ্ধের অহ্য রকম বিবরণ পাওয়া যায় এবং এই প্রসঙ্গে উদয়রাজ নামক একজন বাঙ্গালী বীরের কীর্ত্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। উদয়রাজ পৃথ্বীরাজের সেনাপতি ছিলেন। পৃথ্বীরাজ ঘোরীর সহিত বছ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু একবার ঘোরী পৃথীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। পৃথ্বীরাজ উদয়রাজকে সলৈতে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া নিজে অল্ল সৈত্ত লইয়া শক্তর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং পরাঞ্চিত ও বন্দী হন। উদয়রাজ সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, ঘোরী তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বন্দী পৃথ্বীরাজসহ দিল্লীর তুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়বীর প্রভুর পরাজয়েও হতাশ না হইয়া দিল্লী আক্রমণ করেন এবং একমাসকাল যুদ্ধ করেন। যোরীর অমাত্যগণ উদয়রাজের পরাক্রমে ভীত হইয়া শাস্তি স্থাপনের নিমিত্ত পৃথীরাজকে মুক্তি দিবার পরামর্শ দিলেন। ঘোরী তাহা না শুনিয়া পৃথীরাজকে বধ করিলেন। প্রভুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া উদয়রাজ দিল্লী অধিকার করিবার জন্ম প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া মৃত্যুমুধে পতিত হইলেন। হম্মীর-মহাকাব্যের এই কাহিনী কভদূর বিশ্বাসযোগ্য ৰলা কঠিন, কিন্তু উদয়রাজের বীরত্বকাহিনী একেবারে নিছক কল্পনা, এরূপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে। হিন্দুযুগের অবসানে একজ্ঞন গৌড়ীয় বীর স্থদূর পশ্চিমে তুরন্ধসেনার সহিত সংগ্রামে আত্মবিসর্জন করিয়া প্রভুভক্তির চরম প্রমাণ দিয়াছিল, বিদেশীয় কবির এই কল্পনাও বাঙ্গালীর পক্ষে কম প্লাঘার বিষয় নহে।

বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী কিরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, তাহার যে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। কালসমূত্রে এইরূপ আরও কত বিশ্বয়কর কাহিনী ও কীর্ত্তিগাথা বিলীন হইয়াছে কে বলিতে পারে ? পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত স্থকেত, কেওন্থল, কাইওয়ার ও মণ্ডী এই কয়টি রাজ্যের রাজ্পণ বাংলার গৌড়-রাজবংশ-সম্ভূত, এইরূপ একটি বন্ধমূল সংস্কার দীর্ঘকাল যাবং ঐ

অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কাইওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাহনপাল সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি এই বে, তিনি গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং কতিপয় অনুচরসহ উক্ত পার্বত্য অঞ্চলে গমন করিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করেন। পালবংশীয় সম্রাটগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং পরবর্তী কালে তাঁহাদের অথবা সেন রাজগণের বংশের (১০০ পৃঃ) কেহ এখানে ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিতে পারেন। স্কুত্ররাং পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি একেবারে অমূলক বা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে বিশ্বস্ত প্রমাণ না পাইলে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না।

### দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

#### বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালীজাতি

প্রকৃত ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন বাংলার সেরপ ইতিহাস লেখার সময় এখনও আসে নাই। কখনও আসিবে কিনা ভাহাও বলা যায় না। আমাদের দেখে এই যুগে লিখিত কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই। স্বতরাং বিদেশীয় লেখকের বিবরণ এবং প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও অতীতের অক্যান্ত স্মৃতি-চিহ্নই এই ইতিহাস রচনার প্রধান উপকরণ। এ পর্যান্ত যে সমুদয় উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভাঁহার সাহায্যে যতদূর সম্বব পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনী বিরুত করিয়াছি। কিন্ত ইহা বাংলার ইতিহাস নহে, ভাহার কন্ধালমাত্র। ভূগর্ভে নিহিত অক্যান্ত প্রাচীন লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি, অথবা রামচরিতের ক্যায় গ্রন্থ বহু সংখ্যায় আবিষ্কৃত হইলে হয়ত এই ইতিহাসের কন্ধালে রক্তমাংসের যোজনা করিয়া ইহাকে স্থাঠিত আকার প্রদান করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু ভাহা কভদিনে হইবে, অথবা কখনও হইবে কিনা, ভাহা কেহু বলিতে পারে না।

আজ বাংলার ইতিহাসের উপকরণ পরিমাণে মৃষ্টিমেয়। কিন্তু মৃষ্টি হইলেও, ইহা ধূলিমৃষ্টি নহে, স্বর্ণমৃষ্টি। ইহার সাহায্যে আমরা বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মজীবনের প্রকৃতি, গতি ও ক্রম-বিবর্ত্তন জানিতে পারি না, এমন কি তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও করিতে পারি না, একথা সতা। কিন্তু তথাপি এই সমুদয় সম্বন্ধ যে কীণ আভাস বা ইলিত পাই, ভাহার মূল্য খুবই বেশি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইভিহাস সম্বন্ধ আমাদের অজ্ঞতা যে কত গভীর ছিল, এবং গত একশত বৎসরে এ বিবয়ে আমাদের জ্ঞান কতদ্র অগ্রসর হইয়াছে, ৺মৃত্যুপ্লয় বিভালকার প্রশীত রাজাবলী গ্রন্থের সহিত এই ইভিহাসের তুলনা করিলেই ভাহা বুঝা যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতকগুলি নিছক গল্প ও আলীক কাহিনীই ইভিহাস নামে প্রচলিত ছিল। বাকালীর অতীত কীর্ত্তি বিশ্বৃতির নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

আৰু ইতিহাসের একটু টুকরা মাত্র আমরা জানি। কিন্তু হীরার টুকরার মতই ইংার ভাস্বর দীপ্তি অতীতের অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়াছে। বিজয়সিংহের কাল্লনিক সিংহল-বিজয়-কাহিনীই বাজালীর সাহস ও বীরত্বের একমাত নিদর্শন বলিয়া এতদিন গণ্য ছিল। আৰু আমরা জানিতে পারিয়াভি যে, বাঙ্গালীর ৰাহুবল সভ্য-সভাই একদিন ভাহার গর্বের বিষয় ছিল। বাকালী শশাক কাম্যকুজ হইতে কলিক পর্যান্ত বিজয়াভিযান করিয়া যে সাম্রাজ্ঞার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী ধর্ম্মণাল ও দেবপাল তাহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া স্থানুর পঞ্চনদ অবধি বাহুবলে বাঙ্গালীর রাঞ্জশক্তি দুঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ধর্ম্মপাল কাম্যকুজের রাজসভায় সমাটের আসনে বসিতেন, আর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজগুরুন্দ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। গঙ্গাতীরে মৌর্য্যসম্রাট অশোকের কীর্ত্তিপুত পাটলিপুত্র নগরীর রাজসভায় ভারতের দুর-দুরান্তর প্রদেশ হইতে আগত সামস্ত রাজ্ঞত্বর্গ বহুমূল্য উপঢৌকন-সহ নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া পাল সমাটের প্রতীক্ষা করিতেন। ইং। স্বপ্ন নহে, সভ্য ঘটনা। আজ বাঙ্গালী ভীক্ষ তুর্ববল বলিয়া খ্যাত, ভারতের সামরিক শক্তিশালী জাতির পংক্তি হইতে বহিষ্কৃত—কিন্তু আমাদের অভীত ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতেও ৰাঙ্গালী বলীয়ান ছিল। ভারতবর্ষের অক্সান্ত প্রদেশ হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধর্ম্ম বাঞ্চালীর রাজ্যেই শেষ আশ্রয় লাভ করিয়া চারিশত বংসর টিকিয়াছিল। এই স্থদীর্ঘকাল বাঞ্চালী বৌদ্ধজগতের গুরুত্বানীয় ছিল। উত্তরে চুর্গম হিমগিরি পার হইয়া তিব্বতে তাহারা ধর্ম্মের নুতন আলো বিকার্ণ করিয়াছিল। দক্ষিণে চুর্লজ্যে জলধির পরপারে স্বদূর স্বর্ণপৌপ পর্যান্ত বাঞ্চালী রাজ্যার দীক্ষাগুরুণদে অভিষিক্ত ইইয়াছিল।

জগিবিখ্যাত নালনা ও বিক্রমশীল বিহার, বাংলার বাহিরে অবস্থিত হইলেও, চারিশত বংসর পর্যান্ত বাঙ্গালীর রাজশক্তি, মনাধা ও ধর্ম্মভাবের ঘারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

বাণিজ্য-সম্পদে একদিন বাঙ্গালী ঐশ্বর্যাশালী ছিল। তাম্রলিপ্তি হইতে তাহার বাণিজ্যপোত সমুদ্র পার হইয়া দূর-দূরাস্তরে যাইত। বাংলার স্ক্রবস্ত্রশিল্প সমুদ্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত-সাহিত্যেও বাঙ্গালীর দান অকিঞ্চিৎকর নহে। জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী সংস্কৃত-সাহিত্যের বুকে কৌন্তভ-মণির ন্যায় চিরকাল বিরাজ করিবে। যতদিন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা থাকিবে ততদিন, গৌড়ীরীতি এবং বল্লালসেন, হলায়ুধ, ভবদেবভট্ট, সর্ব্বানন্দ, চন্দ্রগোমিন, গৌড়পাদ, প্রাধরভট্ট, চক্রপাণিদত্ত, জীমৃতবাহন, অভিনন্দ, সন্ধ্যাকরনন্দী, ধোয়ী, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও উমাপতিধর প্রভৃতির রচনা সমগ্র ভারতে আদৃত হইবে। বাংলার সিদ্ধাচার্য্যগণের মূল গ্রন্থগুলি যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়, তবে বাঙ্গালীর প্রতিভার নৃতন এক দিক উন্তাসিত হইবে।

শিল্পজগতে মধ্যযুগে বাঙ্গালীর স্থান অতিশয় উচ্চে। ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা যথন ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল, যখন লাবণ্য ও স্থ্যমার পরিবর্ত্তে প্রাণহীন ধর্ম্মভাবের ব্যঞ্জনাই শিল্পের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল, তথন বাঙ্গালী শিল্পীই মূর্ত্তিগঠনে ও চিত্রকলায় প্রাচীন চারুশিল্পের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোমপুরে বাঙ্গালী যে বিহার ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে তাহার তুলনা মিলে না। বাংলার স্থপতিশিল্প ও ভাস্কর্য্য সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এইরপে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ও মহিমা আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্ধাসিত হইয়া ওঠে। আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও, ইতস্তত বিক্লিপ্ত কয়েকটি বিবরণ হইতে সেকালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, বাঙ্গালীমাত্রেরই তাহাতে গৌরব বোধ করার যথেই কারণ আছে। এই স্বল্ল পরিচয়টুকু দিবার জক্ষই এই গ্রন্থের আয়োজন। হয়ত ইহার ফলে বাঙ্গালীর মনে অতীত ইতিহাস জ্ঞানিবার প্রার্থিত জ্ঞানিবে এবং সমবেত চেষ্টার ফলে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে।

আমরা এই গ্রন্থে বাঙ্গালী এই সাধারণ সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু যে যুগের কাহিনী এই ইভিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে যুগের বাঙ্গালী

আর আজিকার বাঙ্গালী ঠিক একই অর্থ সূচিত করে না। যে ভূখণ্ড আজ বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত, প্রাচীন যুগে তাহার বিশিষ্ট কোন একটি নাম ছিল না এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত, একথা গ্রন্থারস্তেই বলিয়াছি। আৰু যে ছয় কোটি বান্ধালী একটি বিশিষ্ট ব্ৰাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহার মূলে আছে ভাষার এক্য এবং দীর্ঘকাল একই দেশে এক শাসনাধীনে বসবাস। ধর্ম ও সমাজগত গুরুতর প্রভেদ সত্ত্বেও এই তুই কারণে ভারতের অফান্য প্রদেশের অধিবাসী হইতে পৃথক হইয়া বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট জ্বাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে প্রাচীন যুগের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি, সে যুগের বাংলায় এমন একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট প্রাদেশিক ভাষা গড়িয়া ওঠে নাই, যাহা সাহিত্যের বাহনরূপে গণ্য হইতে পারে—স্থতরাং তথন সারা বাংলার প্রচলিত ভাষা মোটামুটি এক এবং অন্যান্য প্রদেশের ভাষা হইতে পুথক হইলেও, তাহা জাতীয়তা-গঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, এইরূপ মনে হয় না। সমগ্র বাংলা পাল ও সেন রাজ্ঞগণের রাজ্যকালে তিন-চারিশত বংসর যাবৎ মোটামুটি একই শাসনের অধীনে থাকিলেও, কখনও এক দেশ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। হিল্মুযুগের শেষ পর্যান্ত গৌড় ও বঙ্গ তুইটি পৃথক দেশ সূচিত করিত। ইহার প্রত্যেকটিরই সীমা ক্রমশ ব্যাপক হইতে হইতে সমগ্র বাংলাদেশ তাহার অন্তভুক্ত হইয়াছিল—কিন্তু হিন্দুযুগের অবসানের পুর্বেব তাহা হয় নাই। তথন পর্যান্ত সমগ্র বাংলা দেশের কোন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা গড়িয়া ওঠে নাই। কঠোর জ্ঞাতিভেদ-প্রথা তখন ব্রাহ্মণ ও অক্সান্য জাতির মধ্যে একটি স্থুদূঢ় ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং বাংলার ত্রাহ্মণ সম্ভবত বাংলার অন্য জাতির অপেকা ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ বাহ্মণের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিল। এই সমুদয় কারণে মনে হয় যে, হিন্দুযুগে বাঙ্গালী অর্থাৎ সমগ্র বাংলা দেশের অধিবাসী একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয় নাই।

কিন্তু তথন গৌড়-বঙ্গের অধিবাসীরা যে ক্রতগতিতে এক জ্বাতিতে পরিণত হইবার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল এক রাজ্যের অধীনে এবং পরস্পরের পাশাপাশি বাস করিবার ফলে, তাহাদের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহারা ভারতের অস্থান্য প্রদেশ হইতে পৃথক হইয়া ক্তকগুলি বিষয়ে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছিল। দৃষ্টাস্ত-স্কর্মপ তাহাদের মংস্থ-মাংস-ভোজন, কোনপ্রকার শিরোভ্ষণের অব্যবহার, তান্ত্রিক মত ও শক্তি-পূজার প্রাথান্য, প্রাচীন বঙ্গ-ভাষা ও লিপির উৎপত্তি এবং শিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সমৃদর্মই ভাহাদিগকে নিকটবর্তী অন্যান্ত প্রদেশের অধিবাসী হইতে পৃথক করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই, হিন্দুযুগের অবসানের অনতিকাল পরেই, ভাহারা একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহাদের এক নাম ও সংজ্ঞার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিদেশীয় তুরস্করাজ্বগণ ভাহাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে একই নামে অভিহিত করেন। ইহারই ফলে গৌড় ও বঙ্গালদেশ মুসলমানযুগে সমগ্র বাংলা দেশের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয় এবং 'গৌড়ীয়' ও 'বাঙ্গালী' সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে প্রযোজ্য এই তৃইটি জাতীয় নামের সৃষ্টি হয়। ইহাই বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

### নির্দেশিকা

क्क ३२, ३७ অতীশ ৬২, ২২৭ অন্তৰা ৩৫, ১৩৫ অম্ভঙ্গাগর ৮৪-৮৬ ১০৪ ১৩০ অনপ্তবৰ্মা চোডগঙ্গ ৬৯ ৭৩ অনুর্যবাহার ৮ অনিক্র ( ব্রহারাজ ) ১১০ অনিক্ল ভট্ট ৮৫, ১২৬, ১৩০, ১৮৩ অনেকমল ২৩৪ অবিদ্বাকর ২৩১ অভয়াকর গুপ্ত ১২৮, ২৩০ অভিণান চিন্তামণি ৬ **অভিনন্দ ৪৮, ১২৪, २७**० অমোগবর্ষ ৫২ व्यथके-देवल १४० অৰুণ দত্ত ১২৬ অলংসিথ ১১ • অষ্টিক ১০ অটো-এসিয়াটিক ১০ আইন-ই-আকবরী ২ 15 be আচারাঙ্গ ১৩ আত্রেয়ী ৫ আনন্দ রাজার বড়ী ৩৪ আফজল থান ২৭ আর্থামঞ্জীমূলকল্প ৬, ২৯-৩ - ১৫৮ আলেকজাগুৰ ১৭-১৯ चामत्रकशूत्र २०७ ইৎসিং ১৯-২ - ১২ - ১৫৯ ইঞ্জায়পাল ৭৪ ঈশান ১৩১ द्येषानस्व ३०४-२

ঈশ্বহোষ ৬৩ উডিয়া ৪৫, ৬১ r. 28. 90 खेल्यम ১२७ ১৩৭ ভাচেম্বর্য **উपग्रञ्जनती कथा** 8 • . 8৮ উলোভকেশরী ৬০ উপবঙ্গ ৭ উমাপতিদেব ২৩১ উমাপতি ধর ৮৯ :৩২ ঐভাবেষ আবেশক ১০ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১ **७२७ पुत्र ४७. २००. २७०** とと・・ でをなか কনজিখ ১১০ किशिमा (समी) ७ क्रमलनील २२५ ব মলাকান্ত গুল ১০৯ করণ কারন্ত ১৮৪ করতোয়া ৫ করতোয়া মাহাস্থা ৫ कर्ष ३७ ३४ कर्ग ( कलচुबिताक ) ७२-७७. १৫ কৰ্ণভ্ৰম ২২৫ कर्वश्वर्ष ४. २८. २०. ७०-७) कर्नाहे १० কর্বট ১৬ কর্মান্ত ৩৩ कलहित्र ६८, ७२, ५६ किनिन ३२, ३७ कलाांगवांभी २२> কইওয়ার ১০০ কজাণ ৩১-৩২

টাশানবর্দ্ধা ২৩

व्हीरवामा ७३

' কাছুপা ১৩০ (क्रमीयत ३२७ কান্তিখেব ৫৬ ধৰ্ক ৩৩ পজাবংশ ৩৩ ক অকুজ ৮ থড়েগান্তম ৩৩ কাম-মহোৎসৰু ১৮৯ ধরবাণ ১০৮ कारवाम ८७, ८८, थी-य:-लाप-वरमान ४৮, २२१ কাষোজ জাতি ৫৫ গঙ্গরিডই ১৭-১৯, ১১১ कालिमाम ३:७ गकानमी ७. e কালীপঙ্গা ৪ গকে ১৯ কাশ সেন ১০০ গঞাম ২৪ काष्ट्रेश्वात २०० গণপতি ২৩২ কাহনপাল ২৩৬ কিয়াত ১৬ গৰাধর ২৩৩ ২৩৪ গরদাস ১২৬ কীৰ্দ্তিনাশা ৪ গাঙ্গেয়দেব ৬০, ৭৬ কীৰ্মিবৰ্মণ ২৩ গাহদ্ৰাল ৭০, ৭৩, ৮৩, ৮৮ কুকুরপাদ ১২৯ জরবমিশ্র ৪৪, ৫১, ১২৩ কুমারচন্দ্র ১২৮ ত্তব্য ৩৭ ৪৬ क्यांत्रपरी १১ গোকৰ্ণ ৩৮ কুমারপাল ৭২, ১০৩ গোকল ২৩৪ कुमात्रवस ১२৯ গোকুলদের ১০৮ ক্ষাণ ১৮ (5)196班 २२ কৃষ্ণ ( দ্বিভীয় ) ৫৩ গোপাল (১ম) ৩৫-৩৭, ১০৩ কুম্বপাদ ১৩০, ১৩৫ গোপাল (২য়) ৫৪, ১০৩ কেওমূল ১০০, ২৩৫ গোপাল (৩য়) ৭৩, ১০৩ কেদার ৩৮ গোপীচাঁদ ৩৫, ১৩০, ১৩৫ কেদারমিশ্র ৪৪, ১২৩ গোবৰ্দ্ধন (রাজা) ৭৩, ৭৫ কেশব দেব ১০৯ গোবৰ্জন ( কবি ) ৮৯, ১৩২ **क्लियामन केम, केक, ३०६, ३०१, ३०४,** ३७२ গোবিচন্ত্ৰ ৩৫ কৈবৰ্জনাতি ১৮৬ গোবিন্দ, তৃতীয় ( রাষ্ট্রকৃটরাজ ) ৪০ (कांकल €> (गाविमाठ अ ( वांश्लाव बांका ) ६१, ६३, ७० :२६ क्रांकाष २८, ७० গোবিন্দচন্ত্ৰ (গাহডবাল রাজ) ৭০ কোটালিপাড়া ৫ গোবিশপাল ৭৪, ৮৬, ৮৮, ১০৩, ১০৫ कां विवर्ध ३३२ গোবিন্দ-ভিটা ২১৫ কোল ১ • গোরক্ষনাথ ১৩ -, ১৩৫, ১৩৬ কৌটিগীর অর্থশান্ত ৮ त्त्रीष् ४-७, ४, २७, ७०-७२, ४०३ কৌশিকী ৫ গৌডপাদ ১২২ कोश्व २३

भोड़बरहा ७३, ७७

| গৌরগোবিশ ১-৯                       |
|------------------------------------|
| চক্ৰপাশিক্ত ১২৫                    |
| ठ <b>कांग्र्थ 8</b> •              |
| চণ্ডকৌশিক ••                       |
| চণ্ডাল ১•                          |
| <b>Бपूर्व ३२०</b>                  |
| চন্দের রাজ্য ৫৪                    |
| 5 <b>2</b> 23                      |
| <b>চ ऋकोर्खि</b> २२৮, २७•          |
| F <b>3993 /&gt;・</b> 4/            |
| <b>চ</b> कुर्णायिन् ऽ२२, २२०-२७०   |
| <b>ठ श्राटक्</b> र ९ •             |
| ह <b>अवी</b> श ७, १७               |
| চক্ৰবৰ্ম কোট ২৪                    |
| <b>ठऋर्ग्या २∙, ১</b> 8७           |
| <b>हिक्क</b> (मन ३३                |
| Parell P.                          |
| <b>हर्यामिन २०८-२०५, २৮</b> ९      |
| চিকিৎসা-সংগ্ৰহ ১২৫                 |
| জগদ্ধর ২৩৪                         |
| <b>खत्राप्त्र ७२, ৮৯, ১७२-১७</b> ८ |
| क्यनांग ७>                         |
| कर्माथ ১৫१                         |
| खप्रस् ७३, २७७                     |
| জয়পাল ৪৪, ৫০                      |
| জग्रमन २२, ১००                     |
| <b>ज</b> र्मा भी ए • २,            |
| করাসন্ধ ১৬                         |
| জাতপড়া ৩৩                         |
| জাতকর্মা ৬৬, ৭৫, ৭৭, ৭৮            |
| कालकतिभाष ১००                      |
| जिट <b>ङ्</b> शिय ३२७              |
| क्षित्म जुक्ति ১२०                 |
| स्रोतशात्रभ ०८                     |
| कोम्ख्यार्म ১२७,-२१, ১৯२           |
| জেতারি ১২৮, ২৩১                    |

क्कानमिवस्वव २७১

कान ने २०) छान्धीयिक ३२४ জ্যোতিবৰ্দ্ধা ৭৭ विज्ञि २२० खिखनानि २०१ २२२ हेलभी ३२ টোডরমল ১০৪ ভাকাৰ্ণৰ ১৩৪ ডোম ১০ ডোত্মনপাল ১০, ১০০ চেৰাইী ৬৩ ভর্মাপতদার ২২৫ **७वकार-इ-नामित्रो ৮१. ३**३ তমলুক ৩, ৭ ভাণ্ডা ৩ ভাতট ২২৫ **डाञ्जलिखि ১. ७. १. ১७. ७०, २२७** তারশাধ ৩৪, ৩৫, ৪৩, ৫৬, ১০০, ২৩১ তিমুগাদেব ৭২ তিন্তা ( জিম্রোতা ) ৫ **©**₹ € ≎ তেপুর ১৩৫ তেলিয়াগঢ়ি ৩ ত্রিভূবনপাল ৪৩-৪৪ ত্রৈলোকাচ# ৫৬ দপ্তভুক্তি ৭, ২৪ দমুজনাধ্ব ১০৮ দমুক্তরায় ১০৮ দক্তিবিষ্ণু ৩৬ पर्छनानि ४४, ১२० पणत्रभरपय ১०१, ১०৮ में। उस ৮ षां वशील ५२३ शनिमांग्रा ४८, ४९, ३०८, ३७० मारमामन्द्रपय ५-१, ५५५ দিখিজয় প্রকাশ ৭

शिवाकत हम् ३२४

नालका ४१, २२१, २२३

निमनीय २०१ मिया ७८-७७, १८, ४२ निम्हलका ३२० দিবা-সুতি-উৎসব ৬০ নিবাদ জাতি ১০, ১১ मीशका जिल्लाम ७२, ३२४, ५२१-२२४, २७३ নীতিবৰ্মা :২৩ দীৰ্ঘতমা ১২ পঞ্চগোড ৮ তুৰ্গাপুজা ১৮৯ পট্টিকের ৬৩. ১০৯-১১০ मिडेनिया २०१ পাণ্ডবাহ্নদেৰ ১৫ পেবপত্রগ ৩৩ পত্ৰা ৩৫, ১৩৫ সেবজ্ঞপ্র ২৫ দেবধর ২৩৩ পদাসন্তব ২২৭ পদানদী ৪-৬ দেবপর্কাত ৩৪ (प्रविश्वाक ७৮, ८८, ८४, ८४, **८०**, ५०७ প্ৰনদূত ১০১, ১০২, ১৩২ **प्रविवश्य ३०**१ পর্বল ৪২ দাত-প্রতিপদ : ১০ পলপাল ৭৪ পশুপতি ১৩১ ম্রবিড ১ -- ১১ পাইকোর ২০৯, ২২• দ্রবদাহ ৩৩ পাটলিপুত্র ১৭ धर्म्बंधत्र २२১ ধর্মপাল ৮, ১৮, ৩৭-৪৪, ৫০, ১০৩ পাণিনি সূত্র ৮ ধর্মপাল ( দণ্ডভুক্তিরাজ , ৫৯, ৬০ পাণ্ডুয়া ৩ ধর্মাদিত্য ২২ পালিবোথরা ১৭ धालपती ह পাহ্যদুপুর ৪০, ১৪৯-৪৪, ১৯৪, २०७, २०৫, ধার্থাম ১০১ ₹ • 9 . ₹5:-₹58 ₹54, ₹₹4 (धांग्री ৮৯, ১৩२ পীঠী ১১, ১০০ नगीया १०३ পুঞ্ ১, १, ३-३•, ১২, ১৬, २৯, ७১ नन्तर्भ ১१-३৮ পুঙ্বদ্ধ ৫, १, २১, ७२, २১৫ नग्रभान ७२. ১०० পুতলি ১২৯ नव्यू ১১० পুনৰ্ভবা 🔹 ,পুরুষোত্তম ১•৭, ১০১ नदिनाक्षश्च २ ह নাগবোধি ১২৯ পুलिन ১० নাগভট ৪০ शुक्तत्रग २० शूर्व 5 🗷 १ ७ नाजनगम ह পৃথ্বীর ২২ 'নাথ' ১৫٠ পেরিপ্লাস ১৯ নাগ্ৰেৰ ৭০, ৮১, ৮৬ প্রজাবর্শ্বণ ১২৯ নাবা ৬ প্রতিহার ৩৭ নারায়ণ ১২৬ नात्रायगटनव १०৮ প্রতীত্তমেন ১০০ नात्राय्याम ६३, ३०० প্রবোধচক্রোদর ৮

প্ৰভাৰতী ৩৩

| व्यामिस्स ३१                          | বিক্ৰমাদিত্য ৬০, ৮০              |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| থ্যিক ৫৪                              | বিগ্ৰহণাল (১ম) ৫০, ১০৩           |
| विमि ३१                               | বিগ্ৰহপাল (২র) ৫৪, ১০৩           |
| পুতক ১৭                               | বিগ্ৰহপাল (৩য়) ৬২-৬৩, ১•৩       |
| क्कुश्रम ১٠১                          | বিজয় ১৫                         |
| काहिबान ১२•                           | বিজয়পুর ১০২                     |
| क्षू-छन-मनार्धिन ५०                   | বিজয় র <b>ক্ষিত</b> ১২৬         |
| वश्कितांत्र २२-२४, ३०७                | বিজ্ঞারাজ ৮২                     |
| वक्रामन ३२७                           | विकारमन १७.৮১-৮৪, ৮१.৮৮, ১•১-১•२ |
| वक्रांत ३, २, ७                       | 3 • 8 - €                        |
| বজ্ৰবৰ্দ্মা ৭৫                        | বিভূতিচঞা ১২৯                    |
| বজ্ৰভূমি ১৩                           | विमनपाम २२¢                      |
| वरमन्नोक ७१-२৮                        | বিমলমতি ১২৫                      |
| বপাট ৩৬                               | विलामापनी ७२, ১०১                |
| বরাক্য ২০৬, ২০৭                       | বিশাপদন্ত ১২০                    |
| वरत्रक्क, वरत्रको ১, १, ৮             | विषक्षभाष्ट्रम् २५, ३००, ३००     |
| वर्ष्कन ৮৩                            | বিখাদিত্য ৬৩                     |
| विल ১२                                | বিষেশ্বর শস্তু ২৩২               |
| বলাল-চরিত ৮৪-৮৫                       | বিষ্ণুরাণ ১৮৭                    |
| वल्लांनरम्ब ৮८, ৮५, ৮१, ১०১, ১०৪, ১७० | विकृष्डम २२०                     |
| 202-92 31b                            | विदारेबल २२२                     |
| বদাৰন ২৩২                             | ব'্র ৮২-৮৩                       |
| तह्नांत्रा <b>२</b> ∙१                | वोत्रदम्य ८৮                     |
| বাংলা লিপি ১୯৮                        | वीज्ञ 🖹 १०                       |
| বাৰূপাল ৪২, ৫•                        | ৰুড়ীগঙ্গা ৪                     |
| বাকলা ৬                               | <b>र्फ्र७</b> थ २२७              |
| वाघता २२•                             | ব্দ্দেশ ৯৯, ১০০                  |
| বাণগড় ২০৭                            | বৃহৎ সংহিতা ৭                    |
| বাণভট্ট ২৬ ৩•, ১২•                    | ৰুহদ্ধপুরাণ ১৭৬-১৭৭, ১৮৭         |
| বাৎস্তারন ১৯:-৯২                      | टेर्णा १२                        |
| বালক ( লেখক ) ১২৬                     | देवज्ञदम्ब १२                    |
| বালপুত্ৰদেব ৪৭                        | देवनाष्ठश्च २०                   |
| वाञ्चलव ३७, ১•१                       | বোধিভক্ত ১২৯                     |
| বিক্রমপুর 🍬 ৫৭, ৬৩, ৭৭, ৭৮, ৯৮, ১٠১,  | বৌদ্ধগাৰ ও দোহ৷ ১৩৪              |
| 2.9, 22.                              | বৌধায়ন ধৰ্মস্ত্ৰ ১০, ১৪০        |
| विक्यनील ८२, २১१                      | ব্ৰহ্ম-ক্ষজ্ৰিয় ৭৯              |
|                                       |                                  |

ব্ৰহ্ম-ভিব্ৰতীয় ১০

विक्रमनील-विशाद हर, ३८०, २७०

সাধব ১২৫

जनारमण २२२ ত্রসাপুত্র ৪, ৫, ৬ अक्तरेबवर्डभूबान २०७, २००, ३৮० ব্রাহ্মণ ১৮০ वृक्ष कुछ ১२७ ख्यस्य ७६ १७-४, ३२७, ३२७, ३१४, ३४४ ভাগীয়ধী ৩ ভাগাদেবী ৫৩, ৫৪ ভাজিল ১৯ ভাক্ষরবর্দ্মা ২৫, ৩০, ৩৪ ভীম ৬৬, ৬৮ **छोमनाम** ३२० ভোল ৪৬ ৫২ ভোজবর্মা ৭৮ ভালেরিয়ান ২৭ মণিতদেশ ১০০ मधी ১००, २७६ मदर्ख्यमाथ ১७०, ১७৫, ১৫৪ भवन ( सङ्ग ) ७१, १०-१১ मन्न २७७ महन्त्रीन १७-८, ४७, ५० मधुमधनरक्य >०१ মধুদেন ১৯ ময়নামতী (পাহাড়) ৩৪, ৩৫, ১০৯, ১১০, ₹ • € . ₹ > € . ₹ ₹ € ময়ৰামতী ১৩০, ১৩৫ ममिन ১৯ মহাবংশ ১৫ মহাবীর ১৩ মহাশিবগুল্ঞ ৬৩ महारमनख्य २ ह মহাতাৰ ২২€ मश्चानभ्ड १ महीसब २२० महोलांग ( ১म ) ४८, ४৮, ७२, ५०७

मशेनान ( २३ ) ७०-८, ७८, ১०७

उट्टिमीन दर

মানব ৩ মানবধৰ্মশান্ত ১২ মান্দোলাস ১৩৭ মাহিত্র ১৮৬-৮৭ মিখিলা ৮ মীননাথ ১৩৫ মীনহাজুদ্দিন ৮৭, ৯১-১০১, ১০ মুরারি ১২৩ সুগস্থাপনজ্প ১৯, ২০৩ মেঘনা ৪ নৈত্তের রক্ষিত ১২৫ (対策情です 物税 5ミル त्योश १, ३৮ যকপাল ৬৩ ययूना ७, 8 যয়াতি ১২ যশঃপাল ২৩৪ যশোধর্মণ ২২ यत्नावर्षा (करनोबदाख , ७১, ७७-७४, ८८ यानावन्ता ( हत्नवताक ) es युत्री ३४७ यूरताक हर, दह यात्मांक ३२७ त्योवनञ्ज ७७, १ व्रविक्रम्स ३३० রণপুর ৫৯, ৬٠ त्रगञ्ज ६२ त्रशांद्रणयी हर রুত্রপ্রভা ১২৫ বুড়াকরশান্তি ২০১ 김 이 어-5리 8৮ ৰাঘৰ ৮২ রাজভরজিণী ৮ রাজবর্ভ ৪ রা প্রস্তুট ৩৩ রাজ মহল ৩

রাজরাজভট ৩৩, ৩৬

ब्रांखन क

রাজেন্ত্র চোল ৫৭-৬০, ৮১

ब्रांखाशांम ६३, १०-६६, ३०७

রাজ্যবর্জন ২৫-২৭

ब्रामाञ्ज २६, २४

बाह् ३, १, ४, ३७

রাভ ৩৪

রাভবংশ ১৪১

व्राधिकरमन >••

রামচন্দ্র কবিভারতী ২৩৩

রামচরিত ৩৭, ৬৪-৬৯

রামদেবী ৮৬

त्रामणाल ७०, ५८, ५५, ५१-१२, ४२, ४८,

300, 398

वामावडी ७৮, ১৯२

রামেশ্বর সেতৃবন্ধ ৪৬

त्रिक्रमी ১•

রুগোক ৬৬

রোহিতাগিরি ৫৬-৭

লক্ষণরাজ ৫৪

लन्त्रग-मः(वर ১०७, ১०६, ১०७

लच्चरामन ४७-३०४, ३३१, ३७३-७२

লক্ষণাৰতী ৮, ৮৭, ৯৭, ১০১

লক্ষীকৰ্ণ ৬২

লক্ষ্মীধর ২৩৩, ২৩৪

ল্পম্নিয়া ৯১-৯৩

मक्डाएको ६७

लबरम्ब ১००

मग्रहान प्रव ४७

ললিভচক্স ৩৫

ললিভাদিতা ৩১

नानमारे २) ब

नुह-ना ১२३

लाकमाथ ७८, ১१৯

**पंक्ति २७**8

मक्तिपानी २७०, २७६

नंबाब २७

भक्तांगर्ग ३३२

चवत्र ३०

' चनदीशाच ১२৯

मंत्रम ४२, ५०२-७०

MALE 25 48 00, 08 265 250

ममिएव २२०

भा खिएक ১२৮

नांक्षित्रक्षिष्ठ २२१, २२२

শিকরাগলি ৩

. भिवनांत्र (तम ১२०

শিবরাজ ৬৮

শিवाकी २१

निववार्डि २२२

नीत्रख्य ००, ३२४, ३४৯, २२৯

প্রভাকর ১২৯

可要本 もの

শুরপাল (১ম) ৫১, ১০৩

শ্রপাল (२४) ७७, ७७, ১००

**णुम्नभागि २**२8

লৈলোম্ভৰ ২৪

ভামলবর্মা ১৮২

**बैक्षे क्**छ ऽ२७

नीश्रद्ध ३३

₹ 60, 84

শীবরণরাত ১৫৭

শ্রীধরদাস ১৩১

\_

**अभित्रक** ३२८

শ্রীধারণ ৩৪

শ্রীমার শ্রীবল্লভ ৪৭

শ্ৰীসুধক্তাদিতা ২২

बीहद्रिकांन (एव >>•

শ্ৰীহৰ্ষ ৮৮, ১২৩

मङ्कलिक्षीमुख ১०४, ১৩১

नकाकत्रनमी ७३, ३२८

সপ্তপ্ৰাৰ ৩

जमकर ३, ७, २०, २३, ७०, ७०

#### বাংলা দেশের ইতিহাস

সমাচারদেব ২২
সমুক্তপ্তে ১৯, ২০
সমুক্তবেৰ ১৬
সরবতী ০
সরহপাদ ১৩০

मर्कानम २७১ मामखरमन १२, ৮১, ১৪১

সামলবর্মা ৭৮

সারস্বত ৮ সিংহপুর ৭৫, ৭৬

সিংহবর্মা ২ • সিদ্ধেশ্বর ২ • ৭

সাহবাহ ১৫

দীহদীবলী ১৫ মুকেন্ত ১০০, ২৩৫

মুখরাত্রিব্রত ১৯০

ফুন্সুরবন ৫. ২-৭

হ্বৰ্ণচন্ত্ৰ ৫৬

স্থবৰ্ণবিশিক ১৮৬

হুরপাল ১২৫

সুরেখর ১২৫

হশ ৭, ১২, ১৬

्मानावशी ह

সোমপুর ৪৩, ১৫٠

শ্বরম্পুরাণ ৩৮ শ্বিয়াম ১০১

- হট্টৰাথের পাঁচালী ১০৯

. হ্রি ৬৮, ৭৭

र्त्रिक्न ३,७

হরিতসেন ১০০

हित्रवर्षा १७-११, ১৮७

रुर्व ७२

হৰ্ষচন্ধিত, ২ং,২৬ হৰ্ষবৰ্দ্ধন ২ং-৩০,৩৪

हमायुस ४२, ১७३ २०७

হস্ত্যায়ুর্কোন ১২১

হাডি ১০

हाड़िना ७६, ३७६

হাডিসিদ্ধা ৩৫ .

হারবর্ষ ৪৮

হ্ণ ৪৫, ৪৬

ष्ट्रिनेगाः २७-७•, ७२, ३२•, ३६४, ३६৯, ३৯১

१२२

হেমপ্তদেৰ ৮০, ৮১

হোমো-আলপাইনাদ ১১

ছোলি ১৯٠

### निट्यमन९

নমামি জননীমাদৌ পূজ্যাং বিধুমুখীমহং হিছা মাং সাৰ্দ্ধবৰ্ষীয়ং বিধুলোকমিতো গভাং। গঙ্গামণিং মাতৃকল্লাং দেবীং বন্দে ভভোনভঃ মাতৃস্লেহেন বাল্যাম্মাং যা সদা প্ৰভাপালয়ৎ॥ ১

দ্বীপর্ত্বস্থচন্দ্রাব্দে শাকে পৌষে শুভে দিনে ব্দমাভূমেঃ পুরাবৃত্তং গ্রন্থায়িমিদমানতঃ। নিবেদয়ামি মাতৃভ্যাং গাং গতাভ্যামহং মুদা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়দী॥ ২

বঙ্গালসংজ্ঞকে দেশে রম্যে সর্ববগুণোজ্জলে
মূলঘর-বিনির্গতে খান্দারপাড়া-গ্রামাগতে।
মুদগলস্থ ঋষের্গোত্রে কুলীনে বৈছজাষয়ে
কবিরাজ-যাদবেজ্র-বিষ্ণুরামাদি-পাবিতে॥ ৩

বিফুদাসকুলে খ্যাতে জাতো হলধর: শ্রিয়া মজুমদার ইতি জ্ঞাত: দাসগুপ্তস্থসংজ্ঞক:। শ্রীমান্ রমেশচক্রোহং শর্মোপাধিস্তদাত্মক: তিতীযু ভ্রবপাথোধিং মাজোরাশিষমর্থয়ে॥ ৪

## वाश्मा मिनियं छेश्निष्ठ ७ क्रमविकान

#### >०४-७२ शृंधा खेरेवा

#### ১ ७ २ नः हिट्जंब गांचा।

বে সমুদ্র লিপি হইতে বিভিন্ন শতাকীর অক্ষর গৃহীত হইয়াছে তাহাদের নাম নিমে দেওয়া হইল।

থু: পূ: ৩য় শতাকী—অশোক অমুশাসন

থুষীয় ৫ম 🦼 ---প্রথম কুমারগুপ্তের বাইগ্রাম ভাস্তশাদন

্ল ৬ ঠ ু —ধর্মাদিত্যের কোটালিপাড়। ভাষ্রশাসন

" ৭ম " — দেবথজোর আশরফপুর ভাত্রশাসন

,, ৮ম 💃 —ধর্মপালের থালিমপুর ভাম্রশাসন

" >म " — नातावन भारतत वानान सङ्गिनिभ

ু >০ম ,, —প্রথম মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসন

ু ১১শ ,, —ভৃতীর বিগ্রহপালের আমগাছি ভাষ্মণাসন

💂 ১২শ 🙏 — বিজয় সেনের দেওপাড়া শিলালিপি

(অ, অমুথার, বিসর্গ, ফ, থ, গ, ক, চ, ট, ড, ণ, ক, প, ড, র, ও, ত্র, ল, শ, ষ—এই কয়েকটি অক্ষরের দিতীয় রূপ ডোম্মনপালের স্থান্তরন তাম্রশাসন, ত, ধ, ব, স—এই চারিট অক্ষরের দিতীয় রূপ ক্ষাণ্যনের আমুলিয়৷ তাম্রশাসন, উ
অক্ষরটি বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন, এবং ও অক্ষরটি ক্ষাণ্যনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন হহতে গৃহীত।)

প্রধানত JRASBL. IV পত্রিকার ৩৬৯ –৩৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিত্র অবশব্দে এই চিত্র ছইটি পরিকল্পিত হইয়াছে।

সাধারণত প্রতি পংক্তিতে মূল অক্ষরটির বিভিন্ন শতাকীর রূপ দেখান হইয়াছে। তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিক্রমগুলি দ্রষ্টব্য।

১। আ, ই প্রভৃতি সমবর্ণের সহিত আকার ইকার প্রভৃতি দেখান হইরাছে। মূল স্বর্থপুলি নিমে নির্দিষ্ট করা হইতেছে—অবশিষ্ট অক্ষরগুলি স্বর-সংযুক্ত বাঞ্জনবর্ণ।

च्या — २व, **अत्र, ६म, ४म, ১०म ১२**म, ১৫म व्यक्त

हे -- २व, ७व, ६म, १म-->•म, २२म, ७०म, छ २८म

₩ - J

के - २ इ. ७ इ. ६ घ, १ घ, ३ घ, १ २ म, १६ म, १९ म, १० म

के - ध्य

ध - अम, जब, ६४, १म, २म, अभ, अभ, अस्म, अस्म

ख - २व, ১১म

& - 80f

- ६। करवत्र शहिज क धार तथ दियान स्टेबाह्म।
- ৩। ও অক্ষরট সর্বত্তই ক ও গরের সহিত সংযুক্ত।
- ৪। ছয়ের দিতীয় ও তৃতীয় অকরটি ছে।
- कार्यत्र ७४, ७४, ४२० ७ ४४० मक्दि छ ।
- ७। वाराव २व व्यक्तवि खा।
- १। ००-- (करन )म चक्रद्रांते व्यः, चर्नाहे चक्रद्रश्रांत क चर्या शा
- ৮। ठेरबद २व, ०व, धर्ब ७ ५म व्यक्त दि छै।
- ১। ডরের ২য় ও ৩য় অক্ষর ও এবং ৪র্থ অক্ষর ড়গ।
- ১ । त्रायत व्यक्त शिक्ष विशाकित्म त, त, त्या, क, त, त्या, क, त, त्या, र्ल, त्या, र्या, र्ल, त्या, र्या, र्या, र्या, र्या, र्या, र्या, र्या, र्या, र्ल, त्या, र्ल, त्या, र्या, र्ल, त्या

### বাংলা লিশির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ [চির নং ১ ( ১৩৮ পৃষ্ঠা জইয়া )

| <b>a</b>      | খঃ পৃঃ<br>শতাকী<br>৩য় | Ţ          | 1      | 301      | ৰ শতা          | 7 17 18      | i de la companione | 1.5         | and the same |
|---------------|------------------------|------------|--------|----------|----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| <b>%</b><br>ज |                        |            |        |          |                |              |                    |             |              |
| 1             |                        | 64         | 68     | 44       | -11            | »V           | Zoc.               | <b>35</b> म | 25.0         |
| 1             | Н                      | 4          | 4      | Я        | Я              | ਮ            | n                  | ย           | S A          |
| আ             | 千叶                     | 32         |        | Ren      | माला           | आया          | FUSU IN            | 111 2       | 89           |
| ₹             | <b>₹</b> :•            | 17         | :1 6   | 0.       | * · (          | 4.4          | ₹ (Z               | - la        | का वि        |
| ञ             | f                      | ¥          | 3.     | 41       | ंदी            | આ            | നി                 | म्री        | भी           |
| ङ             | t L                    | 3 3        | 30     | 3 4      | 34             | 3931         | 3.8                | 318         | 3 \$         |
| উ             | ţ                      | 可引         |        |          | Э              |              |                    |             | Š            |
| 4             |                        | ₹          | e de   |          | š,             |              |                    |             | ર્ય          |
| এ             | D7                     | 0 3        | 47     | A 4      | 50             | षश्रे        | <b>™</b>           | ıa İ        | क ए          |
| ঐ             |                        |            | B      | ਖ਼       | 3              | बि           |                    |             | वि           |
| 8             | FZ.                    | र है व     | के प्र | . JI     | Ð              | ( <b>क</b> ) |                    |             | 3            |
| ક             |                        |            |        | מל       | ম              | M            |                    |             | के ह         |
| অসুস্থার      | +                      | ÷          |        |          | ۲ <sup>°</sup> | 1            |                    | :እ ቆ        | नं ज्ञार     |
| বিস্গ         |                        | <b>干</b> : |        |          |                |              |                    |             | 1 8 48       |
| <b>4</b>      | +                      | ≁ ₺        | 压于     | 4 \$     | त दा           | 4 4          | A 45               | <u>ል</u> ድ  | र छ।         |
| খ             | 3                      | 0          | 10     | 29       | Ģ              | U            | ¥                  | 28          | 14-21        |
| গ             | X                      | J          | Л      | U        | গ              | S            | ગ                  | <b>डॉ</b>   | પ પ          |
| ঘ             | le                     | ш          | W      | W        | ผ              | ব            | a                  | a           | ឯ            |
|               |                        | ۶'n        | 斩      |          | 7              | <b>ፈ</b>     | 87                 | <b>š</b> ኒ  | 到 第          |
| Б             | 4                      | 2          | 8      | 4        | 4              | ¥            | 4                  | ৰ           | <b>3</b> 2   |
| ē I           | b                      |            | ž.     |          |                |              |                    |             | 38           |
| ख             | 3                      | EN         | E      | 5 5      | \$ 款           | ለ            | 35                 | 五五          | 5 5          |
| ₹ .           | 4                      |            |        | Ę,       |                |              | <b>3</b> 1         | æ           | F            |
| ঞ             |                        | 3          | ~8     | <b>E</b> | 3              | *            | ₹                  | ₹           | 2            |
| हे            | C                      | c          | С      | 2        | ก              | ξ            | L                  | ĩ           | 3 3          |
| \$ [          | 0                      | 성          | ㅂ      |          | ą              | 0            | δ                  | δ           | ą            |

# বাংলা লিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ [চিত্র মং

|    | शः भूः । युडीव भेजांकी |            |                |     |     |      |         |             |        |
|----|------------------------|------------|----------------|-----|-----|------|---------|-------------|--------|
|    | শ্ভান্দী<br>৩য         | 4.z.       | કું ક          | 42  | PE  | ৯য়  | >.1     | 17 <b>4</b> | ) sw . |
| 5  | ما                     | 35         | 35             | र   | 3   | ζ    | I       | 7           | 35     |
| ช  | ک                      |            |                |     |     |      | J       | 5           | 2      |
| 4  | I                      | 20         | M              | cs. | 4   | ભ    | П       | m           | 94     |
| उ  | Y                      | 7          | 1              | 1   | 7   | ५ न  | শ       | त           | 3 5    |
| প  | 0                      | 8          | 9              | 口口  | 8   | В    | 8       | 8           | 8 4    |
| भ  | >                      | Z          | 2              | Z   | I   | ય    | قر      | <b>ટ</b> ્  | २ ६    |
| ধ  | D                      | 0          | 00             | ٥   | ٥   | Q    | 4       | 4           | d o    |
| 4  | T                      | ぁ          | 8              | म   | व   | đ    | 4       | न           | ٦      |
| প  | L                      | Z          | и              | Ħ   | u   |      | ם       | 4           | ១១     |
| ফ  | d                      | Ŀ          |                | 7.7 | U   | T.   |         | Ţ.          | 2      |
| ব  |                        |            | 0              | D   |     | ď    | 4       | ď           | a      |
| ভ  | ਜ                      | 7          | 1              | ひ   | 30  | τ,   | ۵       | 4           | 7 En   |
| ম  | ष्ठ                    | Ţ          | ٨              | Ŋ   | П   | Я    | Д       | म           | Z      |
| য  | J                      | u i        | ው <b>የ</b> ኦ ኒ | ū   | D   | П    | ਧ       | ਹ           | ย      |
| 4  | 1                      | 14#        | 17年1月打四4日四7    |     |     |      | 1 মী ধ্ | 1 ก ล       | 445    |
| ল  | J                      | ہ          | >              | ત   | ં લ | ત    | ત       | ત           | 7 7    |
| ব  | 6                      | D          | δ              | 4   | ď   | d    | đ       | d           | aa     |
| *1 | 4                      | A          | A A            | ነዋላ | श्र | প গণ | 27      | ASI         | गन     |
| 8  | ٤                      | <b>∂</b> ⊔ | N              | B   | В   | В    | В       | B           | 8 8    |
| Я  | بغ                     | ىن         | 46             | प्र | 44  | य    | स       | म           | म प्र  |
| 2  | V                      | J          | 3 L            | کر  | 20  | ન    | 2       | 5-          | 3-     |



वबाकरबब मिलव ( 8 नः )

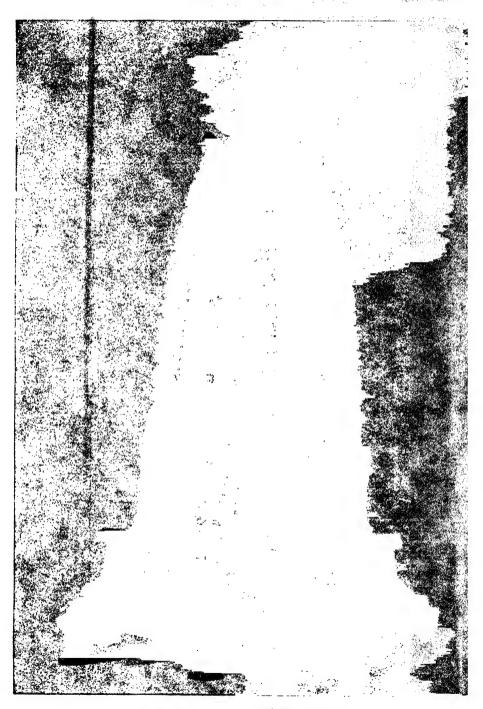

ব্ৰঞ্জের মন্দির ( বুৰগরার মন্দিরের অভ্যক্রণে ) ঝেওরারি ( চট্টগ্রাম )

वाःमा म्हल्यं रेजिराम

[ हिख नः 🛭

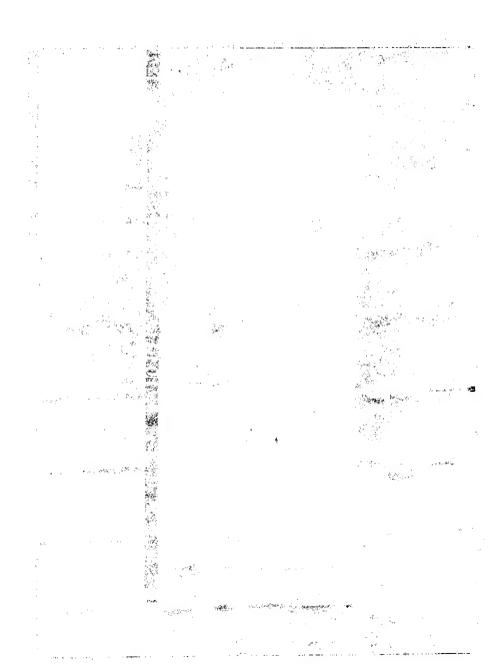



নৰ্ত্তকী (পাহাড়পুৰ)

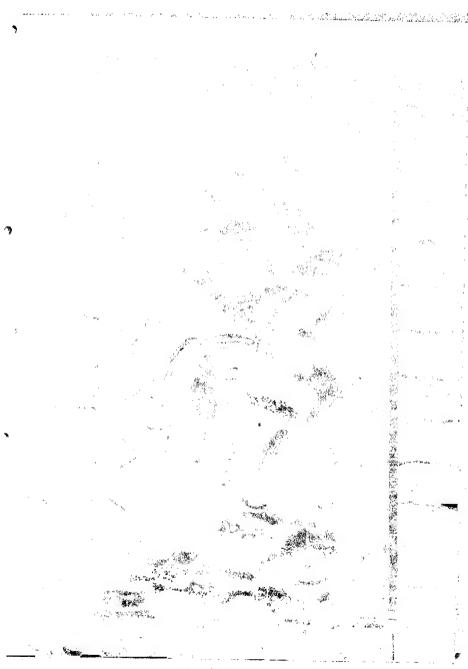

কুষ্ণ কর্তৃক কেশী-বধ (পাহাড়পুর)

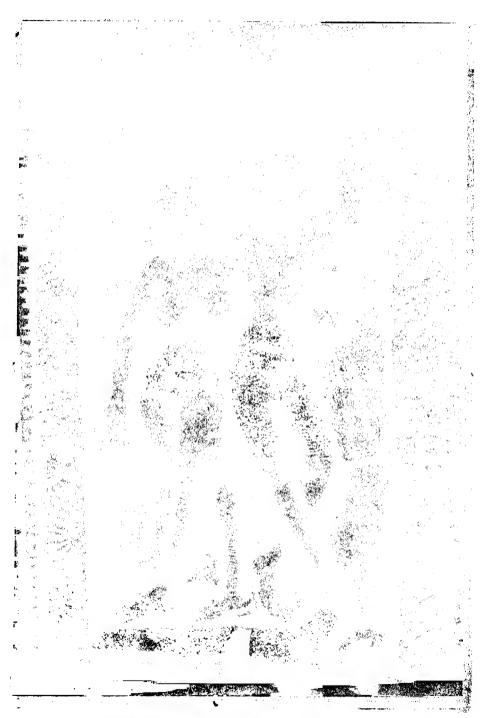

কৃষ্ণ ও রাধ। ( অথবা সত্যভাম। ) ( পাছাড়পুর )



ৰমুনা-মৃত্তি ( পাহাড়পুর )

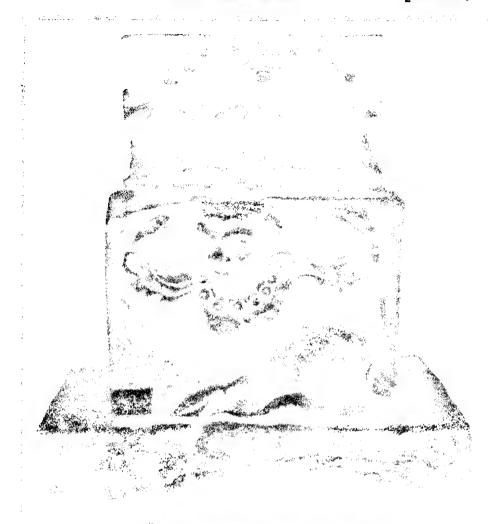

(ক) পোড়া-মাটির ফঁলক—কিন্নর মৃত্তি (ময়নামতী)



( প ) পোড়া-মাটর ফলক ( ময়নামভী )

(গ) পোড়া-মাটর কলক (মরনামজী)



(ক) পোড়া-মাটির ফল্ক (ময়নামজী)



( খ ) পোড়া-মাটির ফলক ( মর্নামতী )



(ক) পোড়া-মাটির ফলক (ময়নামতী)



(খ) পোড়া-মাটির ফলক (ময়নামতী)





(क) ভারা—খলিটেকর

গ ) (भाषा-माहित कनक ( महनाम हो )



( ব ) পোড়া-মাটির ফলক( মরনামন্তা )

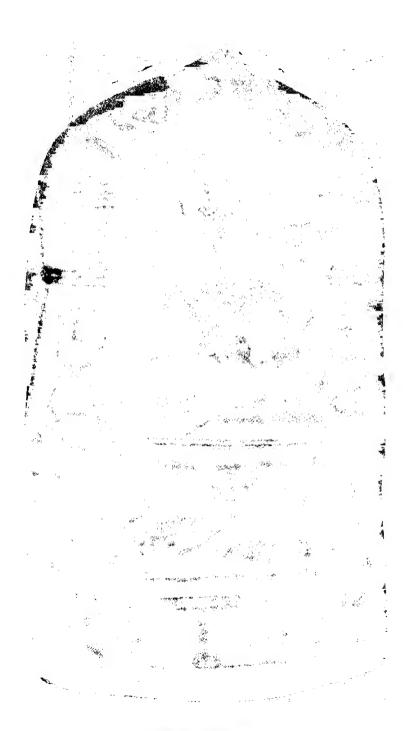

মঞ্বর (মরনামতী)

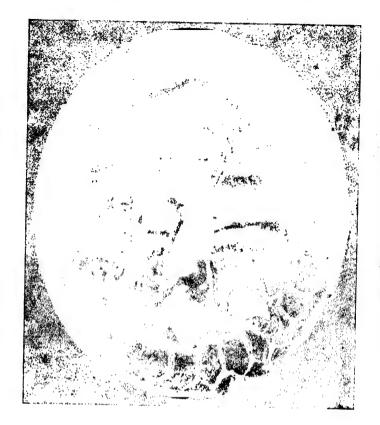



(थ) सूर्या ठम्मोशाय (क्षिता)



(ব) ২৭) ৰোপুর (কুমিলা)

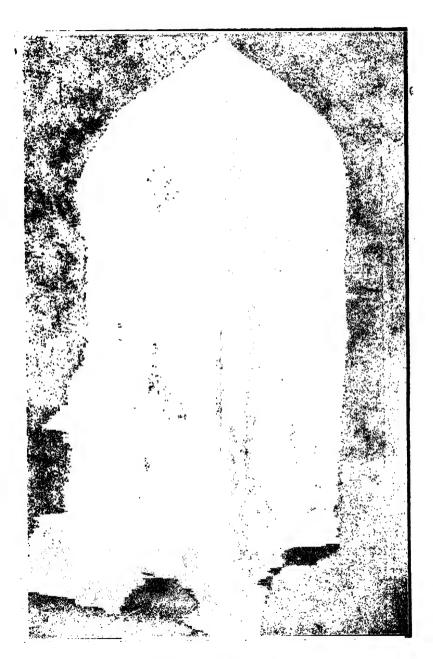

স্থ্য ( কোটালিপাড়া ) সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালা

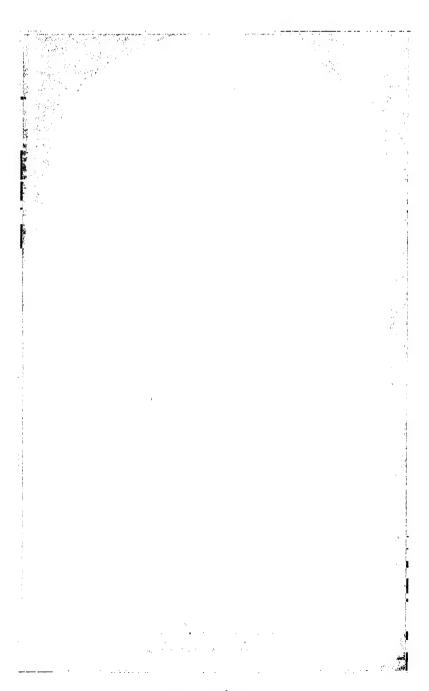



বিষ্ণু (বগুড়া)

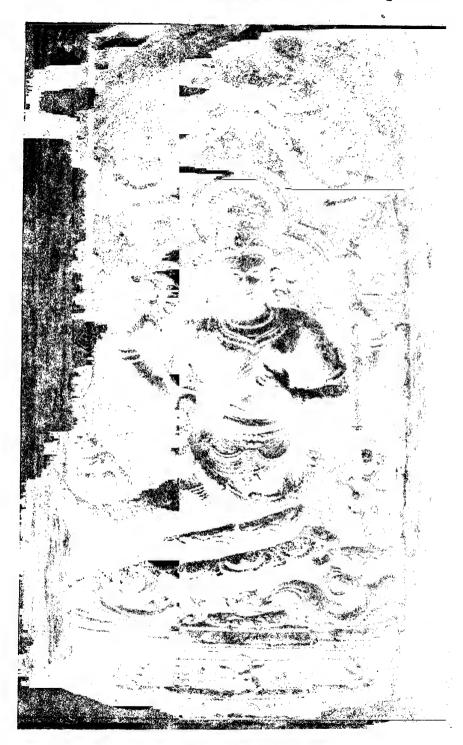

মৎস্থাবভার (বজ্রবোগিনী)





(ক) কাৰ্ডিকের (কলিকাভা যাহ্বর) বিশেষ (কলিকাভা যাহ্বর)



(ग) महाश्राख्यता (विक्रमश्रह)



(प) वासन विक्-मृखि ( वश्भूत )

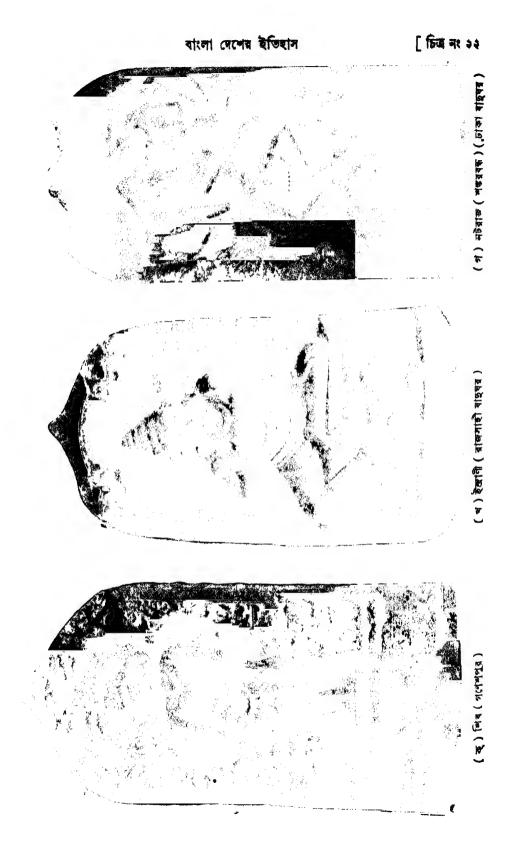



দর্শতী ( ছাতিনগ্রাম )



ব্ৰঞ্জের বৃদ্ধ সৃত্তি—বেওয়ারি ( চট্টগ্রাম )



ব্ৰঞ্জের বৃদ্ধ মৃত্তি—বেওয়ারি (চট্টগ্রাম)

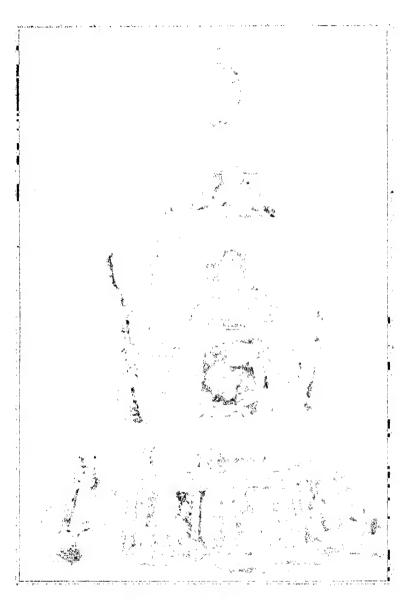

ব্ৰঞ্জের স্তৃপ ( আসরফপুর )

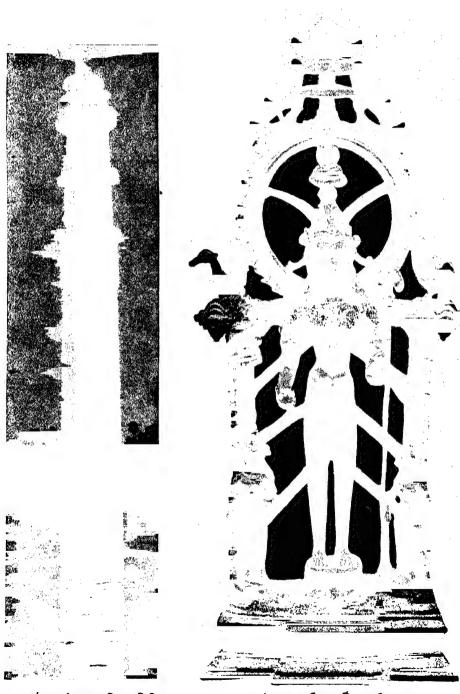

(क) देकवर्ख खड़ (धीवत मीचि) .

(খ) ত্ৰঞ্জের শিব-মৃক্তি (বরিশাল)



ক্ষিত্ত -- রামণাল ( ঢাকা )



ছার (চিত্র বং ৩**০**)

## বাংলা দেশের ইতিহাস





( পশ্চাতে ) পাহাড়পুরের যন্দির ( সন্মুখে ) তিনটি তৃপের নিম্নভাগ

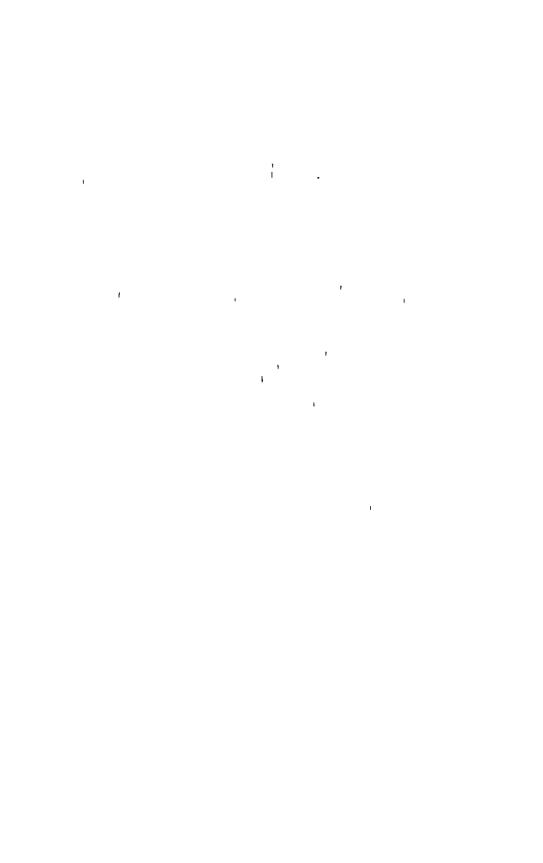

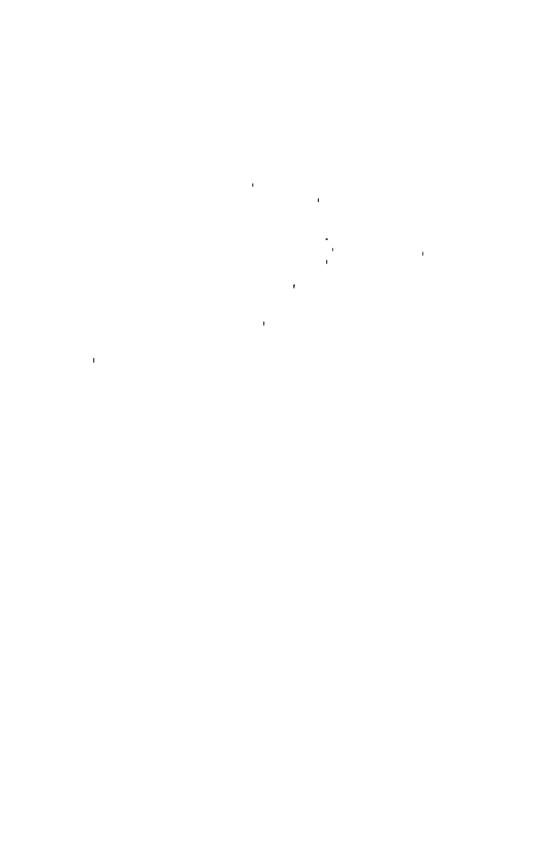